



শশীরা ভিতের পোরা রাষ।
বাধিষা বলনী পোহার ।
বাধিষা বলনী পোহার ।
বন কাঁদে তুলি ছুই হাত।
কোঁধার আমার প্রাণনাথ ।"
বামিনী জাগি জাগি জগজীবন
অপতাহি বচুপতি নাম।
বাম বাম বুগ বৈছন জানছ
জয়-জয় জীবনমান।"

# ঐরদিকমোহন বিত্যাভূষণ

প্রণীত।

প্ৰকাশক

जीमिक्नानम (प्रवर्ण्या

क्रिकाठा।

मुना २॥ • होका।

গ্রুক্ডিয়ার স্বর্মানর
ক্রবানিষ্ঠ, চরিত্রবান্, সদাশর ও দীমান
শ্রীমান দেবেক্রনাথ বল্পভ মতোদয়ের
দম্পুণ অর্থসাহায়ে মৃদ্রিত।

কল্লিকাতা

১১৩ শান্তিরাম ঘোষের ক্লীট, বার্গবাজার,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীবাধালচক্র মিত্র্ছারা মৃত্তিত।

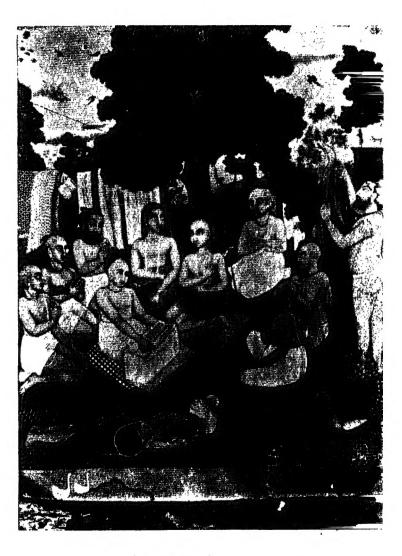

দশার্ষদ শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু ৷



### গ্ৰন্থ-সমর্পণ।

যিনি স্বীয় বিশাল বৃদ্ধিগোরবে বিপুল বৈভবের অধীশ্বর ইয়াও ভগবদ্ধক্তিতে নিজকে ১৭ হুইতেও কুম বলিয়া মনে করিতেন, বাঁহাকে সমান্ত মহামান্ত বাজিবাও লগাভিজ ও প্রাভিব নেলে সন্ধ্রণন করিয়া পরিতপ্ত হয়তেন, যাঁহাদারা ধংল শংল দীনগুংখী নিরপ্তর প্রতিপালিত হটত এবং বছপ্রকার 'চ্তকর অনুভান সম্পন্ন হলত, সেই গোলোকগঙ क्षेत्रीत् ध्युवीत महाक्ष्यः, महाभूत्र ৺ প্রামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের প্রাতঃশারণীয় প্রিত্র নামে পরম জ্রীভূপুরুসের এই গ্রন্থাৎসগ করা 550

可由于中央中央的一个中央中央中央中央中央中央中央

শ্ৰীপ্ৰসিকমোহন শশ্ৰা



শ্ৰীশ্ৰীমহাপ্ৰভৱ কুপায় ইতঃপূৰ্মে এই দীনজনঘারা শ্ৰীপাদ স্বরূপদামোদরের ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধ : হুইথানি গ্রন্থে সাধারণভাবে কিছু কিছু হইরাছে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-স্থামন্ত্রী গম্ভীরা-লীলার সহিত, এই চুই চরিতের অন্তা অংশের গূঢ়সম্বন। সে সম্বন্ধ অতি অমধুর। শর্লিতা ও বিশাখার ভারে শ্বরূপ ও রামরার অন্ত্যুলীলাক দিব্যোন্মাদের বিবিধ দশায় মহাপ্রভুব সেবা করিতেন,—স্বরূপ স্থাময় গানে, রামরায় মধুময় রুফ্কথায় মহাপ্রভুর জীরুঞ-বিরহ-যাতনা প্রশমন করিতে চেষ্টা পাইতেন এবং উন্মাদচেষ্টায় উভরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সংরক্ষণে সচেষ্ট হইতেন। ইহাদের এই সেবা ও সম্বন্ধ "শ্রীস্বরূপদামোদর" ও "শ্রীরায় রামানন্দ" গ্রন্থে প্রদর্শিত হয় নাই, স্বতরাং এই অভাবে এই অকিঞ্নের উক্ত গ্রন্থ চুইথানি একবারেই অসম্পূর্ণ ছিল। সেই অসম্পূর্ণতা কিয়ৎপরিমাণে নিরাক্ত করার প্রয়াসই "গস্তীরায় শ্রীগোরাক্র" গ্রন্থপ্রকাশের এক প্রধান উদ্দেশ্য। মহাপ্রভুর গঞ্জীরা-শীলা লেখা আমার সাধ্যাতীত, ইহা বহুবার বলিয়াছি। বহুদিন পূর্বের শ্রীবিফুপ্রিয়া পত্রিকায় এই গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয় অনেক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভাহাতে আরও কোন কোন বিষয় সংযোগ করিয়া **बहै. श्रष्ट প্রকাশিত হইল। ইহাতে অনন্ত দোষ দৃষ্ট হইবে.** ভাহা আমি জানি। ভক্ত পাঠকগণের ক্বপাই আমার ভরসা।

ধান্তকুড়িয়ার অন্ততম জনীদার, অশেব-ধীসম্পন্ন পরমকল্যাণাম্পদ্ সদাশর ও সদস্কানের উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশর অতীব দরা করিয়া এই গ্রন্থপ্রণয়নের সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাকে ক্কতার্থ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের ক্লপায় ও সাধুসজ্জনগণের আশীর্মাদে তাঁহার সর্মাঙ্গীণ মঙ্গল হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শীপাদ কাশীনিশ্রের ভবনস্থিত গম্ভীরা-মন্দিরে ঘাদশ বর্ষ
ব্যাপিরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীক্রফপ্রেমের যে মহাভাবে ও ব্যাকুশতার
নিমগ্র ছিলেন, সেই সকল ভাব-ব্যাকুলতা আমার তার জীবাধমের
সম্প্রবেরও বিষয়ীভূত হইবার নহে। স্কুতরাং গম্ভীরা-লীলার
স্মানি কি বর্ণনা করিব, আমি কি বুঝাইব ? প্রেমের ব্যাকুলতাভিত্ন স্বৰ্ম্ম রসমর শ্রীভগবান্কে পাওয়া যায় না। প্রেমিক
ভাক্সাধ্রক্ষণ এই নিমিল্প শ্রীচরিতাম্ভ হইতে এই লীলা আস্বাদন
করেন। সেই শ্রীচবিতাম্ভির এই গ্রন্থের এক্সাত্র স্বর্লম্মন।

অন্তানীলায় যে নহাভাব পূর্ণতমরূপে বিকাশিত হইরাছিল, মহাপ্রভুর কৈশোরে এবং তরুণ মৌবনের প্রারম্ভেই তাহার স্পর্ট প্রচনা পারলন্ধিত হয়। গ্রীল লোচনদাস লিপিয়াছেন, মজোপবীতের সমতেই শ্রীগোরান্ধের প্রেমচিল দ্বন্ধ গুইয়াছিল ম্থা:—

পুর্বভিত সর্ব্ধ অস আপাদমন্তক। কদম-কেশর জিনি এক এক পুরুক।

গরতে এই ভাব আরও পরিস্টু হয়, শ্রীন মুরারিগুপ্ত নিথিয়াছেন:—

光

কম্পোর্দরোমা ভগবান্ বভূব প্রেমাদ্ধারাশতধোতবকা।

শ্রীচৈতস্থতাগবতে এই ঘটনার উপলক্ষে নিখিত হইরাছে:--

একদিন মহা প্রভূ বিসিয়া নিভূতে।
নিজ ইপ্তমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভূ বাহ্ম প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভূ রোদন ডাকিয়া ॥
"কৃষ্ণবে, বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইস্থ ঈশ্বর মোর, কোন্ দিগে গেলা।"
লোক পড়ি পড়ি প্রভূ কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
দকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলার ধূসর॥
যে প্রভূ আছিলা অতি পরম গন্ধীর।
সে প্রভূ হইলা প্রেমে পরম অন্থির॥
গড়াগড়ি করেন কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥

গয় হইতে গৃহে প্রতাবর্ত্তনের পর বীগোরাক কৃষ্ণপ্রেমে
একবারেই বিহরল হইয় পড়েন, এই সময়ে তাঁহার দিন-যামিনীর
জ্ঞান ছিল না, হরিনাম বা একটী গান প্রবণমাত্রেই বিহরল হইয়
ভূমিতে পড়িতেন, যথা মুরারি গুপ্তের বীকৃষ্ণচরিতামৃত কাবো:
ততো রোদিতি স কাপি নানাধারাপরিপ্রভঃ।

光

নাদে চ শ্লেমধারাজ্যাং বিশ্লু তে সংবভ্বতুঃ ।
বিলুঠন্ ভৃতলে দেবং শুক্লামরিজিলালনে।
রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবৃধ্য রজনীমুণে ।
দিবসোংমমিতিপ্রাহ জনা উচুরিন্নং ক্ষপা
এবং রজ্ঞাং প্রেমার্ড: সর্বাং রাত্রিং প্ররোদিতি ।
প্রহরৈকং দিবা যাতে ভতোংসৌ বৃর্ধে হরিঃ ।
ততঃ প্রাহ কিমদ্রাত্রি বর্ততে প্রাহ তং জনঃ ।
দিবসোংমমিতি প্রেমা ন জানাতি কিলং ক্ষপাম্ ॥
কচিচ্ছুত্বা হরেনাম গীতং বা বিহবলো ক্ষিতৌ ।
পভতি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবং কম্পতে কচিং ॥
কচিং গায়তি গোবিন্দ ক্ষ্ণক্ষেতি সাদরম্ ।
সরক্ষঃ কচিং কম্পো রোমাঞ্চিততমুভূ নম্ ।
ভূতা বিহবলতা মিতি কদাচিং প্রতিবৃধ্যতে ॥

विजीय প্रकास २म नर्ग।

光。

অর্থাৎ তার পরে তিনি রুষ্ণ-বিবরে কাঁদিতে নাগিলেন।
তাঁহার নরন্যুগলের শত শত অপ্রধারায় তাঁহার প্রীঅঙ্গ পরিপ্লুত
হইল। প্রেমধারায় নাসিকা বিপ্লুত হইরা উঠিল। শুরুদ্ববিপ্রের
গৃহে তিনি ভূতলে পড়িয়া বিলুটিত হইতে লাগিলেন, সারাদিন
এইরূপ রোদন করিয়া সন্ধার সময়ে একটুকু চেতনা পাইয়া
বিশ্লেন, "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কি ?" অপরে তাঁহাকে বিলরা
বুঝাইয়া দিল—"দিন নর রাত্রি"। হরিনাম বা গান শুনিয়া তিনি
বিহলে হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, বাতাহত কদলীকাণ্ডের ভার

কম্পিত হইতেন, রোমাঞ্চিত হইরা ক্লফ ক্লফ গোবিন্দ গোবিন্দ নামজ্ঞপ করিতেন, এইরূপ করিতে করিতে শ্রীজ্ঞ স্থেদযুক্ত ও পুশকিত হইত, বাক্য গদগদ হইত, আবার তিনি বিহবদ হইরা পড়িতেন।

এইরূপে নবদীপে কিমংকাশ শ্রীগোরাঙ্গ, ক্লফ-প্রেমে দিন্যামিনী বিভার থাকিতেন। শ্রীচৈতস্থভাগবডের মধ্য**ধণ্ডের** প্রথম অধ্যায়ে এই ভাবটা বিস্তৃত্তরূপে বণিত হইয়াছে যথা :—

পাদোদকতীর্থের লইতে প্রভ্ নাম।
অবরে বররে ছই কমল নয়ান ॥
শেবে প্রভ্ হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদিতে লাগিলা বছতর ॥
ভরিল পূশের বন মহাপ্রেমজ্ঞলে।
মহাশাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
পূলকে পূণিত হইলা সর্ব্ব কলেবর।
দ্বির নহে প্রভু কম্প-ভরে থর থর ॥
চতুদ্দিকে নয়নে বহরে প্রেমধার।
পঙ্গা যেন আসিয়া করিলেন অবতার ॥

আবার অন্তত্ত :---

吊

প্রত্ বলে "গদাধর ভোমরা স্কৃতি।
শিশু হৈতে, ক্ষেতে করিলা দৃচ্মতি ।
শামার সে হেন জন্ম গেল বুথারসে।
পাইত্ অমূল্য মিধি গেল দৈবদোবে।

এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বস্তর।

ধূলার লুটার সর্বাসেবা কলেবর ॥

পুন: পুন: বাহ্ন পুন: পুন: পড়ে।

দৈবে রক্ষা পার নাকম্থ সে আছাড়ে ॥

মেলিতে না পারে চক্ষ্ পূর্ণ প্রেমজলে।

সবেমাত্র রুফ রুফ শ্রীবদনে বলে॥

ধরিরা সভার গলা কান্দে বিশ্বস্তর।

"রুফ কোথা বন্ধুসব বোলহ সত্তর॥"

প্রভূ বোলে "মোর ভৃ:থ করহ খণ্ডন।

আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন॥"

এত বলি শাস ছাড়ি পুন: পুন: কান্দে।

লুটার ভূমিতে কেশ ভাহা নাহি বানে ॥

আবার একদিন শ্রীচেত্রভারিতামৃত পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, তদ্ধণ সর্ন্নাসী শ্রীগোরাঙ্গ সন্নাসগ্রহণের পরে শান্তিপুরে শ্রীমদৈত-ভবনে সমাগত। ক্ষণপ্রেমান্ত্রত তদ্ধণ সন্ন্যাসীর পরিধানে অদণ বহির্বাস, সে চাঁচরচিক্রণ-চিক্ররাশি-শোভিত মন্তক একবারেই বিমৃত্তিত চইন্নাছে, কিন্তু সমূজ্বল অঙ্গকান্তি আরও শত্তবে সমূজ্বল হইনা উঠিন্নাছে। শ্রীগোরাঙ্গ-সন্দর্শনের নিমিত্ত আচার্বাভবন নিরস্তর জনতাপূর্ণ। প্রতিদিনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভূকে লইনা কীর্ত্তন-মহানহোৎসব। একদিন স্থগান্তক শ্রীমৃকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর মন জানিন্না গান ধরিবেন:—

光

"হার হার প্রাণনাথ কি না হৈল মোরে। কারপ্রেমবিষে মোর তহুমন জরে॥ রাত্রিদিনে গোড়ে মন সোয়াস্থা না পাঙ্। বাহা গেলে কারু পাঙ্ভাহা উড়ি যাঙ্॥"

গান ভনামাত্রই শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভূ সাধিকভাবের প্রভাবে অধীর হইয়া "হা ক্লঞ্চ, কোথা ক্লঞ্চ" বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয় শড়িবেন।

অন্তালীলার শ্রীগন্তীরা মলিরে এইরূপ ঘটনা প্রতিদিনই বছবার পরিলক্ষিত হইত। মহাপ্রেমের সেই সকল বিচিত্র বিবিধ ভাব নাবারণ মানবের ধারণার অতীত। ভঙ্গননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তরণ এই গন্তারা-লীলার রসাম্বাদে ব্ঝিতে পারেন—শ্রীভগবান্ কেমন মধুরতন—ভিনি প্রাণের কত প্রিয়তন,—তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কত মধুর,—আর তাঁহার প্রেমের আকর্ষণই বা কত প্রবল, তাঁহার সাক্ষাংকারলাভের জন্ত প্রেমিক ভক্তের ঝাকুলতামন্ত্রী চেষ্টা, গভার উদ্ধান এবং অবশেষে মৃষ্ক্রার বাপদেশে নীরবনিপালভাবে সেই মহাপ্রেমবদময়ের রদাম্বাদনই বা কভ স্থধানাধুরীপূর্ণ।

আনি শ্রীপাদ রুঞ্চনাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের শ্রীটোতন্ত চরিতামূত গ্রন্থের পরার ও পদসমূহ মন্ত্রপক্তিসম্প্র বিশ্বরা মনে করি। স্করাং সে সকল পরার ও পদ বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইরাছে। সেই সকল পদ ও পরার ভক্ত পাঠকগণের নিকট চিরন্তন। এই গ্রন্থেও পাঠকগণ তাহা দেখিতে পাইবেন।

এতহা তীত, ত্রীল কবিরান্ধ গোস্বামির ভাব গ্রহণ করিরা গোলক-পত স্থপ্রসিদ্ধ আধুনিক স্থকবি ৮ ক্লফকমল গোস্বানি-মহোদয়ের রাইউন্মাদিনী গ্রন্থ হইতেও বহুল গান এই গ্রন্থে সক্লেভ হইয়াছে। পাঠকগণ সেই সকল গান-পাঠেও রসাস্বাদলাভ করিতে পারিবেন। এই ভরসার এই গ্রন্থ ভক্ত-পাঠক মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম।

শীপাদ স্বরূপদামোদর ও শীরায় রামানন্দ এই ছইথানি গ্রন্থও এই গ্রন্থে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। কিরুপে ভক্ত পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদীভাবে ও স্থমধুর ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে হয় তাহা একবারেই আমার অবিদিত। ভ্রমপ্রমাদবিবজ্ঞিত গ্রন্থ-প্রণয়নও মাদৃশ অরুতীর পক্ষে একবারেই অসম্ভব। স্থতরাং আমার ভায় অযোগ্য ব্যক্তির এইরূপ প্রয়াস বিজ্বনামাত্র। কিন্তু ভক্তগণ পাধীর মুখেও কুষ্ণকথা প্রবণ করিয়া স্থাই হয়েন, এই গ্রন্থ শীশীরাদারক্তের ও শীগোরান্দের নামেই পরিপূরিত, স্থতরাং ভক্ত পাঠকগণের কুপাদৃষ্টিপাত সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রধান ভরসা।

১৭ই মাহ, ১৩১৭ সাল। ২০নং বাগবাজার ট্রাট, ক্লিকাডা। ব্রীগোরভত্তকুণাভিত্যু— ব্রীকৃসিকমোহন শর্ম্মা

# স্থ চী-পত্ৰ।

\*-

| विवय                             |              |                |       | পৃষ্ঠ      |
|----------------------------------|--------------|----------------|-------|------------|
| স্চনা                            | • • •        | ***            | • • • | >          |
| শীরাধাকান্তমঠ                    | • •          | •••            | •••   | ٠          |
| কাশীমিশ্র ও তাঁহার বা            | ড়ী          | •••            | 416   | 4          |
|                                  | গস্তীরাম     | म्मित्र ।      |       |            |
| গন্তীরামন্দিরের বিবরণ            |              | ***            | 437   | 33         |
| তিন দারের কথা                    | •••          | 4 *            |       | > 7        |
|                                  | य सामीन      | া সূত্র।       |       |            |
| অস্তালীলার স্বরূপদামো            |              |                |       | ₹8         |
| ব্রজরসাস্বাদনের অধিকা            | ারী          | ***            | ***   | २৮         |
| षरागोगा ७ चौकविता                | হু গোস্বামী  |                |       | 89         |
| দিব্যোমান অছুত ও অ               | <u>লৌকিক</u> | • • •          | ••    | €8         |
|                                  | বিরহ-বি      | ख्य।           |       |            |
| <b>এ</b> গোরা <b>স অবতারের</b> গ | মন্তরক উদে   | দশ্য           | ,     | <b>5</b> 9 |
| রাধাভাবে কৃষ্ণমাধুর্যা-ভ         | गोत्रापन     | •••            | ***   | 45         |
| শ্রীকৃষ্ণক্ষণ গোস্বামীর          | রাইউন্মাণি   | <b>নীগ্ৰ</b> হ | •••   | • >        |
| গ্রীরাধিকার দিব্যোশাদ            |              | •••            | •••   | 45         |
| শ্রীচৈতক্মচরিতামৃত ও "           | বাইউন্নাচি   | तेनी"श्रह      | • • • | 16         |
| মেৰ ও গ্ৰীরাধা                   | N.           | •••            | ***   | br e       |

|                              |                   | • '•             |       | 4              |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------|----------------|
| বিৰয়                        |                   | <b>१-</b> शीडि । |       | পৃষ্ঠ          |
| चित्रक क्रांत                | <b>७ दिकव्यम</b>  | ,                |       | ۵.             |
|                              |                   |                  |       | •              |
|                              | য়াও মহাপ্রভূ     | •••              | • • • | >>             |
| গোবিন্দদান                   | দর বিরহ-পদ        | ***              |       | . 35           |
| বিভাপতির                     | বিরুজ-পদ          | ***              | • • • | <b>~</b> 9     |
| <ul> <li>ভাবীবিরহ</li> </ul> | ***               | . 1 -            |       | >.>            |
| 'ভবন্ বিরুষ                  | ***               |                  | ***   | 200            |
| ভূত বিরহ                     | • •               |                  | **    | <b>&gt;</b> 22 |
|                              | <u>ই</u> ীরাধা    | ও মহাপ্রান্ত্র   | 1     |                |
| মহাপ্রভুর উ                  | বীরাধাভাব         |                  | **    | :00            |
| ্রেমরস-আ                     | श्वानन            | ***              |       | 208            |
| বিরহে দশদ                    | <b>=</b> []       | • • •            |       | >03            |
|                              | চিম্বা            | ,,,              | •••   | 20€            |
|                              | উবেপ ও জাগরণ      | ***              | ***   | プラト            |
|                              | ভুকুতা ও ম্বিন্তা | ***              | • • • | 286            |
|                              | বনাপ              | ***              | ***   | 744            |
|                              | বাৰ্ষি            | •••              | •••   | > @ @          |
|                              | মাহ               | ***              | ***   | 742            |
| •                            | মৃত্যু            | ***              | - 4 9 | 7#:            |
|                              | मिटव              | ग्रामान ।        |       |                |
| মহাভাব                       | •••               | •••              | •••   | >9>            |
| কু <b>চ মহা</b> ভাব          | •••               |                  |       | 395            |
|                              |                   |                  |       | 2              |

\*

\*

\*

\*

| विवय                               |       |       | পৃষ্ঠ         |
|------------------------------------|-------|-------|---------------|
| নিমেধের অসহিকৃতা                   | ,     | 744   | ३१२           |
| আসর্জনতার হণ্বিলোডন                | •••   | 441   | 296           |
| কল্পণ্                             |       | ***   | 344           |
| <b>ধ্বেও পী</b> ড়ার <b>আশস্কা</b> | 4.44  | ***   | 244           |
| ৰাঞ্জগৎ-ৰিশ্বভি                    | ***   | *15   | 249           |
| <b>কণ্ক</b> ৱন্তা                  | **    | • * * | ን ዓኮ          |
| অধিকঢ় মহাভাব ···                  | •••   | ***   | 396           |
| শীরাধার অনুভাব-উৎস্ব               | ***   | *4.   | >4>           |
| মোদন ও মাৰন                        | • • • | ***   | ># e          |
| মোহৰভাৰ                            | ***   | ***   | 245           |
| <b>क्टियाचा</b> क                  | 474   | ***   | 744           |
| প্রাক্ত উন্মাদ ও দিব্যোন্মাদ       | • •   |       | 120           |
| শ্রীগোরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ          |       | •••   | 207           |
| প্ৰস্তধান ও দেহশৈপিল্য             | ***   | • •   | 42F           |
| শ্রীগোবর্দ্ধন-ভ্রম                 |       |       | <i>২</i> ,৩১  |
| মহাপ্রভুর তিন দশা                  | • •   | * * * | €© €          |
| श्रीकृष-माधूर्य ७ हे जिया कर्ष     | . •   |       | २४२           |
| গোপীভাব · ·                        | 44.   | e A = | २৫२           |
| শ্ৰীকৃষ্ণাবেষণ                     |       | ***   | २८४           |
| শ্লোক-ব্যাখ্যা ···                 |       | ***   | २७५           |
| শ্রীগাতগোবিন্দের গান · · ·         | •••   | 4.6   | ₹ <b>9</b> .9 |
| महाञ्जनात्म (अस्मानाम              | •••   | ••:   | 5 3k3         |
| শ্বরূপ ও রামানন্দের সেবা           | • •   | ***   | > ৯৬          |
| অমুঠ খটনা 🖂                        | • • • | • •   | 900           |

|               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | সৃষ্ট                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••            | • • •                                                                   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9•€                                                                                      |
|               | •••                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৩২২                                                                                      |
| ••            | •••                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৩৩৭                                                                                      |
| • • •         | •••                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹8¢.                                                                                     |
|               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 988                                                                                      |
|               |                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| • • •         | ***                                                                     | . • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~8F                                                                                      |
|               |                                                                         | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৩৫৩                                                                                      |
|               | ***                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 969                                                                                      |
| অবস্থা        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o( >                                                                                     |
|               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८७२                                                                                      |
| :" মোক        | •••                                                                     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202                                                                                      |
| নিবেবৰ" লে    | <b>*</b>                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                                                                      |
| মাক           | •••                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 663                                                                                      |
|               | ***                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 684                                                                                    |
| মেক           | ***                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ૭૧૨ ઁ                                                                                    |
| লিক্ট" শ্লোব  | F                                                                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 098                                                                                      |
| লোক           | ***                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 036                                                                                      |
| <b>ग्रं</b> क | ***                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490                                                                                      |
| <b></b>       | ***                                                                     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≫•                                                                                       |
| <b>গা</b> ক   | •••                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | we '                                                                                     |
| াশতা গান      | •••                                                                     | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৩৮৬                                                                                      |
| 1             | •••                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                      |
| উপসংহা        | न ।                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|               | ••                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860                                                                                      |
|               | ে জোক<br>নিবেবৰ" লো<br>নাক<br>নোক<br>নোক<br>নোক<br>নোক<br>ক<br>নাক<br>ক | ত্ত্বত্ত্ব  ত্বত্ত্ব  ত্বত্ব  ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব  ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ব   ত্বত্ত্ব   ত্বত্ত্ | অবস্থা  "ক্লোক নিবেবৰ" লোক নাক লেক্ট" কোক কো ক লাক ভাক ভাক ভাক ভাক ভাক ভাক ভাক ভাক ভাক ভ |

## গম্ভীরার ঐতগারাক।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### প্রবর্ত্তনা

প্রয়াগধানে প্রসন্নদলিলা পতিতপাবনী ভাগীরথীর পুণ্যধারার সরস্বতী ও ষমুনার সঙ্গম,—ত্রিবেণী তীর্থ নামে অভিহিত। আবার এই পুণাতোয়া স্রোতস্বিনীত্রয় বহুল জনপদকে কুতার্থ ও তীর্থীভূত ক্রিতে ক্রিতে অবশেষে যে স্থানে সাগরে সম্মিলিত ছইলেন, সে স্থান "সাগর সঙ্গম" নামে পরিকীর্ত্তিত। সুচনা । সাগরসঙ্গম-ক্ষেত্র মহাতীর্থ। শাস্ত্রে এই সকল নহাতীর্থ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতির ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমজগতের নিভূত প্রদেশে যে স্থমহং সঙ্গমতীর্থ বিরাজ-মান, তীর্থবাত্রিগণের মধ্যে অতি অল্প লোককেই সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট দেখা যার। তুইটা প্রেমতরঙ্গিণী ভিন্ন ভিন্ন দেখে। উৎপন্ন হইরা একতা সন্মিলনে যে স্থলে প্রেমের মহাসাসরে আয়ু-সমর্পণ করিলেম, সে স্থল প্রেমিক ভক্তগণের মহাতীর্থ। প্রেম-ভক্তির এই সাগর-সঙ্গম-ক্ষেত্রে বে বিশাল প্রেম-তরঙ্গ শীলা পরি-লক্ষিত হয়, এই বিশাল বিশবক্ষাণ্ডের আর কোথাও তাদুশ মধুর 'ও মহৎ দৃশু'পরিশক্ষিত হইবার নহে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চরণপ্রান্তবাহী স্থনীল জলধি—পুরীতীর্থযাত্রিমাত্রেই সন্দর্শন করিয়াছেন। উহার অবিশ্রান্ত করোল,
উত্তালতরঙ্গ, অনস্তনীলিমা দর্শকমাত্রের হৃদয়েই এক বিশালভাবের
উদ্রেক করিয়া দেয়। পুরী যাত্রিমাত্রেই এই সাগরতীর্থে অবগাহন করিয়া পুণাসঞ্চর করেন। ইহারই তীরভাগে যে অদিতীয়
প্রেম-সাগর-সঙ্গমতীর্থ বিরাজমান, তাহা নীরব হইয়াও প্রেমের
অফুরস্ত করোলে করোলিত, লোকলোচনের অদৃশ্র হইলেও
বিশাল উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে নিরস্তর তরঙ্গায়িত। উহা অসীম,
অনস্ত ও অতলম্পর্শ জলনিধি হইতেও অনস্তবিস্তৃত ও কোটীগুণ
গন্ধীর। ফলতঃ ভাগাবান কাশীমিশ্রের ভবনস্থ গন্ধীরায় শ্রীরাধাপ্রেম-সাগরের যে তরঙ্গ-কল্লোলে শ্রীগোরাঙ্গ দিবানিশি আত্মহারা
হইতেন, ক্রগতে সেই গন্ধীর প্রেম-সগর-সঙ্গম-তীর্থের তুলনা নাই।
শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দরূপী হইটা প্রেমতরঞ্গিণী
এই প্রেমনাগরের প্রবিষ্ট হইয়া যে রসাস্থাদন করিয়াছেন, বৈঞ্ববসাহিত্যে সে রঙ্গ অপূর্ব্ব, অদিতীয় এবং অতুলা।

গন্তীরায় শ্রীগোরাঙ্গ-লীঙ্গা অতি বিশ্বয়জনক অলৌকিক ব্যাপার।
প্রেমমন্ন ও রসমন্ন শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম-ভক্তির চরম-বিকাশ এই মহীরসী লীলান প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাসাগরের উত্তাশ তরঙ্গের ভাগে এই মধুমন্নী লীলা তরঙ্গ অসীম ও অনস্ত।
শানবীর ভাষার তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তথাপি দিগ্দর্শনের স্থান্ন অধ্বা মৃকের আস্বাদন-প্রকাশ-চেন্তার ভাগে এই সন্দর্ভে এইস্থকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে শ্রীগম্ভীরা-মন্দির ও শ্রীপাদ কাশীদিশ্রালয়ের কিঞ্চিৎ বিবন্ধণ প্রকাশ করা যাইতেছ।

পুরীক্ষেত্রে ঐশ্রীরাধাকান্তের মঠ পুরুষোত্তমবাত্রীবৈষ্ণবদাত্রেরই व्यथानकम नर्भनीय सान । এই मर्किट व्यथमय श्रीक्षीवारमञ्ज गछीता-नीना-क्रनी এখনও वर्डमान। गछीतात कथा बनिवात পূর্বে শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনের কথা বলিতে হয়, কাশীমিশ্রের ভবন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হটলে বর্তমান সময়ে শীশীবাধা-कारखन मार्कत कथाहे मर्वाध्य बना कर्छना । শ্রীজপরাথ-মন্দিরের অনতিদুরে দক্ষিণপূর্বভাগে অবস্থিত। শ্রীমন্দির হুইতে দমুদ্রাভিন্নথে গমন করিবার যে পাস্তা আছে, দেই রাস্তার পূর্বভানে শ্রীরাধা-কান্ত-মঠ বিরাজমান। শ্রীমন্দির হইতে অনীধিক পাঁচ মিনিট গমন করিলেই এই মঠ জ্ঞাপ্ত ছওয়া যায়। কোনু সময়ে উহা শংস্থাপিত হয়, কোন্ সময়ে এথানে আী শ্ৰীষাধাকান্তদেৰ প্ৰতিষ্ঠিত হন, তাহার ঠিক ঐতিহাসিক, বিবরণ জানিবার দ্বিশেষ উপায় পাইলাম না। তবে প্রাচীন জনশ্রতি এই বে একদা রাজা প্রতাপ-ক্ষদ্র যুদ্ধার্থে কাঞ্চিনগরে পমন করেন। হর্তাগাক্রমে ঐ যুদ্ধে তিনি পথাজিত হইলেন এবং আত্মরকার কোন উপায় না দেখিয়া ষ্মবশেষে শ্রীভপ্নানের চরণে একান্তমনে আত্মমর্পর্ণ করিলেন। এই অবস্থায় ডিনি নিদ্রাভিতৃত হইয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে. শার্মসার্থি এক্স তাঁহান্ত শির:পার্ষে সদার্পণ করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রাদান করিয়া বলিলেন "তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি আবার

নৈক্সনংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও, বিজয়লক্ষী অবশুই তোমাকে কণা করিবেন। অপিচ আমার মপিময়ী শ্রীমূর্ত্তি এই স্থানে মৃত্তিকাভাস্তরে প্রোথিত আছেন, উনি শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামে অভিহিত।
সদেশে প্রত্যাগমনের সময়ে উহাকে সাদরে লইয়া গিয়া উহার
সেবা প্রতিষ্ঠিত করিও।" এই বলিয়া পাঞ্চজন্মধারী শ্রীকৃষ্ণ
স্বেম্বর্হিত হইলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র জাগরিত হইলেন। আশার উজ্জল আলোকে তাঁহার বিষয়-ছদয় এবং উষার কনকালোকে তাঁহার নিভূত আশ্রয়-কুটীর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আবার সৈতা সংগ্রহ করিয়া ষদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রকৃতই বিজয়লক্ষী তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থান থনন করিয়া শ্রীরাধাকাস্ত জীউর সন্দ্রন লাভ করিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজ্ঞ প্রেম-ধারা শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্থায় বহিয়া চলিল। তিনি পরম প্রেম-ভরে শ্রীমৃত্তি উত্তোলন করিলেন, তৃষিত চকোরের স্থায় শতবার শ্রীমৃথ-শ্র্মার স্থধারাশি নয়নয়গলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। জীরাধা-কান্তের প্রেমে তাঁহার হৃদর পরিপ্লুত হইরা উঠিল। যে বীরবর প্রতপ্ত নরশোণিতে কাঞ্চীনগর কর্দমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন সেই বীরবরের বীররুদ প্রেমভক্তিতে পরিণত হইয়া প্রেমাঞ্জ-গঙ্গায়.কাঞ্চীনগরকে পরিষিক্ত ও পবিত্র করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ পরে এই প্রেমপ্রবাহের কিঞ্চিৎ বিরাম হইল। তিনি এই খ্রীসূর্দ্তি লইরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজগুরু কাশীমিশ্র মহাশয়কে প্রদান করিলেন। ইহাই খ্রীরাধাকান্ত-মৃত্তি-সংস্থাপন সম্বন্ধে জনশ্রতি।

এই সময়ে এই শ্রীমৃর্দ্তি একক ছিলেন। বছদিবস পরে শ্রীমতীর এক দারু-মৃর্ট্তি রাধাকাস্তের স্থলীর্ঘ প্রিয়া-বিরহ প্রশমিত করিয়া ভক্তগণের নয়নানন্দবর্দ্ধন করেন। এতৎসহ ললিতাদেবীও ব্র্গল সেবার সহায়রূপে সেবাস্থলী অলম্কত করিয়াছিলেন। ৬০।৭০ বংসর হইল ছইখানি সমুজ্জল ধাতুসূর্ত্তি এই ছই আনন্দময়ী শ্রীমৃত্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরাধাকান্তের দেবার জন্ম নাদ্রাজে ও কটকে কিছু ভূসম্পত্তি আছে। সেবাধিকারী মহস্তমহোদযুগণ ক্রমশ:ই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন এই মঠের অধীন গঞ্জাম জেলার ভিন্ন ভিন্ন शांत चाउँ है, भूती दब्दांत हो, श्रीभाग्नमावत्न औ मर्ठ चाहि। মাদ্রাজপ্রদেশে গঞ্জাম জিলার পুরুষোত্তমপুরে একটী, চিন্ধাহদের मिक्करि तस्त्रानामक स्राप्त এकी, टिककानी बचुनाथभूत এकि, পারলা কিমেডি সহরে হুইটা. কর্ত্তাপলীতে (নৃতনগ্রাম) একটা. মুখলিঙ্গমে একটী, নিমগ্রামে একটী মঠ আছে। জেলাম পুরীমঠ ১টী. ডেলাং ষ্টেশসনের নিকটবর্তী ঘবড়িয়া মঠ একটী, উহারই সন্নিকটে বাদলপুর মঠ একটী এবং কোণার্কের নিকটবর্ত্তী বালিয়াপটাতেও একটা মঠ আছে। এরন্দাবনধামে दः नीवरहे श्रीकाशानश्चक मन्द्रित, निधुवरन श्रीकाशवाशान मन्द्रित, শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরের নিকট কাঙ্গালী মহাপ্রভুর মন্দির,— এই ৩টা মঠ আছে। সর্বসাকল্যে পুরীম্ব শ্রীরাধাকান্তমঠের व्यथीन এकरण होक्हिं मर्ठ वर्तमान। এই जरून मर्द्धव मर्द्धा ু পুরীমঠে, পারলা কিমেড়ী মঠে, ঘরড়িয়া মঠে, গৌরগোপাল

মঠে এবং কাঙ্গালী মহাপ্রভুমঠে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীম্র্টি বিরাজ-মান আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূজাপাদ শ্রীকাশীনিশ্রের ভবনই গম্ভীরালীলাস্থলী, এই পবিত্রতম স্থানই বৈষ্ণবগণের মহাপীঠরুপে চিরকাশ্রিয়েও ভাষার পূজা। এই ভবন কি প্রকারে শ্রীশ্রীমহাবাড়া। প্রভুর বাসভবনরূপে নির্নীত হইল তাহা
বিলিবার পূর্ব্বে এস্থলে প্রথমতঃ কাশীনিশ্র মহাশ্রের চরিত্র সম্বন্ধেই
গুই একটী কথা বলা মাইতেছে।

কাশীনিশ্র বিশুদ্ধ ভক্ত। তৎসম্বন্ধে শ্রীটেতক্স চরিত মহাকাব্যে কবি কর্ণপুর অতি অল্লাক্ষরে অনেক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।
শ্রীমন্মহাপ্রভূ পদ্দিশ-তীর্যভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,
ভক্তবৃদ্ধ সমাগত হইলেন, তথন কাশীনিশ্রও তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। কাশীনিশ্র মহাপ্রভূর হড়্ভূজ ও চতুর্ভুজরপের কথা ভ্রিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বাসনা হইয়াছিল, তিনি একবার চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে পাইলে কৃতার্থশ্বক্স হইবেন।
ভক্তবাঞ্চাকল্লতক্র অন্তর্গামী মহাপ্রভু নিশ্রমহাশয়ের মনোগত
ভাব জ্বানিতে পারিয়া তাঁহাকে চতুর্ভুজ মৃত্তিতে দর্শন দিলেন,
বথা শ্রীটেডক্সচরিত মহাকাব্যে ত্রোদশ সর্গে:—-

সমাগতং তং পরিকর্ণা কাশী

মিশ্রং ক্ষতাগঃ পটনীতমিশুঃ।
বিবোকা নম্বা মুমুদে প্রকাম

মতীপাতং বাহচতুইরাতান্ ॥

বাঁহার পাপশ্রেণীরূপ অন্ধকার-রাত্রি বিনষ্ট হইরাছে অর্থাং বিনি নিষ্পাপ,—সেই কাশীমিশ্র, গৌরাঙ্গদেব আসিয়াছেন শুনিয়া অভীপিত বাহু চতুষ্টয়যুক্ত প্রভূকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আনন্দিত হুইলেন। অতঃপর লিখিত হুইয়াছে:—

> তংক্নপাভিরভিচ্নিত এষঃ শ্রীমদন্তিয় কমলস্তা রজোহভি-রঞ্জিত: পুলককণ্টকিতাঙ্গ: माक्रामाथाविवनः म तत्राकः। ७८। যো যদীয়ক্লপয়া স্থমহত্যা নীললৈলভিলকালয়লক্ষীং স্বে বশে প্রকৃত্বতে স্ব গরীয়াং স্তম্ম কেন মহিমা পরিমেয়:। ৬৫। গৌরচন্দ্রচবণদ্বি তয়সা জ্ঞাপনং সকল মাতমুতে যঃ ঈপ্সিতং পরিকল্যা স কাশী-মিশ্র এষ কথয়া কিমুবেছঃ। ৬৬। যো মহোৎসববিধে বিবিধানি প্রায়শো নিজ্মতানি বিশেষাৎ নির্দ্মিতানি বিদধে প্রভূচিত্তং প্রাকলয় কিমরং জনবেছ:। ৬৭।

অর্থাৎ কানীমিশ্র গৌরচন্দ্রের রূপার তৎপাদপদ্মের রজঃ দারা সংস্পৃষ্ট হইলেন, রঞ্জিতাঙ্গ ও পুলকরূপ কণ্টকে ব্যাপ্তকলেবর ও নিবিড়ানন্দবিবশ হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের স্থমহতী রূপাবলে নীলাচল-তিলক জগয়াথের গৃহলক্ষীকেও নিজের বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাত্মার গুরুতর মহিমার কথা পরিমাণ কে করিতে পারে ? যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের চরণদ্বরের যে কোন ঈপ্যিত আজ্ঞা নিজ বিবেচনায় সম্পন্ন করেন, সেই মহাত্মা কি বাক্যের গোচর হয়েন ? যে কাশীমিশ্র মহোংসব-বিধিতে প্রভ্র চিত্ত জানিয়া নিজ মনোমত প্রায়শঃই বিবিধ বস্তু সবিশেষরূপে নির্মাণ করেন, তাঁহার মহিমা কি সকলেই জানিতে পারে ?

কাশীমিশ্র মহাভক্ত। শ্রীচৈতক্সভাগবতকার বলেন:—
কাশীমিশ্র পরম বিহবল কৃষ্ণরসে।
স্মাপনে রহিলা প্রভু থাঁহার স্মাবাসে॥

এতদ্বাতীত ইনি মহারাজ প্রতাপক্ষরে দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিলেন।
শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ভারের পূর্ণ অধ্যক্ষতা ইহার হস্তে বিশ্বস্ত ছিল এবং ইনি সকল কার্য্যের পরিদর্শক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ম্যানেজ্ঞার বলিলে ধাহা বুঝা যান্ত, শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে মিশ্রমহাশরের উপরে তাদৃশ ভার সংশ্বস্ত ছিল।

শ্রীচৈতগ্রচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশম মহাপ্রভুর নিকট কাশীমিশ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিভেছেন,—

কাশীমিশ্রনামা এব সর্বাধিকারী প্রাড়্বিবাকো ভগবত:।" অর্থাৎ কাশীমিশ্র,শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্বাধিকারী ও প্রাড়্বিবাক। সমস্ত বিষয় কার্য্যাদির পরিদর্শকই প্রাড়্বিবাক নামে খ্যাক। মহারাজ প্রতাণাঞ্জিত্য শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেব-দেবা সম্বন্ধীর প্রত্যেক কার্য্যেই ইঁহার পরামর্শমতে সম্পন্ন করিতেন।

এই প্রীপাদ কাশীমিশ্র মহোদয়ের ভবনই মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিমিত্ত সমর্পিত হইয়াছিল, যথা শ্রীচরিতামুতে:—

দর্শন করি মহাপ্রভূ চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিলা তারে কাশীমিশ্র ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভূর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈলা নিবেদনে॥

এই দিন হইতেই কাশীমিশ্রের ভবন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহাপীঠে পরিণত হইল। শ্রীচৈন্তচরিতামৃতে আরও লিখিত হইরাছে:—

প্রভূ চতুর্ভ মূর্তি তারে দেখাইল।
আত্মনাং করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভূ তাহা বিদিলা আদনে।
চৌদিকে বিদলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
স্থবী হৈলা প্রভূ দেখি বাদার সংস্থান।
দেই বাদার হয় প্রভূর সর্ব্ধ সমাধান॥
সার্বভৌম কহে—প্রভূ তোমার যোগ্যবাদা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভূ কহে—এই দেহ তোমা সভাকার।
বেই ভূমি কহ সেই সন্মত আমার॥

মহাপ্রভূ শ্রীপাদ কাণীমিশ্রের ভবন অঙ্গীকার করিলেন। এই দময় হইতে এই স্থানই "মহাপ্রভুর রাড়ী" বলিয়া থ্যাত হইল। এই সম্বন্ধে লীলালেথকগণের কোনও মতদৈধ নাই। খ্রীল মুরারি শুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্মচরিতে লিথিয়াছেন:—

শ্রীকাশীনাথস্ত গৃহে স্থিতো হরিঃ

শ্রীসার্বভৌমাদিভিরন্বিতঃ স্বয়ম।

এই গৃহে সময়ে সময়ে শত শত ভক্তচকোর ব্যাক্লিত হইর!

মহাপ্রভুর বদনচক্রমার স্থধাপানে বিভোর হইতেন। সময়ে সময়ে ভক্তগণের জনতা এত অধিক হইত যে, মহাপ্রভুর এই বৃহৎ ভবনথানিতেও লোকসঙ্কলন হইত না, তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যথা প্রীচৈতক্যচক্রোদয়ে ৮ম অক্ষেঃ—

ষ্গান্তেহন্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলবো রমী সর্বে ব্রহ্মাণ্ডকসমুদ্যাদেব বপুষ:। যথাস্থানং লকাহবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে।

অর্থাং অহা কি আশ্চর্যা ! যুগান্তসময়ে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী সেই ভগবানের অর্থখনল সদৃশ কুদ্র কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনায়াসে অবস্থিতি করিয়াছিল, তত্রপ এই লঘুতর মিশ্রালয়ে সহস্র সহস্র লোক বিনারেশে প্রবেশ করিতেছে।

মিশ্রালয়ে কি বিশাল ব্যাপার অভিনীত হইত, ইহাতে আনা-রাসে তাহা বুঝাযাইতে পারে।

ঐীচৈতমভাগবতকারও লিথিয়াছেন :—

হেন মতে জ্রীগোরস্থলর নীলাচলে। রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কুতুহলে॥ নিরম্ভর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশে।
প্রকাশিল গৌরচক্রদেব সর্বদেশে॥
কথন নাচেন জগন্নাথের সম্মুথে।
তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি নিজানন্দ স্থাথ।
কথনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কথনো নাচেন মহাপ্রভূ সিন্ধ্যতীরে॥
এই মত নিরম্ভর প্রেমের বিলাস!
তিলার্দ্ধেক অন্ত কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥

পূজাপাদ কাশীমিশ্রের ভবনেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "গন্তীরা" রপ মহাপীঠস্থান বিরাজমান। শ্রীশ্রীজগন্নাথনেবের মন্দিরের সিংহ্বার হইতে এই স্থান অধিক দূরবর্তী নহে। শ্রীচন্দ্রোদয়-নাটকে সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশর গোপীনাথকে বলিলেন,—কাশীমিশ্রের আগার মহাপ্রভুর অবস্থানের নিমিত্ত সমর্পিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গোপীনাথ বলিলেন:—

"সাধু সাধু! সিংহদারনিকটবর্ত্তী ভবতি যতঃ সকাশাং হুংধ-নৈব জগন্নাথদর্শনং ভবিষ্যতি।"

এই স্থানে এখনও নদীয়ার সেই ভ্বনপাবন প্রেমিক সয়্যাসীর সচ্চিদানলময় শ্রীঅঙ্গম্পর্শি ছিন্নকছা ও শ্রীরাধাক্তের করঙ্গটা বিশ্বমান বহিষাছেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের মহন্ত-পরম্পরা »

এইনয়হাপ্রভার সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐপাদ কাণীমিশ্রের ভবরত এইয়াধাকাত্তের মঠের বে গানীয়র মহস্তগরন্পরা গাণীঅধিরছ হইয়াছেন, ভাহাণের নাম-তালিকা-

শ্রীশ্রীরাধা-প্রেম-মাতোমারা সাক্ষাং শ্রীরাধাকান্তের সন্ন্যাস-লীলার এই নমনজলাকর্বী স্মৃতিচিক্ত স্বদ্ধে ও সভক্তিতে সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। নীরব নিস্তন্ধ পঞ্জীর পঞ্জীরায় বন্ধীয় সন্ন্যাসিচ্ডানণির এই স্মৃতিচিক্ত দশনে ভাবৃক ভক্তকদম স্বভাবতঃই নিদাকণ বিপ্রলম্ভরসের বিশাল তরক্ষে একেবারেই অধীর হইয়া উঠে, আর ঐ নিভ্ত পঞ্জীরার গভীর নিস্তন্ধতা ভেদ করিয়া নিরস্তর যেন এক ক্ষরণ রোল প্রবণপথে প্রবিষ্ঠ হইয়া বিল্লী রবের ভার—

"কাঁহা কঁরোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥ কাহারে কহিব কেবা জানে মোর হুংখ। ব্রজেন্দ্রনাকা বিনা ফাটে মোর বুক॥"

কেবল এই রব কর্ণপথ অধিকার করিয়া বদে। হেথা হইতে দিন্ধ্তীরে চলিয়া গেলেও এই ঝঙ্কারের সহসা বিরাম হয় না। সমুদ্রের
কলোলেও যেন ঐ "কাঁহা করে"।, কাঁহা পাঙ" রোল মিশ্রিত হইয়া
হ্বন্যকে উনাম ও অধীর করিয়া তোলে; ধন্ত অনস্ত প্রেমশক্তির
মহাপীঠন্তলী—কাশীমিশ্রভবনস্ত গন্তীরা!

১। মহাপ্রভু, । ব্রেশ্বর পঞ্চিত গোষামী, । শ্রীগোগালগুরু গোষামী (মকরপ্রজ পণ্ডিত), ৪। ধানচক্র গোষামী, । শ্রীবলভুদ্র দান গোষামী, ৬। দ্যানিধি গোষামী, ৭। দানোদর গোষামী, ৮। গোবিন্দশরণ গোষামী, ৯। রানকৃষ্ণ দান গোষামী, ১০। হরেকৃষ্ণ দান গোষামী, ১১। রাধাকৃষ্ণনান গোষামী, ২০। রাধাচরণ দান গোষামী, ১০। হরেকৃষ্ণ দান গোষামী, ১৪। গোবিন্দচরণ দান গোষামী, ১৫। বলভুদ্র দান গোষামী। বর্তনান মহন্ত শ্রীশ্রীধাকৃষ্ণ দান গোষামী। ইনি স্বাধানিট, বৃদ্ধিনান, ভৃতিন্মান, বিবোধনাহী ও সজ্জন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



#### গম্ভীরা-মন্দির

গ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবন গ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। এই আশ্রনে সততই শত শত ভক্তের সমাগম হইত। কিন্তু সকলেই সকল সময়ে এপ্রভুর সন্দর্শন পাইতেন না। তিনি এক নিভূত নির্জ্জন ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এখানে অতীব অস্তরঙ্গ লোক ভিন্ন অপর লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। যোগিগণের গুহার ন্যায় এই শ্রীগন্তীরা-মন্দির সর্বপ্রেকার বুথা শব্দ হইতে স্কুব্নক্ষিত থাকিত। মহাপ্রভু এই স্থানে বুসিয়া নাম করিতেন, ব্রজলীলা স্মরণ করিতেন, আর দিনরজনী তাঁহার নয়ন্যুগল হইতে মুক্তাদাম-বিনিন্দিত অশ্রমালা বহিয়া পড়িত। এই এমন্দিরে শ্রীপাদস্বরূপ, বিপ্রনম্ভরদের প্রকটমূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-ফুলবের এক্রিঞ্চ-বিরহ-যাতনা-প্রশমনার্থ রুণুরুণুস্বরে ব্রজরসের গান করিতেন এবং শ্রীল রামরায় স্থধাময়ী কৃষ্ণ-কথায় মহাপ্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিতেন। আর ঐগোবিন্দদাস প্রভুর নিকটে থাকিয়া সর্বাদা তাঁহার সেবা করিতেন। এই নিভত নির্জ্জন শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠই গম্ভীরা নামে খ্যাত। এই গম্ভীরাই প্রভূর বিশ্রাম ও শয়ন-প্রকোষ্ঠরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল যথা, ঐটৈতত্য-চরিতামৃত—

- ১। এই মত বিলাপিতে অর্জরাত্ত গেল।
  গন্তীরাতে ব্যরপ গোদাক্রী প্রভুকে শোরাইল॥
  প্রভুকে শোরাক্রা রামানন্দ গেল ঘরে।
  ব্যরপ গোবিন্দ শুইলা গন্তীরার দ্বারে॥
  ১৯ পদ্ধিচ্ছেদ, অন্তালীলা।
- ২। এই মত অর্জ রাত্র হৈল নির্মাহন।
  ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন।
  রামানন্দ রায় তবে গেল নিজ ধরে।
  স্বরূপ গোধিন্দ ছুই শুইলা ছয়ারে।
  ১৪ পরিচ্ছেদ অস্কালীলা।
- গপ্তীরার ছারে কৈল আপনে শয়ন।
   গোধিক আইলা করিতে পাদসংবাহন ॥
- ৪। সব ধর ঝুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
  ভিত্তরে যাইতে মারে গোবিন্দ করে মিবেদন।
  এক পাশ হও মারে দেহ ভিতরে যাইতে।
  প্রভু কহে শক্তি নাহি অস চালাইতে॥

তবে গোধিক বহিবাস তার উপর দিরা। তিতর ঘরে গেল মহাপ্রভূকে লজ্বিয়া॥ ১০ম পরিচ্ছেদ্, অন্তালীলা।

## ৫। গন্তীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাছি লব। ভিত্তো মুথ শির খদে ক্ষত হয় সব॥

२व পরিচ্ছেদ, মধালীলা।

এই সকল উক্তি দারা জানা যায় প্রীগম্ভীরা-মন্দিরটী মিপ্রভবনস্থ প্রীপ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ এবং উহা তাঁহার বিগ্রামাগার বা শরনাগাররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার চারিদিকেও প্রকোষ্ঠ ছিল। মহাপ্রভু সেই সকল প্রকোষ্ঠে ব্রজরুসের অন্তর্গন ভক্তগণের সহিত মিলিত হইতেন। এই শর্মাগার একান্ত নিভ্ত, নির্জন ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বলিয়াই সম্ভবতঃ "গন্তীরা" নামে খ্যাত হইত। গন্তীরা শন্দের অপর অর্থও থাকিতে পারে।

এম্বলে আরও একটা বক্তব্য আছে। কেছ কেছ মনে করেন, গন্ধীরার তিনটা দার ছিল। তাঁহাদের এইরূপ মনে করিবার হেতু এই যে শ্রীচৈতন্ত-চরিতামূতে লিখিত আছে,—

গন্ধীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তোমুথ শির ঘসে ক্ষত হর সব।
তিন দারে তপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদারে পড়ে—কভু সিদ্ধু নীরে॥
প্রভুর শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দার দেওয়া আছে,—প্রভু নাহি ঘরে॥

এইরপ উক্তি দেখিয়া কেছ কেছ মনে করেন গঞ্জীরার তিনটী দ্বার। গঞ্জীরা-প্রকার্চেরই যে তিনটী দ্বার ছিল, এই সকল উক্তিদ্বারা স্পাষ্টতঃ তাহা বুঝায় না। পদ্মন্ত প্রভু যখন এক দিবস

পরিশ্রান্ত হইয়া গন্তীরার ভিতরে দার জুড়িয়া শয়ন করিলেন এবং গোবিন্দাস প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দনার্থ ভিতরে বসিবার নিমিত্ত প্রভুকে দার ছাড়িয়া দিতে অয়নয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই দার ছাড়িয়া দিলেন না; তথন অগতাা গোবিন্দ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লঙ্গন করিয়া গন্তীরার ভিতরে যাইয়া তাঁহার অঙ্গ-মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি অপর ছইটী দার থাকিত, তবে গোবিন্দ সম্ভবতঃ এইরূপ কার্য্য করিতেন না। অপিচ বর্ত্তমান সময়ে মিশ্রভবনে যেরূপ আকারে শ্রীগন্তীরা-মন্দিরটী সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও এক দার ব্যতীত তিন দার নাই। কিন্তু উহা পূর্ব্বে যেরূপ একটী অতিনিভূত নির্জ্জন অন্তঃপ্রকোর্ছ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। তবে যে তিন দারের উল্লেখ আছে তাহা সম্ভবতঃ শ্রীপাদ মিশ্রমহাশয়ের বিশাল ভবনের বহিঃখণ্ড, মধ্যথণ্ড ও অন্তঃথণ্ডের দারেরই পরিচায়ক।

শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের দার সম্ভবতঃ একবারেই বন্ধ করা হইত না। তাহা হইলে তাদৃশ ক্ষুদ্র কক্ষে বায়ুসঞ্চালন অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ মহাপ্রভু একক গম্ভীরার শমন করিতেন, দারবন্ধ করিয়া শমন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হওয়া ও সম্ভবপর নহে। ইহাতে মনে হয় শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবনে অস্তঃখও হইতে রাজপথে আসিতে হইলে, তিনটী দার ভেদ করিতে হইত। রাত্রিকালে এই দারগুলি বন্ধ থাকিত। কিন্ধু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সকল দ্বারে কপাট বন্ধ থাকাসন্থেও মধ্যে মধ্যে সচিদানন্দ্রিগ্রহ মহাপ্রভু, চিত্তের উদ্বেগে নিশীথে মিশ্রভ্বন হইতে অদৃশ্র

ইইতেন, কথনও তাঁহাকে রাত্রিকালে বছ অনুসন্ধানের পরে শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেবের সিংহদার-সমক্ষে অথবা সমুদ্রতটে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ এই শ্রীমন্দিরটী অতি নির্জ্জন ও গৃঢ়গভীর স্থানে অবস্থিত বলিয়াই এই প্রকোষ্ঠটী "গম্ভীরা" নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মিশ্রভবনের "তিন বার" সম্বন্ধে শ্রীচরিতামূতে আরও লিথিত , আছে,—

> তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়া। ভাবাবেশে প্রভু গেল বাহির হইয়া!

এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া। স্বব্নপরে বোলাইলা কপাট খুলিয়া॥

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীপাদ স্বরূপ কাশীমিশ্রের ভবনেই থাকি-তেন, কিন্তু অন্ত প্রকোঠে বা অপর থণ্ডে থাকিতেন। শ্রীপাদ স্বরূপ যে অন্ত স্থানে শয়ন করিতেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে, যপা,—

> একদিন প্রভূ স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে। অর্দ্ধ রাত্রি পোহাইলা ক্রফকথা রঙ্গে॥

এই মত নানাভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হৈল। গোসাঞীরে শয়ন করাইয়া দোঁহে ঘরে গেল। ১৭ পরিচ্ছেদ অস্তাদীলা। "তিন দারে কপাট প্রভূ যায়েন বাহিরে" শ্রীচরিতামৃতে লিখিত এই পদ্মাংশ দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে গম্ভীরা-মন্দিরেই তিনটা দার ছিল, তাঁহাদের বিবেচনার্থ শ্রীমন্দাসগোস্বামীর লিখিত সংস্কৃত প্রোকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা,—

অনুদ্ঘাট্য দারত্রয়মুক্ত চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলজ্যোটেচঃ কালিঙ্গিকস্থরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তন্তৃৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব ক্লফোরুবিরহাৎ
বিরাজন গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়নাং মদয়তি॥

এন্ধনে দেখা যাইতেছে যে প্রভূ তিনটী দার উদ্ঘাটন না করিরা এবং তিনটী উচ্চ ভিত্তি (দেয়াল) উল্লক্ষ্যন করিয়া শ্রীপাদ কাশী-মিশ্রের ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মিশ্র মহা-শরের বৃহং বাড়ীর ক্রমান্তনিবিষ্ট তিনথগু তিনটী উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার ভিতর থণ্ডে একটী গৃহের অভ্যন্তরেই এই গন্তীরা-মন্দির সংস্থাপিত।

ইহাতে বুঝা যায় প্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনটা অতি বৃহৎ ছিল।
আর সেই জন্মই চন্দ্রোদয়-নাটকে প্রীপাদ সার্বভৌম বলিয়াছেন,
"কাশীমিশ্রের ভবনে প্রভুর যে বাসস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে উহা
'উপযুক্তই হইয়াছে।" ফলত: প্রীল প্রতাপরুদ্র দেব কাশীমিশ্রের
পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান-কালে প্রত্যহ
মিশ্র মহাশরের পাদ-সংবাহন করিতেন যথা প্রীচরিতামূতে—

এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।

अধ্যাহে প্রতাপরুদ্র আইলা তার ঘরে॥

প্রতাপরুদ্রের এক আছরে নিরনে।

যতদিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে॥

নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সংবাহন।

জগন্নাথের দেবার করে ভিরান প্রবণ॥

মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।

তবে মিশ্র ভাঁরে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥

মহারাক্ষ প্রতাপরত্তের পরমভক্তির পাত্র শ্রীপাদ কার্নামিশ্রের ভবন বে স্থাবং ছিল, এবং উচ্চ তিনটা প্রাচীরে যে উহার বহিঃখণ্ড, মধাথণ্ড এবং অন্তঃখণ্ড পরিবেষ্টিত ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গন্তীরা-মন্দির কেমন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন সহজেই ব্রা বাইতে পারে। শ্রীগন্তীরা-মন্দিরটা কেবল নাম্মাত্রই মহাপ্রভুর শ্রনাগার বা বিশ্রামাগার বলিয়া অভিহিত হইত। কার্যাতঃ তাহা মহাপ্রভুর তীব্র শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ্-যাতনা বা বলবতী উংকণ্ঠার লীলাম্থলীতে পরিগত হইয়াছিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ



## অন্তালীলা-সূত্ৰ

দর্গ্রাসগ্রহণান্তর তীর্থভ্রমণ সন্ন্যাসিগণের শাস্ত্রসন্মত চিরন্তনী রীতি। শ্রীগোরাঙ্গন্থকরও এই নিয়ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরেই তিনি শ্রীকুলাবনধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হইরাছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের অমুরোধে দীর্ঘকাল পর্যান্ত তাঁহাকে নীলাচলে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল, অতঃপরে তিনি যদিও গৌড়ের পথে শ্রীকুলাবনে যাত্রা করিলেন, কিন্তু বিপুল লোকসভ্য তাঁহার অমুগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি শ্রীপাদ সনাতনের বাক্য শ্রের করিয়া কানাইর নাটশালা নানক স্থান হইতে আবার ফিরিয়া নীলাচলে আসিলেন। অতঃপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া মহা-প্রভু শ্রীকুলাবনধাম দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীকুলাবনধাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নীলাচল হইতে আর কুত্রাপি গমন করেন নাই। যথা শ্রীচরিতামূতে—

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা। আঠার বর্ষ বাস, কাঁহা নাহি গেলা॥ প্রতিবর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ। চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সন্মিলন॥ নিরস্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন বিলাদ। আচপ্তালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ।

এই সময়ে বাঁহারা প্রভূর নিত্যসহচররূপে বিরাজমান ছিলেন, শ্রীচরি তামতে তাঁহাদেরও নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা,—

পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্তেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস।
জগদানন্দ ভগবনে গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দানোদর ।
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভৃ সঙ্গে এই সব নিতা কৈল স্থিতি॥

এই সময়ে প্রতি বর্ষেই গোড়ীয় ভক্তগণ রণের সময়ে নীলাচলে যাইয়া প্রভুব সহিত মিলিত হইতেন, আর নীলাচলে তথন প্রেম-ভক্তির সাগরতরঙ্গ বহিয়া চলিত। শ্রীচরিতামূতকার লিখিয়াছেন,—

> অহৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাদ। বিস্তানিধি বাস্কদেব মুরারি বত দাদ। প্রতিবর্ধে আইনে, দঙ্গে রহে চারিমাদ। তাঁহা দভা লইয়া প্রভুর বিবিধ বিলাদ।

এই সময়ে হরিদাসনির্য্যাণ, ছোট হরিদাসের দপ্ত, দানোদর পণ্ডিত কর্ত্তক প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড, শ্রীপাদ সনাতনের পুনরাগমন, গৌড়ে শ্রীমরিত্যানন্দ প্রেরণ, শ্রীবরভেট্ট মিলন, প্রত্যয়মিশ্রের কঞ্চ-ক্ণা-শ্রবণ-বাপদেশে শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহিমপ্রচার, গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ, মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর- জ্ঞানে স্তবন, শ্রীমদ্দাসগোশ্বামীকে শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে সমর্পণ, জগদানন্দের অভিমান-ভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা অন্ত্যণীলার প্রথম ছন্ত্র বংসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অন্তর্গত।

শেষ-দাদশ বংসরের দীলা অতি গম্ভীর, অভূতপূর্ব ভক্ত-ফ্লমবিদারক ও অতি অদ্তা পৃদ্যুপাদ শ্রীচরিতামৃতকার নিধি-য়াছেন,—

> শেষ যে রহিল প্রভুর দাদশ বংসর। কৃষ্ণের বিরহস্মৃত্তি হয় নিরস্তর ॥ শ্ৰীরাধিকার চেষ্টা থৈছে উদ্ধব দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে। নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্ৰম্ময় চেষ্টা সদা প্ৰকাপ্ময় বাদ।। রোমকুপে রক্তোদাম, দস্ত সব হালে। কণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে 🕆 গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব। ভিত্ত্যেমুথ শির ঘষে —ক্ষত হয় সব 🛭 এমত অদ্ভূত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শৃত্যতা বাক্যে সদা হা হতাশ ॥ "কাঁহা কঁরো কাঁহা পাঙ ব্রজেক্সনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥ কাহারে কহিব কেবা জানে মোর হঃখ। ব্রজেন্দ্রনদন বিমু ফাটে মোর বুক ॥"

এমত বিলাপ করে বিহ্বল অস্তর। রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরস্তর॥ ২য় পরিচ্ছেদ, মধ্যদীলা।

এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥ যদ্যপি অন্তরে ক্লফ্ট-বিয়োগ বাধয়ে। বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তত্বঃখ ভয়ে॥ উৎকট বিয়োগ ছঃখ যবে বাহিরায়। তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥ রামানন্দের ক্লফ্র-কথা স্বরূপের গান। বিরহ বেদনায় প্রভু রাথয়ে পরাণ॥ দিনে প্রভূ নানা সঙ্গে রয় অন্তমনা। রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা॥ তাঁর স্থথহেতু সঙ্গে রহে হুই জনা। ক্লঞ্চরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্থনা॥ স্থবল থৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণস্থথের সহায়। গৌরস্থ দান হেতৃ তৈছে রামরায়॥ পূর্ব্বে থৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান। তৈছে স্বরূপ গোস্বামী রাথে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ এই হুই জনের সোভাগ্য কহনে না যায়। "প্রভুর অন্তরঙ্গ" বলি যারে লোকে গায়॥ . ৬৯ পরিচেছদ, অস্তালীলা। অস্তালীলায় শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের দেবা-ভার কি প্রকার গুরুতর হইরা উঠিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গম্ভীরায় প্রেমভক্তির যে তরঙ্গ উঠিত, এই অস্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদ্বয় পূর্ণমাত্রায় তাহার আস্থাদন করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণের সহিত ইহাদের এই স্থমধুর সম্পর্কের কিঞিং ভাব প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঞীচরিতামৃতে পুন: পুন:ই এই ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা অন্যত্ত :—

এইরূপে মহাপ্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে বাদ করে রুঞ্চপ্রেম রঙ্গে॥ অন্তরে বাহিরে রুঞ্চপ্রেম-তরঙ্গ। নানাভাবে ব্যাকুল প্রভূর মন আর অঙ্গ॥

৯ম পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

প্রেমিক ভক্ত-পাঠক উদ্বৃত চারি পংক্তির শেষ হুই পংক্তির প্রতি মনোনিবেশ করুন, প্রভূর অন্তরে বাহিরে অমুক্ষণই ক্লফপ্রেমের তরঙ্গ উচ্ছৃদিত হইতেছে, তাঁহার এঅঙ্গ ও মন নানাভাবে ব্যাকুল। এই অত্যভূত মহাগন্তীর প্রেমচরিত্রের তূলনা বোধ হয় এব্লাবনেও অপ্রাপ্য। এচিরিতামৃতে আরও লিখিত আছে—

> দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগরাথ দরশন। রাত্রে রাম স্বরূপ সনে রস আসাদন॥

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামরায় যে এই অভূতপূর্ব মহীয়সী দীলার প্রধানতম সাক্ষী, এই ছই ছত্ত্বেও তাহার প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে।

এই সময়ের আরও গৃঢ় রহস্তময় ঘটনার বিষয় শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে যথা,—

১। ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
বেই দেখে সেই পায় ক্লম্বপ্রেম-ধন॥
মন্থ্যের বেশে দেব গদ্ধর্ম কিন্তর।
সপ্ত পাতালের যত দৈতা বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নব খণ্ডে বৈদে যত জন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ বলি বাাস শুক আদি ম্নিগণ।
প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
"ক্লম্ব্যুক কহ" বলে প্রভু বাহির হইয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই যত যার প্রভুর রাত্রি দিবসে॥

२म পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

২। এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাদ।
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তনবিলাদ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায় শ্বরুপ সনে রস আস্বাদন॥

এই মত মহাপ্রভুর স্থথে কাল যায়।
ক্ষেত্রের বিরহবিকার অঙ্গে না সামায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার—রাত্রে অতিশঙ্গ।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রে দিনে করে হঁহে প্রভুর সহায়॥

১১শ পরিচ্ছেদ অস্তালীলা।

শ্রীচরিভায়তে আরও লিখিত হইরাছে—

এইরূপ মহাপ্রভুর বিরহ অস্তর।

রুষ্ণের বিরোগ দশা ফুরে নিরস্তর॥

"হা রুষ্ণ, হা প্রাণনাথ, মুরলী বদন।

কাহা যাঙ, কাঁহা পাঙ ব্রজেক্তনন্দন॥"

রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।

কঠে রাত্রি গোঙার স্বরূপ রামানন্দ সনে॥

**>२**म পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

সমগ্র অস্তালীলা এইরূপ মহাভাবের অব্যক্ত অথচ বিশাল মহাপ্রবাহে পরিপ্লুত ও তরঙ্গায়িত—এ প্রবাহের বিরাম নাই,—এ তরঙ্গের বিশ্রাম নাই,—গ্রীরাধা-প্রেমসাগরের এমন অসীম অনস্ত কল্লোল, গ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না, গ্রীল চণ্ডীদাসের চিরক্ষরণীয় প্রেমপদাবলীতেও প্রেমের এমন অভ্ত উচ্ছাস, অবিরাম প্রবাহ এবং অনস্ত তরঙ্গ কল্লোল প্রত্যক্ষ করি নাই। পতিপ্রাণা সাধ্বীদতীর যৌবনে বৈধব্যজনিত বিষাদমন্ত্রী শোক-গীতি বছবার শুনিয়াছি, পুত্রশোকাতুরা মেহমন্ত্রী জননীর মর্মভেদি করুণ-কন্দনেও এ হতভাগ্যের কর্ণ বহুদিন জর্জ্জরিত হইয়াছে, কিন্তু গম্ভীরায়—কথন উচ্চরবে, কথন ক্ষীণ করুণ স্বরে কখন বা মহারবে কথন বা বিনাইয়া বিনাইয়া বিরহ-বেদনার যে তীব্র হাহাকার ও হা হতাশের অবিরাম অনস্ত ধ্বনি উথিত হইত.— কুল্লারবিন্দ-নয়ন-নিস্ত অশ্রমালার যে অজস্র প্রবাহ প্রবাহিত হইত, জগতের অপর কোন স্থলে কখনও তাদৃশ ঘটনা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই। সেই ধ্বনির অতি অম্পষ্ট ও পরিক্ষীণ ঝঙ্কারাভাস ঐচরিতামৃতের প্রলাপ-পদবর্ণনে অভিবাক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোষামি মহোদয় দেই প্রেমাশ্রমন্দাকিনীর অতি স্কতন্ত্রভ চিত্রের ছায়াভাস রূপা করিয়া জীবসাধারণের নিমিত্ত স্বীয় এ**ন্থে** আঁকিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিকভক্ত পাঠকমহোদয়গণ সেই চিত্রেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামো-দর এবং শ্রীল বামানন্দ রায়ের মহাভাবের প্রতিচ্ছবির যংকিঞ্চিৎ আদুর্শ সন্দর্শন করিয়া এই মরজগতেও শ্রীবৃন্দাবনের স্থধারসের আস্বাদনে অমরতালাভ করেন। আমরা এন্তলে প্রেমিক ভক্তগণের এীচরণরেণু সম্বল করিয়া আত্মসংশোধনার্থ শ্রীল কবিরাজের বর্ণনার কণামাত্র স্পর্শ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি। ভক্তগণ কুপাশীর্বাদ করুন, মনোবাঞ্ছা কিঞ্চিন্মাত্রও ধেন ফলবতী হয়, ইহাই এ দীনের কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোমাদ-লীলা ব্রজ-রসম্বধার্ণবেরই উত্তাল ভরদ। ব্রজ-রসম্বধায়াদনের প্রকৃত অধিকারী কে, এই প্রবের উত্তম মীমাংসা এই দিবোানাদেলীলাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই ব্রুগ্রনাখান্ত্রের মহীয়সী লীলায় আমরা তিনটী অত্যুক্তর অবিকারী। শ্রীস্থির সন্দর্শন পাই—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীপাদ ব্রুগ্র দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়। শ্রীচরিতামৃতের বহুস্থানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

- যক্রপ রামানন্দ এই গুইজন লঞা।
   বিলাপ করেন গুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
- থ। এই মত গৌর প্রভূ প্রতি দিনে দিনে। বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ দনে॥ সেই ছইন্ধন প্রভূর করে আখাদন। স্বরূপ পায়, রায় করে শ্লোক-পঠন॥ কর্ণামৃত বিভাগতি শ্রীপীতগোবিন্দ। ইহার শ্লোক গীতে প্রভূর করায় আনন্দ।
- গ্রন্থপ পোসাঞ্জীকে কহে—পাও এক গীত। বাতে আমার হৃদয়ের হয়েত সংবিং ॥ শুনি অরপ পোসাঞি তবে মধুর করিয়া। গীতগোবিনের পদ গায় প্রভৃতে শুনাঞা॥
- ৪। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ষবে আজ্ঞা দিলা।
   রামানক রায় য়োক পভিতে লাগিলা।
- কহ রামরায় কিছু গুনিতে হয় মন।
   ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকার বচন॥

- ৬। এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
  :সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।
  কভু নাচে কভু গায় ভাবাবেশে মূর্ছ্য যায়
  এইরূপ রাত্রিদিন যায়॥
- রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন।
   বরপে পুছরে মানি নিজ দথীজন।
   পূর্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিল।
   এই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল।
- তই মত মহাপ্রভু বৈদে নীলাচল। রজনী দিবস কৃষ্ণ-বিরহ বিহবল॥ স্বরূপ রামানন্দ এই হুইজনার সনে। কৃষ্ণকথা কহে প্রভু আনন্দিত মনে॥
- মছাপিই প্রভূ কোটি-সমুদ্র-গন্তীর।
  নানা ভাব চল্রোদয়ে হয়েন অস্থির।
  বেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
  রায়ের নাটকে থেই আর কর্ণামৃতে।
  সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
  সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্থাদন।
  দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
  কৃষ্ণরস আস্থাদন হুই বদ্ধু সনে॥

গম্ভারা-লীলায় সর্বতেই এই শ্রীমৃতিত্তরের স্থামধুর প্রসন্ধগম্ভীর মহাভাবের প্রতিচ্ছবি বিরাজিত। গম্ভীরা-লীলায় ব্রজ্বসম্প্রধা- শাস্বাদনের গুরুগম্ভীর ব্যাপারে এই তিনজন ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরার ভিন্ন এমন সোভাগ্য ও এমন অধিকার আর কাহারও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চিত্ত নির্ম্পিকার না হইলে—বিষয়বিরক্ত না হইলে—ভাবের সঞ্চার হয় না। ভাবের সঞ্চার বাতীত রসের উদ্রেক হয় না। আকৈতব রুঞ্চপ্রেমের আবির্জাব না হওয়া পর্যাস্ত ব্রজরসের উদ্যুম্ব অসম্ভব। প্রীপাদ স্বরূপদামোদর অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত প্রেমিক সন্ন্যাসী, শ্রীপাদ রামরায় সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা এবং কার্যাতঃ নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক সন্ন্যাসী। কাম বা প্রাকৃত জগতের ভাব ইহাদের চিত্তের ত্রিসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারে নাই। স্কৃতরাং ইহারাই এই রসের প্রকৃত অধিকারী।

সন্ন্যাসের কঠোরতায়, নির্ম্মণ ব্রজরসের উংস উৎসারিত হয়।
বেখানে সন্ন্যাসের কঠোরতা নাই, সেথানে জীবের পক্ষে ব্রজরসের
ক্রিজসম্ভব। কিন্তু শুদ্ধ সন্ন্যাস ব্রজরসের একান্ত প্রতিকৃব।
কঠোর সন্ন্যাসে ও শুদ্ধ সন্ন্যাসে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রেমের
সন্ন্যাস কঠোর হইয়াও সরস—নিত্য সরস। কেননা, "রসো বৈ
সঃ" এই শ্রুতির বিষয় যে অধিলরসামৃত্যুর্ত্তি—তিনিই প্রেমিক
সন্ন্যাসীর নিত্য উপান্ত এবং ধ্রুবতারার স্থায় একমাত্র লক্ষ্য।
মৃতরাং তাদৃশ সন্ন্যাসী বিষয়ব্যাপারে একান্ত বিরক্ত হইলেও তাহার
চিত্ত ব্রজরসের পূর্ণ উৎসে নিরস্তরই পরিষিক্ত থাকে। শুদ্ধ
জ্বানীদের সাধ্য ও সাধনা ইহার বিপরীত—মৃতরাং ব্রজরসের

স্থাসাদে বিষয়ী বা শুক্ষ সন্নাসীর আদে। কোন অধিকার নাই।
কিন্তু ব্রজন্মরে কণামাত্র লাভ করিতে হইলেও যে বিষয়সন্নাস
একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই।
বিষয়বিষে জর্জ্জরিত লোকের ভাগ্যে কথনও ব্রজন্ম স্থাস্থাদনের
অধিকার হয় না। এমন কি তাদৃশ চিত্ত প্রীভগবানের রাসলীলাশ্রবণেও অধিকারী নহে। শ্রীভাগবতের রাসলীলার ব্যাথ্যার
উপক্রমে শ্রীপাদ সনাতন লিথিয়াছেন.—

ফলতঃ ক্নফোপাসনলক্ষণত্\*চরতপস্থাজনিত যে ভক্তির উদর হয়, সেই ভক্তির আশ্রিত ভক্তজন ভিন্ন অপরের রাসলীলা-শ্রবণের অধিকার জন্মে না। যেরূপ শ্রদ্ধা সহকারে রাসলীলা শ্রবণ করিবার বিধি আছে, সে শ্রদ্ধা সহজে উপজাত হয় না। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে সাধনার একান্ত প্রয়োজন।

ষয়ং শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ অস্তা দাদশবর্ষ ব্যাপিয়া যে ব্রহ্মরদ আসাদন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব হইতে তিনি স্বীয় চরিত্রটীকে কি প্রকারে লোক-শিক্ষার্থ ভক্তসমাজে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার হুই একটা কথা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে,ব্রজরসাস্বাদনের নিমিত্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিতে হুইলে কি প্রকার সাবধানতা, কি প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-দীলায় কি প্রকার চিত্তাভিন্বেশের প্রয়োজন।

মহাপ্রভু স্বরং স্বকীর লীলাতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনিও ভক্ত-শাসনাধীন হইরা চলিতেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ প্রকারাস্তরে রামচন্দ্রপুরীকে তাঁহার শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রভুর এই লীলার রামচন্দ্রপুরী ভক্তগণের নিন্দাভাজন ও ক্রোধের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন; ফলতঃ উহাতে রামচন্দ্রপুরীর কোনও দোষ ছিল না, উহা প্রভুরই লীলামাত্র। পুরী মহাশয়ের কি কি কার্য্য ছিল শুমুন,—

প্রভূর স্থিতি-রীতি-ভিক্ষা-শয়ন-প্রয়াণ। রামচক্রপুরী করে সর্ববানুসন্ধান"

পুরী বলিতেন-

সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ। এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ॥

কিন্তু-

যত নিন্দা করে তেঁহ প্রভূ সব জানে। তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥

পুরীপাদের অমুসন্ধান বৃত্তিটা কেমন প্রথরা ছিল, তাহার একটা উদাহরণের কথা শুমুন,—পুরী মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে প্রভূর বাসগ্যহে আসিয়া কয়েকটা পিপীলিকা দেখিতে পাইলেন। মুরী শু পাদের সম্ভবতঃ স্থায়শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। নৈয়ায়িকেরা ধ্ম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করেন। রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকা দেখিয়াই শর্করার অনুমান করিলেন। কেবল ইহাই প্রচুর নহে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ যে রাত্রিকালে চিনি থাইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অনুমিতির অকাট্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তিনি নিন্দা করিয়া বলিলেন,—

"রাত্রাবত ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকা: সঞ্চরস্তি। অহো
বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিল্রিয়লালসা!"
অর্থাং "এই যে এখানে কতকগুলি পিপীলিকা দেখা যাইতেছে,
রাত্রিকালে অবশুই এখানে চিনি ছিল। অহো বিরক্ত সন্ন্যাসীর
এতই কি ইন্দ্রিয়লালসা!" মহাপ্রভুর শ্রীম্থের সন্মুথে এই কথা
বলিয়া পুরীমহাশয় চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর বাক্য
শুনিয়া বিল্মাত্রও অসম্ভই হইলেন না, তিনি তৎক্ষণাং ভ্তা
গোবিল্লাসকে ডাকিয়া বলিলেনঃ—

আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের একচোত্রিশ পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।
ইহা বহি মার অধিক কভু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমায় হেথা না দেখিবা।

ফলতঃ এই দিন হইতে মহাপ্রভূ অর্কাশনে দিনরজনী যাপন করিতেন, ইহাতে ভক্তগণের হৃংথের অবধি ছিল না। রামচল্র-প্রী করেকদিবস পরে এই কথা শুনিয়া প্রভূর নিকটে আসিলেন, আসিয়া মৃহ হাসিয়া বলিলেন,—শুনিলাম তুমি নাকি আমার কথার ক্রেক্মিশনে কন্ত পাইতেছ, কিন্তু দেখ—

িইহা বলিয়াই প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ''যুক্তাহারবিহারশু'' শ্লোক পাঠ করিলেন।

বিষম ব্যাপার! বেশী ভোজনেও দোষ, কম ভোজনেও দোষ, প্রভূ নিরীহ ভাল মান্ত্র। তিনি ঢল ঢল চকু করিয়া পুরীপাদের মুথের দিকে ধীরে মুথ ভূলিয়া বলিলেন—

— অজ্ঞ বালক মৃঞি শিষ্য তোমার।
নাবে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥
রামচন্দ্রপুরী আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তমাত্রই রামচন্দ্রপুরীর নিন্দা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কুদ্ধ
ভক্তগণের কথার বাধা দিয়া বলিলেন, "পুরী-গোসাঞী ঠিক কথাই
বলিয়াছেন তাহাতে তোমারা কোধ কর কেন ?" বথা শ্রীচরিতাস্বতে:—

সতে কেন পুরীগোসাঞীর প্রতি কর রোষ।
সহজ ধর্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ॥
বতি হঞা জিহবা-লম্পট অত্যন্ত অস্তার।
যতি ধর্ম,—প্রাণ রাধিতে আহার মাত্র ধার্ম॥

এরপ কত উপদেশ প্রভূ নিজেও শ্রীমদাসগোষামিমধোদয়কে প্রদান করিয়াছিলেন।

আবার প্রভুর অপর শাসনকর্ত্তার কথা শুতুন—ইনি দামোদর, স্বরূপদামোদর নহেন,—দামোদর পণ্ডিত। ইহার চরিত্র সম্বন্ধে এ শ্রীচরিতামূতে লিখিত আছেঃ—

দানোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ-ব্যবহার॥
প্রভ্র গণে যার দেখে অন্ন মর্য্যাদা-লঙ্খন।
বাক্য দণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন॥
ছোট হরিদাস ভক্তিময়ী মাধবী দাসীর নিকট হইতে প্রভ্র সেবার
ত গুল পরিবর্ত্তন করিন্না আনিয়াছিলেন, সেই জন্ত প্রভূ হরিদাসকে

**চিরদিনের তরে বর্জন করিয়া বলিলেন** :—

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
---জামি তার না হেরি বদন॥

দামোদর পণ্ডিত এতাদৃশ যতীক্রচ্ডামণিরও সতর্কতা-করণার্থ কিরূপ বাক্য-চ্ছটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও শুলুন। প্রভুর নিক্ট একটা উড়িয়া রাহ্মণ বালক আসিত। প্রভু তাহাকে স্নেহ করি-তেন, বালকদের প্রতি তাঁহার এইরূপ স্নেহই ছিল। বালকেরা যেখানে শ্লেহযত্ন পায়, সেইখানে পুনঃ পুনঃ আসিয়া থাকে। কিন্তু মহাপ্রভুর নিক্ট এই বালক্টীকে দেখিতে পাইয়া দামোদর পণ্ডিত মনে মনে অসম্ভুট হইতেন। একদিবস সেই বালক্টী আসিল, মহাপ্রভু উহাকে প্রীতিময় সম্ভাষণে স্নেহ দেখাইলেন। কিষংক্ষণ পরে বালকটা চলিয়া গেল, তংপরে দামোদর পণ্ডিত-মহাশয় প্রভুর প্রতি যে বাগ্দণ্ড প্রয়োপ করিলেন, তাহা অতি ভীষণ। দামোদর মুথ নাড়িয়া চকু ঘুরাইয়া বলিতেছেন—

> অন্তোপদেশে পশুত কহে গোসাঞীর ঠাই। গোসাঞী গোসাঞী এবে জানিব গোসাঞী। এবে গোসাঞীর গুণ যশ সব লোকে গাইবে। ভবে গোসাঞীর প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥

মহাপ্রভূ সহসা দামোদর পণ্ডিতের মুথে এই মৃত্-বিজ্ঞাপ-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া বিশ্বিত হইলেন, তিনি ইহার কোনও অর্থ বৃথিতে পারি-লেন না। বলিলেন—"দামোদর, তৃমি কি বলিতেছ! তোমার কথার অর্থ বৃথিতে পারিতেছি না!" দামোদর বলিলেন:—

—তুমি স্ব**তন্ত্র ঈশর** ॥

ষচ্ন আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ?
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাগ্রী ব্রাহ্মণীর বালকেরে প্রীতি কেন কর ॥
যগুপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতা।
তথাপি তাহার দোষ স্থানরী মুবতী ॥
তুমিহ পরম মুবা পরম স্থানর।
লোকের কানাকানি বাদে দেহ অবসর ?

দামোদর এই বলিয়া নীরৰ হইলেন, লোকাপেক্ষা রক্ষক প্রাভ্যু সেই দিন হইতে এবিবায়েও সাবধান হইলেন। সাধন-মার্গাবলম্বীদের পক্ষে যে কতপ্রকার সাবধানতার প্রয়োজন, পরম দয়ায়য় প্রভৃ স্বীয় লীলায় এই সকল ঘটনা প্রকটন করিয়া শিক্ষা-বিধানের সত্পায় করিয়া রাথিয়াছেন । জগতের স্থণতঃখ হর্ষ-বিষাদ লাভালাভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার রাগনিছের পরিবর্জন করিয়া একাস্কভাবে ক্রফায়শীলন ভিন্ন যে ব্রজরস-সন্তোগ একবারেই অসম্ভব মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় তাহার সমাক্ উদাহরণ রাথিয়া গিয়াছেন । প্রাক্তরসদস্তোগী জনগণের পক্ষে শান্তিরস-লাভই অপ্রাপ্য —ব্রজরস লাভ তো বহু দ্রের কথা । শ্রীশ্রীরাধাক্ষ্ণ-নিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের বিষয়-লালসার বীজ পর্যান্ত সন্ত্রাদের অনলশিথায় ভন্মীভূত হইয়া পরে, বৈরাগ্যের প্রবল প্রভঙ্গনে সেই ভন্ম-রাশি স্লদ্বের উড়িয়া য়য় ; অবশেষে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় সদয় পরিপ্রত হইলে উহাতে ক্রফ্ণ-প্রেমের উৎস উংসারিত হয় এবং তাহার সঙ্গেদক্ষই ব্রজরস উথলিয়া উঠে।

বিষয়াসক্ত চিত্তে ক্লফ প্রেম স্থান পায় না। চিত্ত-বৃত্তি ভগবছহিমুখী হইয়া যতদিন বিষয়-স্থ-সভ্যোগে ব্যাপৃত থাকে, স্থাময়
ব্রজ-রসাস্থাদনে ততদিন জীবের আদৌ অধিকার জন্মে না। তাই
শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশম বলিয়াছেন:—

ৰিষয় ছাড়িয়া কৰে শুদ্ধ হবে মন। কৰে হাম হেরিব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥

ভক্ত কৰি বলিয়াছেন:-

বিষয়াসক্তচিত্তস ক্ষাবেশ: স্তৃত্রত:। বাহ্নীদিগ্গতং বস্তু ব্রজন্মৈন্ত্রীং কিমাপুরাং॥ অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের পদার্থ যেমন পশ্চিমদিকে যাইয়া খুঁজিলে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত-চিত্তেরও রুঞ্চাবেশ অসম্ভব। শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ এ সম্বন্ধে নিজে কি বলিয়াছেন তাহাও শ্রবণ করুন, শ্রীটেতন্তা-চল্লোদয় নাটকে লিখিত হইয়াছে:—

নিষ্কিঞ্চনশু ভগবন্তজনোমুথশু।
পারং পরং জিগিমিবোর্ভবদাগরশু
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যদাধু।

অর্থাং ভব-সাগরপর-পারগামী ভগবদ্ভজনোর্থ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসন্দর্শন ও বিষয়িসন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অশুভ ফলপ্রদ। এক মনে যুগপং তুই ভাবনা স্থান পাইতে পারে না। বিষয় ভাবনা ও ভগবদ্ভাবনা যুগপং সিদ্ধ হয় না। এক বিষয়ব্যাপারই অনস্ত ভাবনার সমষ্টি। উহার অন্তর্গত এক ভাবনার প্রকাশে অপর ভাবনা অন্তর্হিত হয়, এক ভাবনার পৃষ্টিসাধনে অপর ভাবনা পরিক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। স্কৃতরাং ব্রজ-রসাস্থাদনের নিমিন্ত বিষয়-সন্ন্যাস অতি প্রয়োজনীয়।

প্রীগোরাঙ্গলীলার প্রত্যেক ঘটনা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রীশ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমে সন্ন্যাসী সাজিলেন, তিনি জীব-শিক্ষার নিমিত্ত সন্ধ্যাসের অতি তুচ্ছ নিয়মগুলি পর্যান্ত স্বকীর লীলায় অত্যুক্জন ভাবে প্রতিপালন করিলেন। এন্থলে হই একটি সামান্ত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

পণ্ডিত জগদাননা মহাপ্রভূর অতি অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন।

পরম প্রিয়তমা পতিত্রতা রমণী ষেরূপ স্বামীর সেবা করেন, জগদা-নন্দ তাদুশ নিষ্ঠার সহিত মহাপ্রভুর সেবা-ব্রতে লিপ্ত থাকিতেন। ষহাপ্রভ যে নরলীলাবলম্বনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন, তিনি যে শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষণশীল এবং জীবগণের পারতিক শিক্ষা প্রদান করিতে অবতীর্ণ, প্রীতিময় জগদানন্দ প্রীতির আধিক্যে সে কথা ভূলিয়া যাইতেন। কি উপায়ে প্রভুর খ্রীঅঙ্গ স্বচ্ছলে থাকে, কি প্রকারে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কোন ক্লেশ না হয়, পণ্ডিত জগদানন্দণ অতৃক্ষণ সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার মনের मठ कार्या ना कतिरल, छाँशांत अनुरतांध छरशका कतिरल, जगमानम কোপবতী রমণীর স্থায় মান করিতেন, শ্রীক্লম্ণ-মহিষী শ্রীমতী সত্যভামার ভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। পঞ্জিত জগদানন্দের প্রীতিময়ী সেবারুরাগের প্রধান লক্ষ্য ছিল-প্রভূর ঐত্বন্ধ-পরিতর্পণ। কিন্তু প্রভূ সন্ন্যাসী; জগদানন্দের সকল অনুরোধ ও সকল প্রকার সেবাগ্রহণ করিলে, পাছে বা শাস্ত্র-বাক্যের অমর্য্যাদা করা হয়, পাছে বা জীব-শিক্ষার পথে কণ্টকরোপণ করা হয়,—এই নিমিত্ত শ্রীগোরাঙ্গস্থন্দর, পণ্ডিত জণদানন্দের বছবিধ অমুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্মাসের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতেন এবং এতাদশ আচরণই যে ব্রজরস-প্রাপ্তির প্রধান পথ,—জীবদিগের নিমিত্র এই উপদেশও প্রদান করিতেন।

পণ্ডিত জগদানন্দের সেবাফুরাগ ও মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে এখানে হই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাপ্রভুর 'স্বাদেশে শ্রীশ্রীশ্চীমাতাকে দর্শন করার নিমিত্ত পণ্ডিত জগদানন্দ

নবরীপে গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবন্ধীপ অঞ্চলের ভক্তগণের বাড়ীতে তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল। ভক্তগণ জগদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে, তদ্যথাঃ—

তৈতন্তের মূর্দ্মকথা শুনে তার মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতন্ত-কথা-স্থথে।
জগদানন্দ মিলিতে যান যেই ভক্ত ঘরে।
দেই সেই ভক্ত স্থথে আপনা পাসরে।
চৈতন্তের প্রেম-পাত্র জগদানন্দ ধন্ত।
বাঁরে মিলে সেই বলে "পাইল চৈতন্ত।"

এই সমরে জগদানন্দ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের গৃহে আসিলেন।
নিবানন্দ জাতিতে বৈছা। কবিরাজী তৈলাদি শিবানন্দের গৃহে
প্রস্তুত হইত। জগদানন্দের চিত্তে অনবরতই মহাপ্রভুর চিস্তা।
মহাপ্রভু দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমে বাাকুল, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কৃষ্ণ, তাঁহার
অন্ধঙ্গলে প্রবৃত্তি নাই। জগদানন্দ মনে করেন, মহাপ্রভু দিন্যামিনী
অনশনে ও অনিদায় অতিবাহিত করেন, ইহাতে বায়ু ও পিত্ত
প্রকৃপ্ত হয়। স্থতরাং প্রভুর বায়ুপিত-প্রশমনের নিমিত্ত পরমসেবাপরায়ণ জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ হইতে প্রভুর নিমিত্ত চন্দনাদি
তৈল লইয়া নীলাচলে প্রভ্যাগমন করিলেন এবং প্রভুর ব্যবহারের
নিমিত্ত উহা গোবিন্দদাসের হস্তে অর্পণ করিলেন।

গোৰিন্দাস কগদানন্দের অনুরোধ প্রভূকে কানাইলেন। প্রভূ ভত্তরে বলিলেন, "সে কি ? আমি যে সন্ত্রাসী, তৈল মাধিৰার' আমার কি অধিকার আছে? তাহার উপরে ইহা আবার স্থান্ধি তৈল, তৈল ও স্থান্ধিদ্রব্য ব্যবহার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এই তৈল শ্রীজগন্নাথমন্দিরে রাখিয়া আইস—জগন্নাথের সেবকদিগকে বলিও, তাহারা বেন এই তৈল প্রদীপে ব্যবহার করে। এই তৈলে জগন্নাথের প্রদীপ জলিলেই জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে। যথা শ্রীচরিতামুতে:—

'প্রভূ কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে স্থান্ধি তৈল পরম ধিকার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল, দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥

গোবিন্দদাস নীরবে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিত জগদানন্দকে বলিলেন, "পণ্ডিত আপনার অভিলাষ সফল হইল না।" প্রভু বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।" জগদানন্দ হৃংথিত হইলেন। তিনি গোড়দেশ হইতে তাঁহার জন্ম তৈল বহন করিয়া আনিয়াছেন, প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না শুনিয়া জগদানন্দের মুথকমল পরিমান হইল, নয়ন প্রাস্তে অভিমানের অঞ্চবিন্দু দেখা দিল, পণ্ডিত জগদানন্দ নীরবে নয়নজল মুছিলেন, নীরবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ জগদানন্দের হৃংথে হৃংথিত হইলেন। প্রভুর ভাব ব্যবহার অস্তরঙ্গ ভক্তগণের অবিদিত ছিল না। তাঁহার দার্য্য পর্বতের স্থায় অচল, অটল ও অলজ্য্য সকলেই তাহা জানিতেন। স্বতরাং এ সম্বন্ধে গোবিন্দ কয়েক দিবদ পর্যান্ত আর কোন কথা বলিলেন না। কিছ জগদানন্দের অভিমান, জগদানন্দের

পরিমান ম্থচ্ছবি, জগদানন্দের যাতনা গোবিন্দদাসের চিত্ত-ক্ষেত্ত্ব জুড়িয়া বসিয়াছিল। দশ দিন পরে গোবিন্দ মহাপ্রভুর চরণ সমীপে কিঞ্চিৎ তৈলসহ অগ্রসর হইয়া মাটির দিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"পণ্ডিতের মনের সাধ,—প্রভু এই তৈল অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া আপন মুখে সে সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না।"

গোবিন্দদাসের মুখ হইতে তৈলের কথা বাহির হইতে না হইতেই মহাপ্রভু সক্রোধভাবে বলিলেন "শুধু তৈল আনিলে কেন? একজন তৈল-মর্দক নিযুক্ত কর, নচেৎ এই তৈল রোজ ঝোজ মাথিরা দিবে কে? এই সকল স্থখ-ভোগ করার জন্মই তো আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি! দেখিতেছি আমার সর্বানাশেই তোমাদের স্থখ! পথে চলিবার সময়ে লোকে আমার দেহে স্থগন্ধি তৈলের গন্ধ পাইবে। সন্ন্যাসীর দেহে তৈল,—ইহাতে যে লোকে আমার "দারীয়া সন্ন্যাসী" \* বলিয়া ঘুণা করিবে, তোমরা তাহা ভাবিয়া দেখ কি?"

<sup>\*</sup> মুক্তিত ছই তিনধানি শ্রীচরিতামূতে "দারী" পাঠ আছে। "দারী সন্ন্যাসী" এই পদের দারী শন্দের অর্থ কি ? সংস্কৃতে ব্রীবোধক দারা শন্দ আছে, দার শন্দ নাই। যদি তাহা থাকিত তবে "দারী" অর্থ "উপপত্নীযুক্ত" হইতে পারিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দার শন্দের অর্থ অন্তবিধ। সংস্কৃত ভাষার "দারী" একটা শন্দ আছে, তাহার অর্থ রোগবিশেষ। হিন্দী ভাষার "সমরে অপহতা রম্পীকে "দারী" বলে। এই সকল ব্রী অপরের ক্রীতা হইয়া রক্ষিতা পত্নীর স্থার জীবন শতিবাহিত করিত। কোন কোন হন্তালিধিত গ্রন্থে এই অর্থে "দারীয়া" অর্থাৎ

গোবিন্দদাস অপ্রতিভ হইলেন, তথন নিরাশ ও অক্কতকার্য্য ইইয়া জগদানন্দের নিকট যাইয়া সকলকথা খুলিয়া বলিলেন, তাহাতে পণ্ডিত জগদানন্দের অভিমান আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি পরদিবস মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই তৈলের কথা! প্রভু কহিলেন, "জগদানন্দ, তুমি গোড় হইতে আমার নিমিত্ত তৈল আনিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার কি প্রকারে করিব, জগন্নাথ মন্দিরে এই তৈল পাঠাও, এই তৈল দিয়া জগন্নাথের প্রদীপ অলিবে, তোমার পরিশ্রম সফল হইবে।"

জগদানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তৈলের হাড়ীটি আনিলেন এবং প্রভুর সমুথে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দের এত সাধের ও এত প্রমের স্থানি তৈল মাটিতে পড়িয়া স্রোতের আকারে বহিয়া চলিল। তিনি অভিমানে গর্গর্ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং শ্বারবন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

দৃঢ়স্বভাব ঐ:গোরাঙ্গ-ভগবান্ ইহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। জগদান দ তিন দিবস এই অভিমানে উপবাসী রহিলেন। অতঃপরে মহাপ্রভু বহু যত্নে তাঁহার মানভঞ্জন করেন বটে, কিন্তু কিছুতেই শহাপ্রভু সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লন্থন করেন নাই।

আবার আর একদিনের ঘটনার কথা বলা যাইতেছে। এীকৃষ্ণ-

<sup>&</sup>quot;বারীবিণিষ্ট" এই শব্দ লিখিত আছে। আমরা অপর অর্থ না জানার এই অংথিই উড়িজ শব্দ গ্রহণ করিলাম।

বিচ্ছেদে প্রভূব শ্রীঅঙ্গ অতি ক্ষীণ, কিন্তু তিনি কদলীপত্রের উপর শরন করেন, তদ্বাতীত তাঁহার অপর কোন শ্যা নাই। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের হাদর হৃঃথে জর্জারিত হইত। জগদানন্দের পক্ষে প্রভূব এই শরনক্রেশ একেবারেই অসহ্থ হইয়া উঠিল। তিনি গেরুয়া বস্তু দিয়া একথানি হক্ষ্ম কাপড় রঞ্জিত করিলেন এবং উহাতে শিম্ল তুলা দিয়া প্রভূব জন্ত একথানি তোষক ও একটি বালিশ প্রস্তুত করিয়া স্বরূপের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার প্রতি সদম হইয়া আপনাকে একটা কার্য্য করিতে হইবে। যাহাতে প্রভূ এই তোষক ও বালিশটী বাবগার করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনি ইহাতে প্রভূকে শয়ন করাইবেন। তাঁহার শয়নক্রেশ দেখিয়া আনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া এই কার্য্যী করিবেন, দেথিবেন যেন অন্তথা না হয়।,

শীপাদ স্বরূপ জগদানন্দের প্রদন্ত তোষক ও বালিশটা লইয়া গন্তীরায় মহাপ্রভুর শয়া রচনা করিবার নিমিত্ত গোবিন্দের হাতে দিলেন, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিক্ট আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শয়া পাতিয়া রাথিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয়াস্থলে শরলার পরিং র্তে গৈরিক বিস্তের এক তোষক ও একটা বালিশ শোভা পাইতেছে, গন্তীরার ঘারের সমূথে স্বরূপ গন্ধীর ভাবে অবস্থান করিতেছেন। গোবিন্দও সেই স্থানে বসিয়া আছেন। শয়া দেখিয়াই মহাপ্রভুর চিত্তে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি গোবিন্দকে ক্লপ্তভাবে বলিলেন, "গোবিন্দ একি! এখানে এ তোষক বালিশ কেন, এ কার্য্য কাহার ?" গোবিন্দ

ভীতভাবে বলিলেন; "প্রভা, পণ্ডিত জগদানন্দ আগনার শর্মক্রেশ সন্থ করিতে পারেন না, তাই তাঁহার একান্ত প্রার্থনা, আপনি এই শ্যায় শরন কন্ধন।" শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর দেখিলেন, তাঁহার যাহা বক্তব্য, গোবিন্দ তাহা বলিয়াছেন, স্কৃতরাং তিনি কিছুই বলিলেন না। মহাপ্রভু জগদানন্দের নাম শুনিয়া সন্থুচিত হইলেন, জগদানন্দের অভিমান বড় সহজ নহে, প্রভু তাহা জানেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লত্যন করিতে অসমর্থ, তাঁহার যতই প্রিয়তমের অম্বরোধ উপরোধ ইউক না কেন, তিনি দৃঢ় বাক্যে ও বক্তগন্তীর স্বরে বলিলেন, "গোবিন্দ এ সকল দ্র করিয়া কেল, কলার শ্রলা পাতিয়া দাও।" গোবিন্দ বিক্তিক না করিয়া তাহাই করিলেন। মহাপ্রভু শয়ন করিলেন।

স্বরূপ দেখিলেন এখন যদি তিনি ছই একটা কথা না বলেন, তবে পণ্ডিত জগদানন্দের অমুরোধ বিফল হয়। কিন্তু প্রভূর দৃঢ়তা স্বরূপের অবিদিত নহে। তথাপি কর্ত্তবার দায়ে তিনি অভি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "দমানম তোমার ইচ্ছা স্বত্তম, যাহা ভোমার ইচ্ছা তাহাই হইবে, ইহাতে আমাদের কিছু বলাই বাহলা। তবে একটা কথা এই যে, ইহাতে জগদানন্দের অত্যন্ত গুঃখ ইইবে, স্কৃতরাং তাহার মনের দিকে চাহিরা এই শমা জঙ্গীকার কর।"

দৃঢ়চিত্ত প্রভূ স্বরূপের অনুরোধে জারও উত্তেজিত হইয়া বক্র-উক্তিতে বলিলেন "স্বরূপ, শুধু তোষক বালিশ কেন, একখানি খাট আন, খাটে এই শ্যা করিয়া দাও, তবেত তোষক বালিশ শোভা পার! অগদানল আনাকে বিষয়ভোগ করাইতে অভিলাষী হইরাছে! আমি সন্ধাসী মানুষ; ভূমিতলই আমার উত্তম শব্যা। আমার থাট তোষক বালিশে কি প্রয়োজন! সন্ধ্যাসীর পক্ষে এই সকল শব্যা ব্যবহার করা পাপজনক। যথা শ্রীচরিতামূতে:—

প্রভূ কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমার বিষয় ভূঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শরন।
আমাকে খাট তুলা বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥

পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মস্তক মুগুন করিতে হয়। এদেশে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলেই "মাথামুড়ানের" কথা বলা হয়। প্রভূ এ স্থলে ঠিক্ তাহাই বলিতেছেন; "আমি সন্ন্যাসী, ভূমিতলই আমার শ্যা।" সন্মাসীর পক্ষে খাট তোষক ও বালিশ ব্যবহার করা পাপজনক ও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

স্বরূপ আর বাকা করিলেন না, তিনি জগদানদের নিকট আসিয়া প্রভ্র কথা বলিলেন। জগদানদের মন ভারাক্রান্ত হইল, হৃদয় তুঃথে ও অভিমানে পরিপ্লুত হইল। জগদানদের ম্থনতালে তুঃথের ছায়া প্রকটিত হইয়া পড়িল, পরস্ক তাঁহার হৃদয়ে বে অভিমান ও ক্রোধের আগুন জলিয়া উঠিল, নয়নকোণে সে আগুননের জ্বলন্ত শিখা প্রকাশ পাইল; অন্তর্ম্ব ভক্তমাত্রই তাহা ব্রিতে পারিলেন। কিন্তু উপায় নাই! প্রীচরিতামৃতকার লিথিয়াছেন—

জগদানন্দ ও প্রভুর প্রেম চলে এই মতে।
"সত্যভামা ক্বফের যেন গুনি ভাগবতে।

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা। জগদাননের সৌভাগ্যের তেঁহোই উপমা॥

যাহা হউক, জগদানন্দের হুঃখ-প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীপাদ স্বরূপ मारमानद्र ७क कमनीপত नर्थ छिड़िया रुक्त कतिरनन এवः উठा প্রভুর বহির্কাদে ভরিয়া একপ্রকার শ্যা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু প্রভু তাহা ব্যবহার করিতেও অসন্মত হইলেন, শত প্রকার আপত্তি তুলিলেন: অবশেষে অনেক অমুরোধ-উপরোধের পরে এই শ্যা অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও জগদানন্দ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একটুকু সামান্ত তৈল বা একথানি সামান্ত বিছানা ব্যবহার করিতেও প্রভু বিষয়ভোগের আশঙ্কার কথা তুলিতেন। এই প্রকার উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য দারা চিত্তগুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ভক্তির সাধনা না করিলে ব্রজরদ আস্বাদনে আদৌ অধিকার জন্মে না। শীচরিতামতের মধ্যলীলার দিতীয় পরিচ্ছেদের অসানীলা এ এীকবিবার

গোস্বামী। প্রারম্ভ-শ্লোকটা এই:---

> বিচ্ছেদেহশ্মিন্ প্রভোরস্ত্যলীলাস্ত্রামূবর্ণনে। গৌরক্ত ক্লফ্ডবিচ্ছেদ-প্রশাপাত্মবর্ণ্যতে॥

এই শ্লোকের তিন প্রকার চীকা দেখিতে পাওয়া যায়, একটী এইরূপ:--

১। অন্মিন বিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদে) গৌরস্ত ( খ্রীমহাপ্রভা: ) কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজনিতপ্রলাপাদি অমুবর্ণাতে, **ময়েতি** কিন্ততে—প্রভো: গৌরস্থ অস্তালীলাস্তানামনুবর্ণনং যদ্দিন তিখন।

আর একটা অধিকতর প্রাচীন টীকা এইরূপ:---

২। "নিষিন্ বিচ্ছেদে (মধ্যথওম্ভ দিতীয় পরিচ্ছেদে) অন্ত্যলীলায়াঃ স্ত্রবর্ণনে প্রভাঃ গৌরক্ষ কৃষ্ণবিরহ-জনিতপ্রলাপাদি
অন্তর্ণাতে।—অর্থাৎ ময়েতিশেষঃ।"

বলা বাছলা, প্রথম টীকাটী অপেক্ষা দিতীয় টীকাটীই অধিকতর পরিকুট ও স্থসঙ্গত। দিতীয় টীকায় "অক্মিন্" পদটী পরিফুট हरेबारह। अभव कथा এই यে প্রথম টীকার "अस्तानीना एक-वर्गतन भनेती "विराह्मन" ( भित्रतिहरू । भारति विरागमभारति गृशैक হইয়াছে। উহার বঙ্গামবাদ এইরূপ দাঁডাইতেছে:—"অস্তালীলা-'স্ত্রামুবর্ণন আছে যাহাতে, এমন যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তাহাতে মহাপ্রভুর রুষ্ণ বিচ্ছেদ-জনিত প্রদাপাদির অমুবর্ণন করা হইতেছে।" हेशां "अश्वानीमाञ्जाञ्चवर्धान" अहे भर्मी वित्मवनक्रां वावश्व হওরায়—ঐচরিতামূতের মধ্যথণ্ডের দিতীয় পরিচেছদটা যে অস্তা-नीना-"रुजा रूवर्ণन"-अधान, देशहे वाक्षिठ इदेशाहि। वस्रठः ष्य अनीनात्र अञ्ज पानक नीनाकाहिनी वर्गिञ हहेग्राहि। जन्मर्या প্রमাপুর্ণন ও আছে। উক্ত প্রमাপাদিবর্ণন অস্তালীলার চতুর্দশ পরিচেদ হইতে সারক হইয়াছে। ফলতঃ মধাথণ্ডের দিতীয় পরিচ্ছেদটী অস্তালীলাস্ত্রাত্বর্ণন-বাপদেশে পরম কারুণিক বৃদ্ধ গ্রন্থ কার মহাত্রভাব অস্তালীলার প্রধানতম প্রতিপাত বিষয় প্রলাপাদির অমুবর্ণন করিয়াছেন। জিজ্ঞাদা হইতে পারে যে, এস্থলে তিনি क्रम-छक्र क्रिलम क्म ? अञ्चानीनात्र विषत्र अञ्चानीनात्र वर्गन क्दा कर्द्धवा हिल, जारा ना कतिया जिनि এই मधानीनात विजीव পরিচ্ছেদে অস্তালীলার হত্ত বর্ণনা করিতে যাইয়া—অস্তালীলায় বর্ণনীয় প্রলাপাদির বর্ণনা করিলেন কেন ? মহামুভাব গ্রন্থকার এই
পরিচ্ছেদের উপসংহারে ইহার সম্বোষজনক উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন,
বর্থা:—

শেষ-লীলার স্বত্তগণ কৈল কিছু বিবরণ

ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

थारक यनि व्यायुर्ध्यय विखातिव नीनारमय

যদি মহাপ্রভুর রূপা হয়।

আনি বৃদ্ধ জরাতুর লিথিতে কাঁপরে কর মনে কিছু শ্বরণ না হয়।

ना प्रिंचिरत्र नत्रात्न ना छनितत्र व्यवत्।

তবু লিখি এ বড় বিশ্ম ॥

এই অস্তালীলা দার স্ত্র মধ্যে বিস্তার

করি কিছু করিল বর্ণন।

ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে

এই লীলা ভক্তগণ ধন।

मःक्लाप **এই रूख देकन** यह हेश ना निश्चित

আগে তাহা করিব বিস্তার।

ৰদি ভত দিন জীঞে মহাপ্ৰভুৱ কুণা হরে

ইচ্ছাভরি করিব বিচার ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে, বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামিমহাত্রভাব মহা-প্রানুর অস্তানীলার প্রলাপাদির কথা ও এমমন্ন চেষ্টাদির কথা ওনিয়া

অত্যস্ত আরুষ্ট হইয়াছিলেন। পাছে বা অস্তালীলাসমূহের এই সার অংশ বর্ণনা করার পূর্বের তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়, পাছে বা এই মহা-মহীয়দী লীলা অবর্ণিত থাকিয়া যায়, এই আশঙ্কায় লীলাস্ত্রবর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর যে আশহা হইয়াছিল, তিনি নিজেই তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন :---

এই অন্তালীলা সার

হত মধ্যে বিস্তার

कब्रि किছ कब्रिण दर्गन।

ইছা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে

এই লীলা ভক্তগণ ধন।।

এই আশহার মধালীলার एত্রবর্গন-বাপদেশেই গ্রন্থকার প্রলা-পাদির অফুবর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে লিথিয়াছেন:-

সংক্ষেপে এই হত্ত কৈল ইহ যাহা না লিখিল

আগে তাহা করিব বিস্তার।

যদি তত্তদিন জীঞে মহাপ্রভুর রূপা হয়ে

ইচ্ছা ভব্নি কবিব বিচার॥

কবিরাঞ্জ গোস্বামিমহোদয়ের এই হাদয়ভরা বলবতী বাসনা মহা-প্রভুর কুপার পূর্ণ হইরাছিল। দয়াময় প্রভু তাঁহাকে স্থদীর্ঘ আয়: अमान कतिशाहित्यन । তिनि संशानीयात्र रखवर्गत यांश वित्थन নাই, অস্তালীলায় তাহা প্রাণ ভরিয়া বিস্তারিত করিয়াছেন। এই নীনা যে ভক্তগণের মহামূল্য সম্পত্তি প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ইহাই মে একমাত্র অবলম্বন, তাহা ভক্তমাত্রেই অমুভব করিতে সক্ষম।

বাহা হউক পূর্ব্বোলিখিত প্রথম টীকাটী ছইতে ছিতীয় টীকাটীই অধিকতর পরিক্ষৃট। শ্রীচরিতামূত গ্রন্থের শ্লোক সমূহের আরও একথানি টীকা গ্রন্থ আছে। এই টীকার নাম—বৈক্ষণ স্থান। এই টীকায় লিখিত হইয়াছে:—

"প্রভো গোরিস অন্তালীলায়াঃ শেষথপ্তস্ত যা নীলা তস্তা ঘং-স্ত্রং দিপদর্শনরূপম্—নতু সমাক্ – তস্ত অন্তব্যনম্ যতা এবস্তৃতেং- শিল্পনির বিচ্ছেদে প্রভো: ক্ষণ্ডেতি প্রিষ্ঠএকস্তানেকার্থয়াং। বদা প্রভো বিতাস পূর্বার্দ্ধনান্ত্রয়া, গৌরস্তোতান্ত প্রার্দ্ধন॥"

"অন্তালীলা স্ত্রান্থবর্ণনে" পদটী ইনিও বিশেষণ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্বোলিথিত কারণে এই ব্যাখ্যার উক্ত অংশটুকু আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। ফলতঃ শ্লোকটার মর্দ্ম এই যে মধ্যলীলার ছিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তালীলা-স্ত্রবর্ণনে শ্রীগোরাক্ষ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ্জনিত প্রলাপাদির অন্তব্ধনা করা হইয়াছে।

আরও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। মূল শ্লোকে "অমুবর্ণন পদ লিখিত আছে। "অসু" শক্ষী নির্ম্বক ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার অর্থ কি তাহাও বিচার্যা। মেদিনা-কোবে লিখিত আছে:—

> অনুহীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্রারেপি। লক্ষণেখন্ততাখ্যানভাগবীপাখনুক্রনঃ॥

অর্থাং হীন অর্থে, সহার্থে, পশ্চাৎ অর্থে, সাদৃষ্ঠ অর্থে, ভাগ অর্থে, বীঞা প্রভৃতি অর্থে অতু শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এথানে অতু শব্দ "হীন" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "অতু বর্ণাতে" পদের মর্থ "সংক্ষেপে বণিত হইল" বৃঝিতে হইবে। গ্রন্থকার অন্তব্রও ভাহাই বলিয়াছেন যথা:—

সংক্ষেপে এই স্থা কৈল যেই ইহা না লিখিল . আগে তাহা করিববিস্তার।

তাহা হইলে এখন বুঝা যাইতেছে যে, মধালীলার দ্বিতীয় পরিক্ষেদ্রে অন্তলীলার স্ক্র-বর্ণন-বাপদেশে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত্র
বৈ প্রণাপাদি বর্ণিত হইরাছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অস্তালীলার
গিথিত হইরাছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পূজাপাদ গ্রন্থকারমহাত্মভাব মধালীলার দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে প্রলাপ-বর্ণনে যে সকল সংস্কৃত
পদ্ম ও বাঙ্গালা প্রলাপপভাদির উল্লেখ করিয়াছেন, অস্তলীলার সেই
সকল পত্ম-পদাদির প্রকৃত্তি নাই। স্কুতরাং এই প্রলাপাদির বর্ণনা
করিতে হইলে এই পরিচ্ছেদ্টী অস্তলীলার অস্তা পরিচ্ছেদ গুলির
সহিত একত্র পঠিতব্য এবং তংসহই সমালোচ্য ও সমাস্বাভ।

এইলে আরও একটা কথা বক্তব্য আছে। খ্রীল কবিরান্ধ গোস্বামিমহোদরের পূর্বে আরও কতিপর পরমভক্তিভাজন শ্রীণোরান্ধ-লীলা-লেথক খ্রীখ্রীচরিতামৃত লিথিয়াছেন। সকলের এছে এই লীলা বর্ণিত হয় নাই। কবিরান্ধ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমন্দাস রঘুনাথের নিকটেই এই লীলা-বর্ণন-প্রসন্ধ-প্রাপ্তির নিমিন্ত কতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। মধালীলার দ্বিতীয় পরিছেদে লিখিত হইয়াছে:—

> চৈতন্ত-লীলা রন্ধনার স্বরপের ভাগুরে তেঁহো ধুইল রন্ধাথের কঠে।

## তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল ভক্তগণে দিল এই ভেটে।

ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, "প্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের কড়চা বলিয়া যে একথানি গ্রন্থের নাম শুনা যায়, বাস্তবিক তাদৃশ কোন গ্রন্থ নাই। প্রীপাদ স্বরূপ, প্রীমদাদরঘুনাথকে মুখে যাহা বলিতেন, রঘুনাথ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ভঘাতীত "স্বরূপের কড়চা" বলিয়া কোন গ্রন্থ কথনও ছিল না।" এ ধারণা ভ্রমাত্মিকা। প্রীপদ স্বরূপের যে একথানি কড়চা প্রস্থ ছিল, প্রীচরিতামূতের বহু স্থান হইতেই উহার মতি স্পষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। "প্রীপাদ স্বরূপদামোদর গ্রন্থে" ভাহা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি। এন্থলে প্রাদিশক ভাবে এ সম্বন্ধে হই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। মন্ত্রালীলার চর্দশে পরিছেদে লিখিত হইয়াছে:—

সক্ষপ গোদাঞী আর রঘুনাথ দাদ।
এই ছই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ ॥
দেকালে এই ছই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর দব কড়চাকর্তা রহে দ্রদেশে ॥
কণে কণে অমভবি এই ছইজন ।
দংকেপে বাহলো করে কড়চা-গ্রন্থন ॥
সক্রপ স্তুক্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
ভার বাহলা বর্ণি পঞ্জি টীকা-ব্যবহার॥

ঞ্জিপাদ স্বন্ধপ যে স্ত্রাকারে শ্রীগৌরাস-লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন,

তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামী, রামানন্দরায়মিলনও স্বরূপের কড়চা হইতে বিবৃত করিঃছেন। এই লীলা-দম্বন্ধে বে শ্রীপাদ স্বন্ধপের কড়চা ও শ্রীমদাস গোস্বামীর কড়চাই কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের একমাত্র অবলম্বন, তাহা শ্রীচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়ছে। অস্তালীলার চতুর্দশ পরিছেদের অন্ত স্থানে লিখিত হইয়ছে:—

রবুনাথ দাদের সদা প্রভূদকে স্থিতি। তাঁর মুথে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

ষ্ণস্তানীলার এই প্রলাপাদি ঘটনাগুলি ষে, ঐতিহাসিক সত্যের পাষাণ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এ স্থলে কবিরাজ গোস্বামিনহোদর তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীনহাপ্রভূর দিব্যামাদচেষ্টা—এবং দিব্যোমাদজনিত প্রলাণ পাদি অতীব অলৌকিক এবং অতীব অছুত। শ্রীল কবিরাজ দিব্যোমাদ মছুত ও গোস্বামী, শ্রীভগবানের আর কোনও অব-অনোকিক। তারের এরূপ ভাবের আবির্ভাব শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই, কোনও প্রেমিক তক্তের এরূপ দিব্যোমাদ-চেষ্টা ও প্রলাপাদির বর্ণনা ক্রোপি শ্রবণ করেন নাই, তাই বিধিয়াছেন:—

এই ত কহিল প্রভুর অন্তত বিকার।

হাহার প্রবণে লোকের লাগে চমৎকার।
লোকে নাহি দেখি, প্রছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে আদি-শিরোমণি।

শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।

ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।

তার মুথে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥ অস্তালীলা।

আবার অস্তালীলার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

লিখাতে শ্রীলগোরেন্দোরতাত্ত্তমলোকিকং। বৈর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাং শ্রুত্বা দিব্যোনাদবিচেষ্টিতম্॥

অর্থাং বাঁহারা শ্রীগৌরচন্দ্রের অত্যন্ত্ত অলৌকিক লীলা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুথে গুনিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর দিব্যোমাদ-বিচেষ্টা লিখিত হইল। শ্রীমদাসগোস্বামী মহাপ্রভূর দিব্যোমাদ-বিচেষ্টা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার মুখেই সেই লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া অস্ত্রালীলার এই সারভাগ বর্ণন করিয়াছেন। স্কুতরাং ইহা যে কবিকরনা নহে—ইহা যে ভক্তের ভাবোচ্ছাসময় বর্ণনা-বিস্থাস নহে—তাহা স্থনিশ্চয়। ইহা যে সত্যত্রত প্রেমিক ভক্তের প্রত্যক্ষদৃষ্ট দৃঢ়া প্রমা,—তাহাও নিঃসন্দেহ।

বস্তত: শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদচেষ্টা ও প্রলাপ যে অভ্তত ও আলৌকিক, তাহাতে কাহারও বিতর্ক থাকিতে পারে না। যাহা নিত্য ঘটে না—যাহা অনিত্য, তাহাই আশ্চর্য্য—তাহাই অভ্তত। বাহা নিত্যই ঘটিতেছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে—অভ্তত নহে।

বৈশ্বাকরণকেশরী পাণিনি বলেন:—"আশ্চর্য্য মনিত্যে।"

অর্থাৎ যাহা নিত্য ঘটে না, এইরূপ বিষয় বা ঘটনাই আশ্চর্য্য।
পাণিনিস্থত্তের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এই স্থত্তের বার্ত্তিক করিয়।
লিথিয়াছেন:—

### "অন্তুত ইতি বক্তব্যম্"।

অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দটী কেবল অনিত্য বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় না ইহাতে অন্ততও বুঝাইবে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্ত্তিককারের অভিপ্রায় থণ্ডন করিয়া নিথিয়াছেন:—

"ন বক্তবাম্; অনিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্"।

অর্থাং আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ-প্রকাশে আর "অভ্ত" বলিয়া স্বতন্ত্র শব্দ যোজনার প্রশ্নোজন নাই। কেন না—অনিত্য বলিলেই অভ্ত অর্থ ব্যায়। স্থতরাং যে ঘটনা আর কোথাও দেখা যায় নাই, আর কোথাও শুনা যায় নাই—তাহা অতীব অভ্ত।

এই লীলা স্থু অন্ত নহে—ইহা অলোকিকী। এই জগতে কত মামুষ কত চমংকার কার্য্য করিয়াছেন, অনম্প্রসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া জগং হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভূ দিব্যোন্মাদ-দশায় যে মহীয়সী লীলা প্রকটন করিয়াছেন, তাহা লোকাতীত, জীবের ক্ষমতাতীত। এমন কি জীবসমূহের জ্ঞানেরও জাগোচর। মামুষ যোগবিভূতিতে অনেক প্রকার অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক কার্য্য করিতে পারে,—জলে ভূবিয়া থাকিতে পারে, আকাশে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু যোগের প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিয়াও যিনি যোগদাধ্য অন্ত কার্য্য অবহেলায় সম্পন্ধ করিতে

পারেন, যিনি যোগের অসাধ্য,—মহাযোগীক্রেরও অপ্রাপ্য এই-রাধা-প্রেম প্রকটন করিতে পারেন, তাঁহার লীলা বাস্তবিক অনৌ-কিনী। তাই প্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

অলোকিক ক্লঞ্জীলা, দিব্যশক্তি তার। তর্কের গোচর নহে চরিত্র খাঁহার॥

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিগ্সামৃতসিদ্ধু গ্রন্থে লিথিয়াছেন :—

ধন্যস্থারং নবপ্রেমা যস্তোন্মীলতি চেতরি। অন্তর্মাণিভিরপান্ত মুদ্রা স্কুষ্ঠ স্কুর্গমা॥

ইহারই অনুবাদ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন :---

"এই প্রেমা সদা জাগে যাহার ছদয়ে। পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥"

নবামুরাগের ভাব ও চেষ্টাদি বস্তুতঃই অলোকিক ও তর্কাতীত ভাই কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেনঃ—

> অলোকিক প্রভূর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া। তর্ক না করিও, শুন বিশ্বাস করিয়া॥

প্রেমের আতিশয়ে যে প্রকার চেষ্টা ও প্রলাপাদি ঘটিয়া থাকে,

তিনি তাহার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: —

ইহার সত্যত্তে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে। শ্রীরাধার প্রেমালাপ ভ্রমর গীতাতে॥

মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।

পণ্ডিত না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥

স্কুতরাং মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ কোনও ক্রমেই অপ্রমাণিক নহে।

কিন্তু ইহাতে সকলের বিখাস না হইতে পারে। তাই তিনি লিখিয়াছেন:—মহাপ্রভূ নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস। যারে কুপা করে, তার ইহাতে বিখাস॥

অতঃপরে ফলশ্রতি কীর্তিত হইয়াছে। ইহা শুনিলে শ্রোতার বে ফললাভ হয়, তৎজ্ঞাপনের নিমিত্ত পরমকারুণিক গ্রন্থকার লিথিয়াছেন:—

শ্রদ্ধা করি গুন, গুনিতে পাইবে মহাস্থ।
থণ্ডিবে আধ্যান্মিকাদি কুতর্কাদি হৃ:থ॥
চৈতক্সচরিতামৃত নিত্য নৃতন।
গুনিতে গুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ॥

ইহার তুল্য স্থথের সংবাদ আর কি হইতে পারে ? শ্রীল কৰি-রাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মহীরসী মহালীলা অভুত ও অনৌকিক বলিয়া বহিরক্ষগণের প্রত্যরার্থ এইরূপ অনেক প্রকার শাস্ত্র-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতি প্রলোভনীয় ফলশ্রতি কীর্ণন করিয়াছেন।

শীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দিতীয় পরিচ্ছেদের উপক্রমে শ্রন্থানার হত্ত-হন। এই দিব্যোন্মাদ-লীলার সংক্ষিপ্ত অথচ সারমর্ম প্রকৃতিত হইরাছে, তদ্ধথা:—

শেষ যে রহিল প্রভুর ছাদশ বংসর।
ক্ষেত্র বিরহ-ক্ষুর্তি হয় নিরস্তর ॥

এীরাধিকার চেষ্টা বৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রাভুর হয় রাত্রি দিনে॥

নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্ৰময় চেষ্টা সদা, প্ৰলাপময় বাদ॥ রোমকৃপে রক্তোদগম, দস্ত সব হালে। কণে অঙ্গ কীণ হয়, কণে অঞ্গ ফুলে n গম্ভীরা ভিতরে রাত্র্যে নিদ্রা নাহি লব। ভিত্তো মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব 🛭 তিন দারে কপাট প্রভু মায়েন বাহিরে। কভু সিংহ্বারে পড়ে,—কভু সিন্ধু-নীরে॥ চটক পর্বত দেখি গোবর্ত্ধন ভ্রমে। ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্সনে ॥ উপবনোদ্যান দেখি বুন্দাবন জ্ঞান। **डां**श शहे नाट शाय ऋत मुख्य यान ॥ কাঁহা নাহি শুনি ষেই ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে.—চর্ম্ম রহে স্থানে গ হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয়,—কৃশ্বরূপ দেখিঞে প্রভূরে গ এই মত অন্তত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেক্তে শূক্তা, বাক্যে সদা হা-হতাশ ॥ 'কাঁহা কঁরো, কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥

কাহারে কহিব কেবা জানে মোর ছথ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিমু ফাটে মোর বৃক॥" এই মত বিলাপ করে—বিহ্বল অস্তর। রায়ের-নাটক শ্লোক পড়ে নিরস্তর॥

উল্লিখিত পংক্তিনিচয়ে দিব্যোন্মাদ লীলার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ক্ত্রা-কারে বর্ণিত হইয়াছে। কবিরাজগোস্বামী অস্তালীলায় ইহার বিস্তার করিয়াছেন। এই কয়েকটা ছত্র পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাসম্বন্ধে এখানে একটা সংক্ষিপ্ত স্থচী ক্রা ঘাইভে পারে, তদ্যথা—

- শেষ ঘাদশ বংসরকাল মহাপ্রভুর নিরস্তর ঐক্ফিবিরহক্রি।
- উদ্ধব-দর্শনে বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধিকার বিবিধ চেষ্টার ন্থায় মহাপ্রভর বিবিধ দশা।
- ৩। বিরহোন্মাদ।
  - (क) ज्यमश्री किशा।
  - .( খ ) প্রলাপময় বাদ।
- ৪। ঐীঅঙ্গে ভাবের প্রচার ও প্রভাব—
  - (ক) ভাবাতিশয্যে রোমকৃপে রক্তোলাম।
  - ( থ ) ভাবাতিশয়ে দস্ত-শিথিলতা।
  - (গ) কণে কণে অঙ্গের কীণতা ও স্কৃতি।
  - ( व ) অনিদা।
  - ( ६ ) जिहिएक औमूथ-मः वर्षन ।

- ( চ ) হস্তপদের অসাধারণ সন্ধি-শিথিলতা।
- (ছ) হস্তপদ ও শিরের দেহাভ্যস্তরে সঙ্কোচনবশতঃ কৃর্ম্মরপবং প্রতীয়মানতা।
- ৫। প্রভূর দেহ চিদানন্দময় প্রাকৃত নহে।
  - (ক) বাস-ভবনের প্রাচীরত্ত্ত্তরে দার ক্রন্ধ থাকা সত্ত্বেও নিশা ভাগে মহাপ্রভুর বর্হিগমন,—সিংহদার ও সিন্ধু-নীরে পতন।
- ৬। ব্রজ্জুমি-শ্বতির প্রবল প্রভাব।
  - (क) ठठेक १ व्हॅर वृत्तावन-ज्ञम ७ जन्म दिन वाक्न जादि धावन ,।
  - ( थ ) छे प्रवन पर्भात वृक्तावन-छ्वान ।
- १। স্বরূপের গান ও রামরায়ের রুফ্ত-কথা শ্রবণ।
- (ক) চণ্ডীদাস, বিষ্যাপতি, রাম্নের নাটক-গীতি, কর্ণামৃভ ও শ্রীগীতগোবিন্দের গান-শ্রবণে সাম্বনা।
  - ( थ ) त्रामतास्त्रत कृष्णकथात्र मासना ।
- ৮। क्रमग्रविमात्री वित्रश्-श्रामा ।
- ১। বাহুজগৎ-বিশ্বরণ ও অন্তর্দ্দশা-সম্ভোগের আধিকা।
- ১০। প্রগাঢ় নীরব তন্মম্ব বা ব্রজরদের পূর্ণাস্বাদন।

অন্তালীলার উপসংহারে কবিরাজ গোন্থামী স্বয়ং যে স্ফী করিয়াছেন, তাহা আরও বিস্তৃত। তদ্যথা:—

চতৃৰ্দশে দিব্যোশাদ আরম্ভ বর্ণন।
শব্লীর হেথা, প্রভুর মন গেলা বন্দাবন ॥
তহি মধ্যে প্রভুর সিংহ্ছারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-ভাগে অমুভাবের উদ্গম॥

চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধাবন। তহি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উত্থান-বিলাসে। বুন্দাবন-ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে। তহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ। **उहि मर्था रेकन द्वार**म क्रुक-अरव्यव ॥ সপ্তদশে গাবী মধ্যে প্রভুর পতন। কৃষ্মাকার অহভাবের তাহাই উদাম॥ ক্ষের রূপগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল। "কান্তাঙ্গতে" শ্লোকের অর্থ আনেশে করিল। जावगावतमा भूनः देकन श्रानभन । কর্ণামৃত শ্লোকের পর্য কৈল বিবরণ ॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন। ক্ষণগোপী জলকেলি তাহা দরশন॥ তাহাই দেখিল ক্লফের বন্সভোগন। ফালিয়া উঠাইলা, প্রভু আইলা স্বভবন ॥ উনবিংশে ভিড্যে প্রভুব মূথ-সজ্বর্ধণ। क्रस्थत्र वित्रश्-कृष्टि खनाश-वर्गन ॥ বসস্ত রজনী পুশোভানে বিহরণ। कृत्कत्र त्रोत्रङा द्वारकत्र वर्थ विवत्र ॥

ইত্যাদি বছবিধ অভ্ত ও অনোকিক ব্যাপারে এজরস-ক্ষ্ণা-সিদ্র জনস্ক তরদ শ্রীচৈতক্তসন্ধিতামৃতে পরিশক্ষিত হয়।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### বিরহ-বিভ্রম

শ্রীণ কবিরাজ গোস্বামী অস্তালীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিথিয়াছেন:—

> ক্লফ্ল-বিচ্ছেদ-বিভ্রাস্ক্যা মনসা বপুষা ধিয়া। যদ্যদাধত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ: কথাতেহধুনা।

অর্থাং শ্রীকৃষ্ণ-বিচেদ-বিত্রান্তিবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মনের ধারা শরীরের ধারা ও বৃদ্ধিধারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই সকল ব্যাপারের লেশমাত্র বলা যাইতেছে।

এই শ্লোকটার অর্থ বিশদরূপে ব্ঝিতে হইলে, কেবল উদ্লিখিত বঙ্গান্থবাদটা প্রচুর নহে। "রুষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিল্রান্তি" পদের অর্থ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং সেই বিল্রান্তিবশতঃ শ্রীগোরাঙ্গস্থদর কায়মনোবৃদ্ধি ধারা যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহার লেশাভাস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাব-গন্তীর অতি তর্কোধ লীলারস আস্বাদন করা অতি ভাগা-বান্ প্রেমিক ভক্তেরই শক্তির আয়ত। তাই পৃদ্ধাপাদ গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিধিয়াছেন:—

ক্ষম ক্ষম ব্যৱপ শ্রীবাদাদি ভক্তগণ। শক্তি দেহ করি বেন চৈতম্ব-বর্ণন॥ প্রভুর বিরহোন্মাদ, ভাব-গন্তীর।
বৃঝিতে না পারে কেহ যন্ত্রপি হয় ধীর।
বৃঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বৃঝে, বর্ণে—চৈতন্ত শক্তি দেন যারে।

ৰহাত্মভব কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সভা।
তিনি গ্রন্থের উপসংহারেও এই কথাই লিথিয়াছেন যথা:
প্রভার গন্তীর-লীলা না পারি বৃঝিতে।

অভ্যু সভায়-খালা না সামে ব্যাত বৃদ্ধি-প্রবেশ নাহি, না পারি বর্ণিতে॥

আকাশ অনস্ত তাতে থৈছে পক্ষিগণ।

যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥

ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার।

জীব হইয়া কেবা সমাক্ পারে বর্ণিবার॥

যাবং বৃদ্ধির গতি তাবং বর্ণিল।

সমুদ্রের মধ্যে বেন এক কণা ছুইল॥

শ্রীগোরাঙ্গলীলা শ্বভাবতই অতি গন্তীর। মহাপ্রভুর বহিরঞ্গ শীলাবৈচিত্র্যাই বুদ্ধির অসম্য। বিরহোশ্বাদ অন্তর্গ্ধ-লীলা—এই লীলা বর্ণনে জীবের সামর্থ্য নাই। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মঙ্গলা-চরণে লিথিরাছেন—

ক্ষ বন্ধপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্ত বর্ণন॥

ফুলতঃ এই ভাবগম্ভীর একাম্ভ করেক্দীলা-রসামাদনে শ্রীশ্রী-

ভাগবতী কুপাই জীবের একমাত্র ভরদা। সর্ববিষর পরিত্যাগী,

ত্র গৌরলীলারসে নিমজ্জিত, এফাস্টী গৌরভক্ত শ্রীমৎ রঘুনাপের
নিত্যসঙ্গী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কুপাতেই এই লীলা বর্ণনা
করিরাছেন। তথাপি তিনি ইহার গুরুত্ব ও হুরধিগমাত্ব পদেপদেই
অফ্ডব করিরা শতধার নিজের দৈন্ত প্রকাশ করিরা গিরাছেন।
এইরূপ ভাবগন্তীর বিষয়ে প্রকেশ-প্রেরাস আমার ক্সার নরাধম
বিষয়কীটের পক্ষে যে কত বড় ছঃসাহস, তাহা কে না ব্রিভে
গারে। কুমারসন্তবে উমাদেবী যথার্থই ধ্লিরাছেন:—

#### মনোর্থানামগতি ন বিষ্ণতে।

অর্থাৎ মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই। তাই আমার ছার হিতাহিতজ্ঞানবিহীন হর্জনের এই হস্প্রদাস। ভক্ত পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আশীর্কাদ করিবেন এবং ক্লপা করিয়া এ অধ্যকে কিঞিৎ শক্তিপ্রদান করিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।

কবিরাজ গোস্বামীর রচিত যে "ক্লফ-বিচ্ছেদ-বিজ্ঞাস্তা।" লোকটা উদ্ধৃত হইরাছে, ভাহার একটুকু বিশদ ব্যাথা। না করিলে "দিব্যোনাদ" পদের অর্থ প্রকাশ করা সহজ হইবে না, ভ্তরাং এস্থলে উহার একটুকু আলোচনা করা বাইতেছে।

"শ্রীস্বরূপদামোদর" গ্রন্থে নিবিয়াছি, শ্রীপ্রীর্গোরাঙ্গলীলা রিপ্রলম্ভরসময়ী। শ্রীগোরাঙ্গস্থদার গোপীভাবে প্রেমমন্ন "সত্যং শিবং
ক্ষন্ত্রম্ম," তবের উপাসনা স্বীয় লীলার প্রকটন করিয়াছেন। বেন্দাস্থের "সত্যং শিবং স্কুন্দরম্" পদার্থ অনন্ত সৌন্দর্য্য-লীলারসপূর্ব শ্রীকৃষ্ণতন্ত্রেই বাচক। ব্রন্ধগোপীর্যণ এই সৌন্দর্য্যনার

রসমর বিগ্রহের উপাসনার বিভার থাকিতেন। এরাধিকা দিনবামিনী উন্মাদিনীর স্তার ক্ষণ্ডপ্রমে মন্ত থাকিতেন, ক্লফ-বিরহে
তাঁহার জগৎস্থতি বিলুপ্ত হইরা গিয়াছিল। এরাধিকার এরিক্ফমাধুর্যা-আস্বাদন—প্রেমজগতের অন্ত অদ্বিতীয় ব্যাপার। ক্লফপ্রেমোন্মাদিনী এরাধিকার ভাব ও রসাস্বাদনের নিমিত্তই এগৌরাঙ্গজবতার। বিরহিণী এমতীর স্তায় দিব্যোন্মাদেই পৌরাঙ্গ-লীলার
পূর্ণবিকাশ। কৰিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন:—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীক্ষ।
রিদিকশেশর ক্লফের সেই কার্য্য নিজ॥
অতি গৃঢ় হেতু সেই—ত্রিবিধ প্রকার।
দামাদর স্বরূপ হৈতে বাহার প্রচার\*॥
স্বরূপ পোসাঞ্জী প্রভুর অতি অন্তরক্ষ।
তাহাতে জানে প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব-মৃর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে স্ল্থ-হৃঃথ উঠে নিরস্তর॥
শেষ-দীলার প্রভুর ক্লফ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥

শ্বীরাধারাঃ অণরমহিমা কীনৃলো বানহৈছাবাজ্যে বেনাভূতমধ্রিমা কীদৃশো বা মদীহঃ।
সৌধ্যকান্যা মদস্ভবতঃ কীদৃশং বেভিলোভাৎ
ভবাৰাতঃ সমন্দিন শচীগর্ভদিকো হরীকুঃ ।

बीशान वक्रश-नार्यानताः

রাধিকার ভাব থৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মন্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥
যেই যেই ভাব উঠে প্রভুর অস্তর।
সেই গীত-শ্লোকে স্থথ দেন দামোদর॥

শীরাধাভাব-বিভাবিত শীশীমহাপ্রভুর দীলা-মাধুর্যা রসাম্থরির অনস্ত বিস্তার ও নিরস্তর উত্তাল-তরঙ্গ-মালার লেশভাসও ফদয়ে ধারণা করা অসম্ভব। প্রভু, ক্লম্ববিরহিণী রাধিকার ক্রায় দিবানিশি উন্মন্ত থাকিতেন, প্রবল অমুরাগ ও নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিরহিণীর স্থায় কত প্রকার চেষ্টা করিতেন, শীরাধিকার বিরহভাবে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণবন্নভ শীক্লম্ভের নিমিত্ত কত প্রলাপ করিতেন, এইরূপে দিবসের অনেক সময়েই তাঁহার বাহুজ্ঞান থাকিত না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের বিবিধ স্থানেই মহাপ্রভুর "ক্রম্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তির" ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন। মধা-লীলার দিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা বহুবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি যথা:—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যথা উদ্ধব-দর্শনে।
সেই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
শ্রমমন্ন চেষ্টা সদা প্রবাপময় বাদ॥

আবার অস্ত্য-লীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিত হইরাছে—

ক্ষণ মথুকা সেলে সোপীর যে দশা হইল।
ক্ষণ-বিচ্ছেদে প্রভ্র সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধব-দর্শনে হৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভ্র সে উন্মাদ-বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভ্র সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোম্বাদে এছে হয়, কি ইহা বিশ্বয়।
অধিরুত্ ভাবে দিব্যোক্বাদ প্রলাপ হয়॥

অধিরু ভাব কাহাকে বলে, তাহা কহবার আলোচিত হইরাছে।
দিবোানাদের লক্ষণ অতঃপর বলা হইবে। বহাপ্রভুর দিবোামাদের আভাস হদরে ধারণা করিতে হইলে, শ্রীরুফবিরহিণী শ্রীরাধার
অবস্থা শ্রবণ করা কর্তক। শ্রীরুফের সথা, ভক্তপ্রেষ্ঠ উদ্ধরকে
দেখিরা শ্রীরাধার হৃদরে বিরহ-যাতনা মে অভিনব অভুত দশার পরিণত হইরাছিল, সেই বিবরণ শ্রবণ করা অভি প্রয়োজনীয়। রুফবিরহে শ্রীমতী রাধিকার যেরুপ দিব্যোমাদ ও বিত্রান্তি বটিয়া ছিল,
শ্রীভাগবতের সেই মধুময়ী দীলা-কথা প্রেমিক ভক্তমাত্রেরই নিরন্তর
আস্থাত্য। শ্রীগোরাক্ষের দিব্যোমাদ-লীলায় সেই ভাব অধিকতর
প্রান্তত হইয়াছে।
ক্বিরাক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ মধ্যাদ্ধ গেলে গোপীর যে দশা হইল। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভূর সে দশা উপজিল। প্রিকৃত্য প্রেমিক্ডক্ত পাঠকগণ, এছলে একবার শ্রীকৃষ্ণ-লীগার মাখুর পদাবলীর মর্দ্যোচ্ছাবের কথা শ্বরণ করুন। বিভাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অমরকবিগণের স্থামাথা মাথুর পদাবলীর প্রতি-পদেই যে বিরহ-গীতির হদয়বিদারী তপ্তশাস প্রবাহিত হইয়াছে, জপতের অন্তব্র তাহার তুলনা নাই। তেমন ব্যাকুলতা, তেমন গস্তীরতা, তেমন সর্বেজিয়শোষী বিরহাতিশয্য-বর্গন-মহিমা আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পদকর্তাদের সেই দকল মাথুর পদা-বলী হইতে ছই চারিটা পদ উদ্ভ করিয়া বজলোপীদের বিরহ বর্ণনা না করিলে অন্ত কোন প্রকারেই আমরা উহার ভাবলেশ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু তাহার পূর্বের আয়ুনিক বৈষ্ণব ক্যি ১০ কৃষ্ণকমল গোস্বামির্ক্তিত দিব্যোলাদ গ্রন্থ হইতে এই সম্বন্ধে করেকটা মান উদ্ভ করিয়া দেওয়া যাইতেছে তদ্বথা:—

স্থি, ক্লফপ্ৰেম-স্থসাগন্ধে,—
সদা আমি মীনের মত ডু'বে শ্বইতাম।
তথন আমি হঃথের বেদন জানতেম না গো।
ভারতাম এ সাগর কি শুথাইবে 
শোমার এমনি ভাবে জনম যাবে।
(এই বুন্দাবন মাঝে।)

যথন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তথন কতইবা বাড়িত রঙ্গ ।

—( বঁধুর মনে, আমার মনে )
ছিল প্রথর মূথর ফুর্জন নিকর,
শারদ ভান্বর প্রায় গো;—( তথন কতইবা ছিল)

হ'রে প্রবলপ্রতাপ, সদা দিত তাপ লা'গত না সে তাপ গায় গো।— ( কত জালাইত )

তথন শ্রাম নব জলধরে।
সদা থা'কত শীতল ছায়া ক'রে।
—( তাদের সে তাপ লাগবে কেন ? )—
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে।
ছিল প্রেমবিবাদিনী পাপ ননদিনী
কুন্তীরিণীর মত ফি'রত;—
(সে সাগরের মাঝে)

সদা থা'কত তাকেবাকে দেখত তা'কে বাকে আপনি বিপাকে পড়িত। (পাপ ননদিনী) আমি ভাসিরে বেড়াতাম স্থি,
একবার চাইতাম না পালটী অ'থি।
(পাপ ননদিনীর পাঁকে)

হার এমন সময়—

দারুণ অকুর আসিরে অপস্তা হইরে

গভূষে গ্রাসিরে গেল গো;

( আমার স্থাবের সাগর )

সেযে হ'রে নিল ইন্সু, শুধাইল সিন্ধু,

একবিন্সু না রহিল গো। ( আমার কণাল লোকৈ )

সেই স্থথের সাগর সথি শুথাইল,
এথন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল।
( তৃষিত চাতকের মত )

সার একটী গানের ভাব এইরপ: "গখি, শ্রীকৃষ্ণ আমার সদয়ের ধন। তিনি আমার উপেক্ষা করিয়া কোথায় গেলেন। তিনি যে আমার প্রাণবল্লভ। দখি, আমার একি হইল, কৃষ্ণ-বিরহে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। এখন কি করিয়া প্রাণধারণ করি? যাহারে না দেখিলে মূহর্ত্তমাত্র সময়ও কোটিষুণ বলিয়া মনে হয়, চিত্তে কত উদ্বেগ হয়, এখন তাঁহার মূখধানি না দেখিয়া কিরপে জীবন ধারণ করিব। যদি তিনি ছাড়িয়া গেলেন, তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি ? এখন আমি কি করি, কোপা যাই।"

নিতাসহচরী ললিতা পার্শ্বে বিদিয়া শত প্রকার সাম্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীরাধার সাম্বনা হইল না, সাম্বনার শিশির-সম্পাতে বিরহের ভীষণ দাবানল নিভিল না, বালুকার বাঁধে দিন্দুর উচ্ছাস থামিল না। শ্রীরাধার বিরহ-যাতনা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তিনি নম্নজ্লে বদনক্ষল পরিষিক্ত করিয়া গদ্গদম্বরে ললিতাকে বলিতেছেন:—

এখন আমার এবঁচে আর ফল কি বল, সঞ্জনি!
আমার বিচ্ছেদ আলায়, প্রাণ আলায়
কিবা দিবা কি রজনী, গো সঞ্জনি।
কুষ্ণশৃক্ত বুলারণ্য জীবন হলো প্রেমশৃক্ত

আমার যথা গৃহ তথারণ্য

मिक्रित वाँ कि अभि-(१) महिन ।

শ্রীরাধা, গত স্থাসোভাগ্যের কথা মনে করিয়া স্থান্যর ছাক্ত উষাড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন.—

স্থি, আমি এই ব্রহ্মাঝে রুমণী সমাক্রে
ছিলাম স্থামগর্মবিনী গো, সন্ধনি;
হলো দারুণবিধি বাম, হারাইলাম স্থাম
হ'লাম প্রেম-কাঙ্গালিনী গো—সন্ধনি।
সথি গরল থাইয়ে মরি কিংবা বিষধর ধরি
নইলে অনলে প্রবেশ করি
ভাজিব জীবন এখনি, সন্ধনি।

ষধন বিরুদ্ধে বসিয়ে নয়ন মুদে দেখি তথন যেন প্রাণ ক্ষই গো। ও সে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি" দিয়ে গলে পীতাম্বর বলে পীতাম্বর "রাধে বিধুমুখি

ক্ষাকে বিষুদ্ধ ব একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি' অমনি দেখি ব'লে যদি আঁখি মেলে দেখি দেখি দেখি করি পুন নাহি দেখি না দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি একি দেখি, বল দেখি!

এই ৰশিক্ষা কাননাভিমুখে শ্ৰীৱাধা পাগণিনীর স্তায় ধাকিতা

ইংলেন, তিনি কিয়দ্রে যাইয়া ক্ররীর য়ায় কাতরস্বরে কাঁদিয়া
 বলিলেন :—

काथा दहेरन आननाथ, खरू निर्मृत मूत्रनीतमन। रम्या मिरव आन दाथ, खरू निर्मृत मूत्रनीतमन॥

প্রেমিক ভক্ত-পাঠক, এন্থলে একৰারে সেই শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর রচিত "অমে দীনদয়ার্দ্র নাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্যদে" পদটী শ্বরণ করন।

ললিতা শ্রীরাধার নিত্যসহচরী। গৃহে ও স্বরণো বিরহে ও মিলনে ললিতা শ্রীরাধার মর্ম-স্থী। ললিতা শ্রীরাধার প্রেমমহিমা দেখিয়া বলিতেছেন:—

দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা।

ক্রিভ্বনে রাধাপ্রেমের কেবা পার সীমা॥

বিসলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে।

কৃষ্ণ-অন্বেধনে সেও যার সিংছ-বলে॥

কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর।

দেখ না চলিতে প্যারী কাঁপে থর-থর॥

এলারে পড়েছে ধনীর স্থানীখাল কেশ।

অক্রাপে ক্মলিনীর পাগলিনী বেশ॥

চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চার।

ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথার॥

শীরাধা বাহজানহীনার আর শীক্ষাবেষণে ক্রতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লণিতা বলিলেন :—

ধীরে ধীরে চল গজগামিনী। অমন করে য'াসনে য'াসনে য'াসনে গো ধনি। ( ভোরে বারে বারে বারণ করি রাই।) ( ধীরে ধীরে চল গজগামিনী ) একে বিষাদে তোর রূশতমু মরি মরি হাটতে কাঁপিছে জামু গো তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণপাবি ( ठक्षमा इहेनि (कन। ) না জানি কোন গহনবনে প্রাণ হারাবি॥ কত কণ্টক আছে গো বনে ও রাই ফুটিবে ছটি চরণে কত বিজাতী ভুজন্ব আছে ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো। (গছন-কানন মাঝে) হলো নয়নধারায় পিছল পথ:-( आंत्र काँिमियान (शा, विस्नामिनी ) বলি য'াসনে বাধে এত ক্রত গো। মোদের কাঁধে হটি বাহু পুরে;— কমলিনী চলগো পথ নির্থিয়ে ॥ ( আমরা তো তোর সঙ্গে থাব )

এ হলে শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত নিম্নলিধিত পংক্তি নিচরে প্রিম পাঠকগণ একবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর চিত্র দর্শন করুন তদ্যথা:— একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিল আচম্বিতে।
গোবর্দ্ধন-শৈলজ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইঞা চলিলা॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভূ চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥

প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়্গতি।
স্তম্ভভাব যেন হৈল চলিতে নাই শক্তি॥
প্রতি রোমকৃপে মাংস রুণের আকার।
ভাহার উপরে রোমোদগম কদম্ব-প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্তেদ পড়ে ক্র্মিরের ধার।
কঠে ঘর্ষর,—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
ছই নেত্র ভরি অক্র বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনার ধার॥
বিবর্ণ, শঙ্মের প্রায় খেত হৈল অঙ্গ।
ভবে কম্পা উঠে যেন সমুদ্র ভরঙ্গ॥

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভূ ভূমিতে পড়িলা। তবে ত গৌবিন্দ প্রভূব নিকটে আইলা॥

মহাপ্রভুর মহাভাব অতি গম্ভীর,—এ চিত্র অতি অভুত অলৌকিক ও বিশার্জনক। আমরা এই সকল কথা অতঃপর বলিব।

এ স্থলে ক্লম্ভকমলের "দিব্যোমাদ" যাত্রা গানের আরও

ছই একটা পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ক্লমকমল গোবিন্দ দাদের

একটা পদের অমুকরণে লিখিয়াছেনঃ—

যথন নব অহুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে।
(যা যা করতে যে হবে গো,—
সথি আমার বঁধুর লাগি।)
জানি প্রেম করে রাথালের সনে,
ফিরতে হবে বনে বনে গো
ভূজদ্ধ কণ্টক পদ্ধমাঝে।—(সথি আমার
যেতে যে হবে গো;—রাই বলে বাজালে বঁণী)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতাম;—
(সথি আমার চলতে যে হবে গো;—
বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,

গতাগতি করিরে, শিথিতাম।

সদা আমার ফিরতে যে হবে গো,

কন্ত কণ্টক-কামন মাঝে )
এনে বিধ-বৈদ্যগণে,

কন্ত কণ্টক-কামন মাঝে )
এনে বিধ-বৈদ্যগণে,

কন্তমন্ত্ৰ শিথে ছিলাম কত।
(কন্ত যতন করে গো, ভুজঙ্গ দমন লাগি )
বাধুর লাগি করলেম যত,

এক মুখে কহিব কত

হন্ত বিধি সব কৈল হন্ত।
(হায় সে সধ বুধা যে হল গো,—

শতঃপরে রাসোৎসবে কৃষ্ণান্বেষণের স্থায় শ্রীরাধা বৃক্ষবল্লরীগণকৈ কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহা দিব্যোন্মাদেরই শ্রেয়াস।

স্থি আমার করম দোষে )

অতঃপরে কুস্থমিত কানন সন্দর্শনে শ্রীমতীর পূর্বস্থাব-স্থতি উষ্ট্রণ লিয়া উঠিল। তিনি ললিতাকে বলিলেন, "সথি এই কাননে কার গোধের চড়াইতেন, এই কদমুলে তিনি বেণু বাজাইতেন শ যথা—

এই কদম্বের মৃলে, নিমে গোপকুলে চাঁদের হাট মিলাইত গো।

(সেরূপ মনে জাগিল,—এই বনে এসে)
কডু প্রিয় স্থার অঙ্গে, হেলাইয়া খ্রীন্সঙ্গে,

ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত গো। ( বঁধু কতই রঙ্গে )

যত সহচর সনে, ফুল ফলে দলে দলে,

কি কৌশলে সাজাইত গো।

তথন সে মুরলীধরে, সে, মুরলী ধরে,
নাম ধরে বাজাইত গো।
তথন শুনিয়ে মুরলী-ধ্বনি,
আমি হইতাম যেন পাগলিনী,
পথবিপথ নাহি জানি,
( অমনি বের হতাম গো, সথি বঁ ধুর লাগি )
সথি চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত
মণিমর ন্পুর মানি।
( ফিরে চাইতাম নাগো চরণ পানে )
আমি আসিতাম বঁ শেরীর টানে।
তথন কেবা চাইত পথ-পানে॥
( মনের কতই বা সুথে )

শ্রীরাধার দ্বারে পূর্বাস্থৃতি সহস্রধারায় প্রবাহিত হইল, তাঁহার দ্বারাক্ষেত্রে ভাবের তরঙ্গ উঠিল, তিনি পূর্বাস্থৃতির স্থুখময়ী কথা বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি বিবশা ও মৃচ্ছিতা হইলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া ললিতা বলিলেন:—

দেখ না বিশাথে রাইয়ের কি ভাব হইল।
কি ভেবে স্তামভাবিনী নীরব রহিল।
শতমুধে কইতে ছিল পূর্ব স্থুথ কথা।
কহিতে কহিতে কিবা উপঞ্জিল ব্যাথা।

শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা লক্ষ্য করিয়াই যেন দিব্যোন্মাদ-যাত্রা-কাব্যের গ্রন্থকার শ্রীমং কৃষ্ণকমল শ্রীরাধার এই বিপুল ভাবের বর্ণনা করিয়া-ছেন। যাহাই হউক, বিশাখা বলিতেছেন---

ন্তন গো ললিতে, রাধা প্রেমের সাগর।
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরস্তর॥
সারস পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ।
মুরলীর ধ্বনি তাঁর হৈল উন্দীপন॥

শ্রীমতী সারস পক্ষীর ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, মুরলীর ধ্বনি মনে করিয়া স্তপ্তিত হইলেন, আবার রুষ্ণান্থেষণে ধাবিত হই-লেন। তিনি বলিলেন,—

আমার বিলম্ব না সহে প্রাণে। আমি বের হলেম শ্রাম দরশনে॥

কিন্তু হুই পদ যাইতে না যাইতে তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন, গগনপটে স্থামজ্বলধর দেখিয়া তাঁহার গতি স্তম্ভিত হুইল। ললিতা, বিশাধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশাখিকে, মেঘ দেখিয়া খ্রীমতীর এ দশা হুইল কেন, খ্রীরাধা কথা বলিতে বলিতে নীরব হুইলেন, চলিতে চলিতে চরণ থামিয়া গেল, মেঘের পানে স্থিরনয়নে চকিতের স্থায় তাকাইয়া রহিলেন।

প্রাচীন একটা গানে বর্ণিত আছে স্বরূপ শ্রীগোরাঙ্গের ভাব দর্শন করিয়া শ্রীরামরায়কে বলিতেছেন—

বল দেখি ভাই রামানন্দ প্রভূ কেন এমন হৈল।
কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে মেদ দেখিয়া ঢলে পৈল।

শ্রীগোরাঙ্গের এই ভাষচ্ছবি কবি ক্ষম্পকমলের দিব্যোনাদ গ্রাপ্তে শ্রীরাধিকায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রেম-রস-নিধি শ্রীক্লফ-বিরহে শ্রীরাধার হৃদয়ে যে অপুর্ব প্রান্তি উপজাত হইয়াছিল, সেই মহাভাব অভিবাক্ত কৰা মানবভাষার ক্ষমতাতীত। শ্রীরাধা শ্লফ-প্রেমে উন্মাদিদী হইলেন, শ্রীক্লফ-বিরহে তিনি চারিদিক কৃষ্ণময় দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যারসে পরিষিক্ত হইয়া গেল। ক্লফ-জান, ক্লফ-ধ্যান, তাঁহার সমগ্র হৃদয় কুড়িয়া বসিল; বাছজগতের অন্তিম ক্লফময়ী খ্রীমতী রাধিকার মিকট তিরোঁহিত হইদা গেল। তিনি "হা রুঞ্চ, কোথা ফুফ" ৰলিয়া হাহাকান্ত করিতে করিতে ব্রজের গছন কাননে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কুম্রমকোমল চন্ত্রণে কাননের কঠিন কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিমি তাহাতে বিশূমাত্রও কষ্ট সমুভব क्तिताम मा। विवयत जुक्क जीवनकना विखान कतिना जांशांत्र পুরোভাগে গর্জিনা উঠিল, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। প্রীল্লালা জানেদ না তিনি কোথায় যাইতেছেন, তিনি জানেন ना चथुत इटेट कज्हुत जानिशास्त्रम। जिल दक्ष वक इक ভাবনার নিময়, তাঁহার চিত্ত কেবল এক্রিক প্রাপ্তির জন্মই বাংকুল।

প্রিন্ন পাঠক ! আপদি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, যোগীর যোগের একতামতার কথা শুনিরাছেন, বেদান্তীর অবৈতদিন্ধির অবৃহার কথাও শুনিরাছেন, কিছু শ্রীরাধার এই মাধুর্যমরী একতানতার গান্তীর্যমন্ন মহাভাব কোন দর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাইরা
ছেন কি ? এমন ভাব মহামাধুরীমরী একতানতা অন্ত কুত্রাপি

পরিলক্ষিত হয়না। বেদান্তের সাধকগণ হৃদয়ের মূল উয়ৄলন করিয়া, হৃদয়ের স্বাতাবিকী কুয়ুমকোমলা রৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় লক্ষ্যাভিমুথে অগ্রসর হয়েন। এই প্রকার সাধনা যে অস্বাতাবিক তাহা সহজেই বুঝা যায়, কিছু বৈষ্ণব সাধকের আদর্শ উপাসিকা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধনা কেমন স্কুলর, স্লমধুর অপচ বিশ্ববিশ্বতিকরী, তাহা কৃষ্ণলীলা-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যাহা হউক, শ্রীরাধা কৃষ্ণভাবনায় নিময় হইয়া যথন গহনবনে অভিসার করিলেন, তথন স্কুদ্রে নীলাকাশে একথানি অভিনব স্থামল মেষ দেখা দিল। সহসা শ্রীরাধা আকাশপানে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর অমনি তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ফুর্তির এক গৃঢ়গভীর প্রবল প্রবাহ থরতরবেগে প্রবাহিত হইল। শ্রীরাধা চলিতে চলিতে আর চলিতে পারিলেন না, তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইল, তিনি একদ্যেষ্ট মেষপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নয়ুগল ইইতে মিলি মুক্রার মোহনমালাবিনিন্দী অক্রমালা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেশ দেশি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,
কত ধার বহে তিলে তিলে।
কে'খে নবজনধর, তেবেছে মুরলীধর,
অতঃপর আসি দেখা দিলে॥
ইস্তাধন্ন দেশে ধনী, তাবে শিথি-পৃক্ত-শ্রেণী
শোডে কিবা চূড়ার উপর।

তখন বিশাখা শ্ৰীরাধার এই স্থগিত, চকিত, স্বস্থিত ভাব দেখিয়া

बिल्लन-

বকশ্রেণী বার চলে, ভাবে মুক্তাহার দোলে
বিহাং দেখি ভাবে পীতাম্বর ॥
হেমতকু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল কদম্ব জিভ
যথোচিত শোভিত হইল।
ক্ষুদ্ধ দেহে লুক্ক মনে, অনিমেযে হুনমুনে,
মেম্বপানে চাহিয়া বহিল ॥

প্রির পাঠকমহোদর! বাছজগতে ও অন্তর্জগতে যে কি
পূঢ় দশ্বন বিভ্যমান আছে, তাহা আপনাদের অবদিত নয়। প্রকৃতির সহিত মান্তবের মন একটা অতি স্ক্রবন্ধনে দশ্বন রহিয়াছে।
ভাবপ্রবণ হৃদয় বাছজগতে নিজের ভাবযোগ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ
করিয়া থাকে। যমুনা-জাহুবীর কলকলকুলুকুলুনাদ কাহারে
ফলরে শান্তির নির্মাল-স্থধা সেচন করে, আবার কাহারও ফলয়ে
অতীত স্থধ-স্থতির মর্ম্মদাহী বৃশ্চিক—দংশন-জালা জালিয়া দেয়।
ঐ কুস্থমকাননের কোমলপ্রাণ, সরলতামাথা স্বন্ধিয় যৃথিকার কোমল
লাবণ্য, কাহারও স্করের ভগবং-প্রীতির পবিত্র ভাব উদ্দেক করে,
আবার কেহ উহার সেই চলচল লাবণ্যমাথা সলজ্জ হাসির রেখা
দেখিয়া বিগত স্থপস্থতির মূর্ম্বনাহে অধীর হইয়া উঠে।

গগনপটে নবীন মেষের মোহন মৃত্তি দেখিরা শ্রীরাধার ক্ষণ্ডান্তি উপস্থিত হইল, তিনি মনে করিলেন তাঁহার সেই হারানিধি, নয়ন মণি, প্রাণ-বল্লভ শ্রামস্থলর বৃষি এতদিনে দেখা দিলেন। তিনি লালভাকে ডাকিয়া বলিলেন—"স্থি যাহার জন্ত তৃঃথ্যাগরে ভাসিতে ভাসিতে এই গহনবনে উপস্থিত হইয়াছি, এডদিন প্রে. সেই কঠোর নির্দায় ত্রদেথ আমাদের সৌভাগাক্রমে দর্শন দিয়াছেন, ঐ দেথ—

কিবা দলিত কজ্ঞল, কলিত উজ্জ্ঞল,
সঞ্জল জলদ-শ্রামল স্থানন,
বেন বকালী সহিত ইক্রধনুষ্ত
তড়িত জড়িত নব জলধর।
স্থান ম্কাহার গুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বকপংক্তি চলে,
চূড়ায় শিথগু ইক্রের কোদগু,
সৌদামিনী কাস্তি ধরে পীতাষর।
শ্রীরাধা মেঘ দেথিয়া ক্লফ্ড-ল্রমে বলিতে লাগিলেন—
এস এস গোপীর জীবন

দাও গোপীগণে জীবন এস দেখে জুড়াই জীবন ওঠাগত হয়েও জীবন কেবল দেখ্য বংগে যায় নাই জীবন।

কিন্ত কৃষ্ণমেশ নিকটে আসিলেন না, তিনি যেথানে ছিলেন, সেইখানেই রছিলেন। গ্রীরাধা বলিতেছেনঃ—

> কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়ায়ে ওখানে; এস হে, একবার নিক্ঞকাননে কর পদার্পণ। একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে জানবে, সুবে কৃত হঃখে রক্ষে করেছি জীবন।

ভাল ভাল বঁধু, ভাল ত আছিলে, ভাল ভাল সময় আসি দেখা দিলে; আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে স্থা

দেখা হত না।

তোমার বিরহে সবার হত যে মরণ। আমার মত তোমার অনেক রমণী, তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি; (यमन मिनमिन कठ कमिनी, কিন্ত কমলিনীগণের একই দিনমণি: দেখ নেত্ৰপদকে যে নিন্দে বিধাতাকে, এত বাান্ধে দেখা সাজে কি তাহাকে. रेथु यारहाक दिशा हरना, इथ मृद्र राग, ষাক হে, এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন। আমার হাংকমলে রাখিয়ে এপদ. তিল আধ ব'সো ব'সো হে এপদ. ना मिविरम भन इन स्य विभन. त्म विश्रम चूठाहेव तमदि शम ; ষম্পপি ৰিরহে তাপিত হাদয়, তাহে তাপিত না হবে পদ্বয়. কোটি শশি-স্থশীতল, তোমার পদতল, একবার পরশেই শীতল হইবে এখন। জীরাধা কাতরপ্রাণে ব্যাকুলভাবে ক্রফল্রমে মেবকে

করিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর না পাইয়া ৰলিলেন---

> এই যে নবভাব সব দেখালে বৃন্দাবনে, বঁধু মান করে কি মৌনী হয়ে দাড়ায়ে রুলে ওথানে।

মানে যে কাঁদায়েছিলাম, পারে ধরে সাধারেছিলাম, কেঁদে কি তা শোধ করিলাম.— এখন ধরতে হবে কি চরণে। \* \* \* পুরুষ হয়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধরে,

হবেনা তা ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে।

মেঘ ধীরে ধীরে গগনপথে চলিয়া যাইতে লাগিল, উহা দেখিয়া শ্রীরাধার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, দথি ঐ দেথ নিঠুর ধীরে ধীরে অন্তদিকে যাইতেছে, আমরা ত উহাকে ধরিতে পারিলাম না ! তবে এই কৃষ্ণ উপেক্ষিত জীবনধারণে আর প্রয়ো-ন্ধন কি ? মেঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—

> ওংহ তিলেক দাঁডাও দাঁডাও হে. অমন করে যাওয়া উচিত নয়।

> > —( দাঁড়াও হে ছখিনীর বঁধু )

श्राह (य यात्र नंत्रण लग्न. निर्वृत वंधू, वन তারে कि विश्व इस। একবার বিধুবদন তুলে চাও

— ( जत्मत्र मठ (मर्थ नरे रह )—

গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও।

বলিতে বলিতে প্রীরাধা মৃচ্ছিতা হইলেন। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সথীগণ অতি ব্যস্তভাবে শ্রীরাধাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

রাই গো, অঙ্গের অম্বর সম্বর সম্বর,
ও তুই বাঁচলে পাবি ভোর সে পীতাম্বর।
বলি গুন বিনোদিনী, গেছে এত দিনই
রাধে কেন উন্মাদিনী হয়ে তাঞ্জিবি কলেবর।

—( সে বঁধুর লাগি )

- —( কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি )
- —( কাল মেঘ বুঝি, ভোর কাল হইল)
- —( তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলাম)
- —( বুঝি বনে এনে তোরে হারাইলাম )

শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। তথন স্থীগণ বছষত্বে শ্রীকৃষ্ণ ধর্বনি করিয়া,ক্ষণেকের নিমিত্ত শ্রীরাধাকে সচেতন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উাহার মূর্চ্ছা হইল। এই সময়ে শ্রীরাধার বে অবস্থা ঘটিয়াছিল, স্থীদের একটী গানে তাহা অভিব্যক্ত ইইয়াছে, তন্বখা—

> মরি কি হল, কি হল, হায় হায় সধি, দ্বা এসে ভোৱা দেখ দেশ দেশি,

ওমা একি দেখি বুঝি বিধুমুখী, হুখিনীগণে কি উপেধিয়া যায়। भ'रम প'रला धनीत यमन ज्या. (नथना लिर्गिष्ड नगरन नगन। প'ডে ধরাসনে বিচ্ছেদ হুতাশনে. द्रममधीत दम नाहे दमनाग्र । শীৰ্ণ কলেবর কাঁপে থর্থর, হ'লে একি জর করলে জরজর ; ত নয়নে ধারা বহে দরদর, সত্তর ইহার উপায় কর কর, ধনীর প্রতি লোমকুপ যেন ব্রণরূপ. রুধির উদগম তাহার উপর: ्राविक विन्ति हार डेटेक्ट यद. মুখে নাহি সরে কেবল পো পো করে; विश्वम्थ दरत समग्र विमात. আজ বুকি রাধারে বাঁচান না যায়। স্থবৰ্ণ জিনিয়ে স্থবৰ্ণ যে ছিল. দেখ সে স্থৰ্ক বিবৰ্ণ হইল : কর্ণযুপে ধনীর না পশিল ধ্বনি. कमलिमी नयुनकमन मुक्ति।

প্ৰীরাধার বিরহবিধুর ভাবচ্ছবি শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোসামীর বচিও দিব্যোমাদ বা রাই-উন্মাদিনী গ্রন্থে এইরূপে অন্ধিত হইরাছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করাই এ স্থলে আমাদের উদ্দেশ ছিল।

গ্রন্থকার শ্রীটেডক্সচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীক্লফ বিরহবিপ্রান্ত গৌরচন্দ্রের চিত্র মানসনেত্র-সমক্ষে রাথিয়াই এই দিব্যোন্মাদ-বিপ্রান্ত শ্রীরাধার চিত্র অন্ধিত করিয়াছেন। এমন কি তিনি শ্রীটেডক্স-চরিতামৃতের ভাষা পর্যান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মেদে ক্লফল্রান্তির পদটী শ্রীচরিতামৃতের পদেরই প্রতিধ্বনি। এরূপ ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি উক্ত গ্রন্থের বছস্থলেই পরিলক্ষিত হয়।

আরও দেখুন :--

"গোৰিন্দ বলিতে চাহে বারবারে,
মুখে নাহি সরে স্বধু গো গো করে,
বিধুম্থ হেরি পরাণ বিদরে,
আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যার।"

শীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর চিত্র দেখুন :—
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
শা সন্ধীর্ত্তন করি করে:জাগরণ॥
রাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গো গো শব্দ করে শ্বরূপ শুনিল তথন॥

এতদাতীত আরও বছস্বলে শ্রীচরিতামৃতের ভাব ও শব্দসম্পর্ণির বর্ণসৌন্দর্য্যে ক্রফকমলের এই দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ চিত্রিত হইরাছে। কবি ক্রফকমলের রচিত গানগুলি শ্রীচরিতামৃত্তের ভাষ্য, বিবৃতি ও বার্ত্তিক বর্প।

কিন্ত শ্রীচরিতামূতের ভাবগান্তীর্ঘ্য দিব্যোন্মাদগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থে বর্ণিত ক্লফ্ট-বিরহ-বিভ্রাস্তা শ্রীরাধার চিত্র ক্লফ্ট-বিরহবিভ্রাম্ভ মহাপ্রভুর ছায়াভাস মাত্র। শ্রীচরিতামূতে বর্ণিত শ্রীগৌরাঙ্গের রুষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রম আকাশের ন্যায় অনন্ত প্রসারী. শাগরের স্থায় অনন্ত গন্তীর এবং সাগরতরক্ষের স্থায় বিশাল ও মহান। শ্রীরন্দাবনের যমুনাতটবর্ত্তী নিভূত নিকুঞ্জের ভাবোচ্ছাস, নীলাচলে স্থনীল জলধি-তটে বিপুল সাগর-তরক্ষে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর রুক্ত-বিরুহবিভ্রম বিশাল ও মহান্। আকাশে ভ্রামল নবঘন দেখিলে শ্রীমতীর কৃষ্ণফুর্ত্তি প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিত ; নীলা-চল-চরণপ্রান্তবাহী উত্তালতরঙ্গসন্তুল নীলামুরাশি দর্শন করিলে এখনও ভাবুক ভক্তগণের হৃদয়ে কিয়ংপরিমাণে ভজ্ঞপ রুষ্ণ-বিরহ-বিভ্রান্ত মহাপ্রভুর প্রেম-তরঙ্গের লীলাম্বতি সমূদিত হয়। উহা সমুদ্রের স্থায় অনম্ভ বিস্তার এবং সমুদ্রের স্থায় অনস্ত ভাবের উত্তাল-তরঙ্গে নিরস্তর বিক্ষুর। এ চিত্র তুলিকায় অঙ্কিত হয় না, এই চিত্রের অনির্বাচনীয় সৌন্দর্যা ও অনস্ত মাধুর্যা ভাষার প্রকাশিত रुत्र ना।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## বিরহ-গীতি

শ্রীমন্ত্রাগবতের ভাব অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র কবি ভারত-ৰধেঁর বিবিধ ভাষার শ্রীরাধার ক্লফ্ড-বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও সেই সকল কবিতার কি-জানি-কেমন এক উন্মাদিকা শক্তি নরনারীর হৃদয় উদাস করিয়া তোলে. —দে ঝঙ্কারে যেন কোন অজ্ঞাত অথচ চিরপরিচিত ভূবনমোহন প্রোণরাম প্রাণের স্থাকে পাইবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এখনও সেই সকল পদাবলী কত শত নরনারীর হৃদয়নিহিত ভাব-দিশ্বর তরঙ্গ-লীলা প্রকটন করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের দর্বতেই, সকল ভাষাতেই শ্রীক্লফ-লীনার এই বিরহগীতিকার বিযাদ-ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। প্রেমময় প্রাণবল্লভের বিরহে বিরহ-বিধুরার প্রাণের দেই আকুলব্যাকুল-ভাব-ব্যঞ্জক মর্ণ্মোচ্ছাদ সকল দেশের কৰিদেরই কাবোর বর্ণনীয় বিষয়ের উচ্চাঙ্গের মধ্যে পরিগণিত হইরাছে, সকলেই এই শ্রেণীর কবিতার পাঠকের ও শ্রোতৃবর্ণের হাদর স্পর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের চিত্তে বিরহ-বিষয়ক বর্ণনানিহিত ভাবের ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রভিধ্বনির সঞ্চার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গীর কবিগণের আসনই সর্ব্বোপরি। প্রেমগীতির কোমলপ্রবাহ বঙ্গের কোমল ভূমিতে যেরপ গৌরবমর
তরঙ্গ তৃলিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, জগতের অন্তর্ত্ত কোথাও সেরপ
পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বঙ্গদেশই
জগতের প্রেমধর্ম-শিক্ষাদীক্ষার শ্রীপাটস্বরূপ। এখানে প্রেমগীতি,—আমোদ-প্রমোদ উপভোগের সঙ্গীতাঙ্গ নহে;—এখানে
উহা উপাসনার প্রধানতম অঙ্গ,—উহা প্রেম-ধর্ম-শিক্ষার মহামন্ত্র।
ইহাতে চিত্তরূপ দর্পন মার্জিত হয়, ভবমোহ-দাবাগ্রি নির্ব্বাপিত হয়,
শ্রেররপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, উহা বিভাবধ্ সরস্বতীর জীবন
স্বর্মণ। উহাতে আনন্দামুধি বর্দ্ধিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্থাদিত হয়, এবং সকলের আত্মাই এতদ্বারা স্নপিত হয়। য়াহার
আবির্ভাবে জগৎ প্রেম-ধর্মের সারমন্ত্র শিক্ষা পাইল, এই সকল সারগর্ভ সত্যবাক্য প্রেমময় শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভূর নিজের উক্তি। তিনিই
বলিয়াছেন:—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমোহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং শ্রেম্বঃকৈরব চক্রিকা-বিতরণং বিষ্ণা-বধ্-জীবনম্। আনন্দাষ্ধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাত্মস্থানম্ পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥

প্রেমময় মহাপ্রভূ শীরুঞ্-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত শীয় আবি-ভাবের পূর্ব্বে ও পরে, এদেশে প্রধামধুর অকৈতব-ক্ষণ্ডেম-গীতি-রচয়িতা শত শত কবি প্রেরণ করেন। প্রেমিক-ভক্ত ও হৃদরবান্ বাদ্যশী কবিরা এদেশে প্রেমকবিতার বে মন্দাকিনী-স্রোত-ধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও সহস্র সহস্র ভক্তের তাহাই আস্বাছ্য এবং তাহাই উহাদের অন্তরাত্মার একমাত্র উপজীব্য। এক্তলে পদ-রচিয়িত্বর্গের মোহনমাধুর্য্যময় সরস পদ-কবিত্বের সারভাগ;—বিরহবিধুরা শ্রীরাধার বিরহবর্ণনাত্মক কতিপয় পদ উদ্ভূত করিয়া আলোচ্য বিষয়ের পৃষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

শীরুষ্ণ মথুরায় যাইবেন এই সংবাদেই শ্রীরাধার ক্রদয় কাঁপিয়া উঠিল। অক্রের আগমন বার্তা শুনিয়াই শ্রীরাধা বিরহভরে অধীর হইয়া উঠিলেন। পদকর্তা গোবিন্দদাস নিমলিখিত পদে এই ভাব বর্ণনা করিয়াছেন:—

> না জানিয়ে কো মথুরা সঞ্চে আওল তাহে হেরি কাহে জীউ কাঁপ। তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে

লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥

সথি, মথুরা হইতে কি-জানি-কে আদিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে, দেই হইতেই আমার দক্ষিণ পয়ো-ধরে স্পন্দন হইতেছে, নয়নজনে নয়ন ঝাঁপিয়ে পড়িতেছে। ইহা অবশুই ঘোরতর অমঙ্গনের লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু—

> সম্ভানি অকুশল শত নাহি মানি; বিপদক লাখ তৃণত্ঁ করি না গণিয়ে কামু-বিচ্ছেদ হোর জানি।

শ্রীক্ষ-বিরহের স্থায় কোন অকুশগই শ্রীরাধাশ নিকট কেশ-কনক নহে, তিনি, অন্তান্ত শক্ষ লক্ষ্য বিগদক্তেও ভুচ্ছ করেন।

পাছে বা ত্রীক্লফের সহিত বিচ্ছেদ হয়, এই ভয়ে তিনি সর্বপ্রকার विश्वनरकरे जुरनत जात्र यस्न करतन । किन्न श्रीताशांत क्रवत आक বিচলিত হইয়াছে। বিপংপতনোশ্বর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে, বিপদ উহার পূর্বাভাস পূর্বেই প্রতিফলিত করিয়া দেয়। খ্রীরাধার চিত্ত চঞ্চল रहेग्रा উঠिল। তিনি ব্যাকুলভাবে ব্যাকুল হৃদয়ের কথা প্রকাশ ক্রিয়া বলিতে লাগিলেন :--

সজনি—কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহে থির

জাগরে নিন্দ না ভায়।

গড়ল মনোর্থ

তৈখনে ভাঙ্গত

কিয়ে স্থি করব উপায়॥

প্রিমজনের বিরহ-ভাবনায় চিত্তের যেরূপ ব্যাকুণতা অধীরতা ও অম্বিরতা পরিলক্ষিত হয়, গোবিন্দদাস এ মুলে অলাক্ষরে তাহার পরিফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

উপসংহারে শিথিত হইয়াছে:---

কুস্থমিত কুঞ্জে অমর নাহি গুঞ্জরে

স্থনে রোয়ত গুক্সারী।

গোবিন্দদাস কহ আনি স্থি পুছুষ

কাছে এত বিখিনী বিধারী॥

গোবিশাদাসের এই ভাবাম্মক স্মারও একটি পদ স্মাছে। জীরাধা বিহাদিনী সধীর সমক্ষে বলিভেছেন :—

> ৰাঁপণ উত্তপত লোৱে 🐧। देक्टक् क्रम्य हिमा ि विट्उटिश मा।

শ্রীরাধা স্থীকে বলিতেছেন, স্থি নয়নজলে আমার নয়ন খাঁপিয়া যাইতেছে, হৃদয় যে কেমন করিতেছে, তাহা কিছুই ব্ঝিতে পারিতেছি না" এই বলিয়া খ্রীমতী নীরব হইয়া ব্যাকুলভাবে স্থীর মুখের পানে চহিন্না রহিলেন। সরলা ব্রজবালিকা ভাবিবিরহ-বেদনায় একবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি স্থীর নিকট আশ্বাস পাই-বেন মনে করিয়া মনের হুঃখ জানাইলেন। কিন্তু স্থী তাহার কোন কথার উত্তর না দিয়া বিষয়ভাবে অবনতমুথে ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমতী স্থীর মনের ভাব ব্রিয়া বলিলেন:-

> উচ্ পুনঃ ক্লি করবি গুপত্হি রাথি। তত্ব মন হুছ মুঁঝে দেওত সাথী। তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়। বজরক বারণ করতলে হোর १॥ জামুলু রে সথি মৌন কি ওর। পিয়া প্রদেশিয়া চলব পোহে ছোড়॥

স্থি, নীরৰ রহিলে কেন্তু তুমি গোপন করিয়া আর কি করিবে ? কপালে যাহা মুটিবে, আমার শরীর ও মন এই উভয়ই ভাষার সাক্ষা দিতেছে। হাত দিয়া কি বছ নিবারণ করা যায় ? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার প্রিয়তম প্রাণবল্লভ আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছেন।" গোবিন্দদাসের আরও করেকটী পদ এহলে উদ্ভূত করা ষাইতেছে—.

> गारह नागि । शक গঞ্জনে মন রঞ্জলু

কিয়ে নাহি কেশ।

বাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপল্
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি, জানল্ কঠিন পরাণ।
বজপুর পরিহরি মাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান ॥
যো মঝু সরস সমাগম-লালসে
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি,॥
বাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণি
মণি মঞ্জীর মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
বিছোরব ইহ অমুমানি॥

কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণকলঙ্কিনী শ্রীরাধার এই ভাবী বিরহভাবনাত্মক পদটা প্রতপ্ত মশ্মোচ্ছাসের একটা ষ্পত্যুচ্চ দীর্ঘনিখাস। ইহার স্ক্ষরে স্ক্ষরে শত শত মর্ম্মগাথা বিরাজমান । শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীরাধা লোকাপেক্ষা ত্যাগ, গুরুগঞ্জনার ও হুর্জ্জন নিন্দার উপেক্ষা, কুলবতী ব্রতপরিহার, এমন কি রমণীর ছ্যান্তরিক ধর্মা লজ্জা-বিস্ক্রেন পর্যান্ত, করিয়াছিলেন,—এমন যে যুগ্রুগান্তসাহিত বাসনার একমাত্র ধন,—তাহার জ্ঞাবে তিনি কি করিয়া জীক্ষারণ করি-বেন ? শ্রীকৃষ্ণের মধুরাগমন সংবাদ শ্রবণমাত্রই তানার প্রাণ বাহির না হইল কেন ? তাই তিনি বলিতেছেন, "স্ক্লনি, আমার পরাণ কি কঠিন, হরি ব্রজপ্রী পরিত্যাগ করিয়া মধুপ্রী যাইবেন, একথা শুনানাত্রই আমার প্রাণ বাহির হইল না কেন ? যিনি আমার সরস-সমাগম্ব-লালসে মণিময় মন্দির ত্যাগ করিয়া আমার জন্ত কন্টকময় কুজে আসিয়া আমার গমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিতে চাহিতে সারানিশি প্রভাত করিতেন, আজ সেই প্রাণের প্রাণ —প্রাণবল্লভকে হারা হইয়া আমি কি করিয়া প্রাণধারণ করিব ?"

বিগত স্থবস্থতির কি তীব্রজালা! স্থথ চলিয়া যায়, স্থেধর স্থলে ছঃথ আদিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থেবর স্থিতি ঘনীভূত হইয়া ছঃথের তীব্রতা অধিকতর বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ
স্থলে বিস্থৃতির অনুভব-বিলোপী স্থাণীতল প্রলেপই বাঞ্নীয়। কিন্তু
মনন্তবের কঠোর নিয়ম এই যে, এই অবস্থায় গত স্থেস্তি শত
স্থিশিথা লইয়া হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়, আর উহার প্রবল
দাহনে হাদয় জলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে থাকে। গ্রীয়াধা
আরও বলিতেছেন—

মো যদি কথন যুমের আলসে
তিতিরে সে তন্থ লাগি।
র অন্ধ জল বসন মোছরে
রজনী পোহার জাগি॥
স্থি এই সে বুঝিন্থ সাচি।
সে হেন মাধ্য দ্রদেশে বাবে
সুই সে রহিন্থ বাঁচি॥

সে সৰ পিরীতি আরতি চরিত সে কথা কহিব কায়। গোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী প্রাণ ফাটিয়া যায়॥

গত স্থম্মতির তীব্রদ্ধালা শ্বতীব ছঃসহ। উহাতে প্রাণ শাকুল ও অস্থির হইয়া উঠে। তাই মিথিলার অমরকবি বিভাপতি শ্রীরাধার মুখে বলিতেছেন—

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না বার কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুথ চাব ॥
বন্ধু যাবে দুরদেশে মরিব আমি শোকে ।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেথে লোকে ॥
নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিভাপতি কবি ইহ ছঃথ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ ॥\*

শীরাধার এই ব্যাকুলভাব এইরূপ তাবা ভিন্ন অপর ভাষাুর প্রকাশ করার

অসম্ভব । বাঙ্গালা ভাষার পদকর্ভারা বিরহ-বেদনার তীব্রভাব প্রকাশ করার

নিমিত্ত যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অপর ভাষায় তাদৃশ ভাববাঞ্জক শব্দ

প্রকৃতই স্প্রস্ত । জ্ঞানদাসের "হিন্না দগদগি পরাণপোড়নী কি দিলে হইবে
ভালাঁ" বাস্থোবের "অভাবে অব্যান্ধ হিকি ধিকি" 'হিন্না দহ-দহ মন ঝোরে"

শ্রীরাধার স্থী নিম্নলিখিত পদে শ্রীক্ষের নিকট শ্রীরাধার অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন ;—

মাধব, বিধুবদনা
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা।
তুহু পরদেশ যাওব শুনি ভব ক্ষীণা
প্রেম পরতাপে চেতন হইল দীনা॥
কিশলয় ত্যজি ভূমি শুতলি আয়াসে:
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে।
লোরেহি কুচ-কুকুম দূর গেল,
কুশ ভূজ ভূথণ ক্ষিতিতলে মেল।
আনত বয়ানে রাই হেরত গীম,
ক্ষিতি লিথইতে ভেল অস্কুলি ছিন;

শিচিত করে আনছান, ধক্ধক্ করে প্রাণ" ইত্যাদি পদ ও বাক্যগুলি বিরহব্যাকুলভালিকানের এতই উপযুক্ত যে সাধুভাষার ঠিক ইহার অমুরূপ শব্দ বুঁজিয়া পাওয়া ভারে। প্রাগুক্ত বিশুদ্ধবাঙ্গালার লিখিত পঢ়ের স্থায় কবিতা বিদ্যাপতির পদাবলীতে আরম্ভ জনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এইসকল পদ বিদ্যাপতির র্নচিত কিনা, এ সম্বন্ধে কেছ কেছ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যাহারা ভূয়সাঁ গবেশণা করেন। করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রহেও এই পদগুলি দৃষ্ট কর্মা স্থায়ে এ সম্বন্ধে আন্যাদের কোনও কথা বলিবার নাই। কিন্তু কোন ক্যোন প্রস্তে রাহ্মানের ক্রমবিচার না করিয়া যেগানে-সেগানে যে-সে পদ্বিক্তপ্ত ক্রমা ক্রয়াছে। স্তুক কার্যবিশারদসন্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই দেয়া ব্যাপ্তি পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উক্ত সম্পাদকের গ্রহে এই ভাবিবিরহের গদটা স্থারা ব্যাক্রের পার ক্রমীবিষ্ট করা হইগাছে।

কছই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত, মো সব গণইত ভেল মুরছিত !

অর্থাং মাধর বিধুবদনা শ্রীরাধা কথনও তো বিরহবেদনা জানেন লা। তুমি বিদেশে যাইবে—ইহা শুনিয়াই তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া গ্যাছে, তাঁহার চেতনাও লোপ পাইয়াছে। প্রেম-বিন্শা রুশাঙ্গিনী কমলিনী কিশলয়-শয়া তায়া করিয়া এথন ভূতলে বিলুপ্তিতা হইয়াছেন। কোকিলের কলরৰ শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিতেছেন, নয়ন-জলে তাঁহার কুচের কুল্লম ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি সহসা এত রুশ হইয়াছেন য়ে হাতের ভূষণ থসিয়া মাটতে পড়িতেছে। তিনি তোমার চিন্তার মৃত্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।"

শীরাধার এই অবস্থা শুনিয়া শীক্ষা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রামস্করের প্রেমমাথা মুথথানির দিকে চাহিয়াই খ্রাম-সোহাগিনী ফুকরিয়া ফ্করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার নয়নযুগল হইতে বর্ষার অবিরাম পলল-ধারার ভ্রায় নয়নজ্ল য়র-য়য় য়বিতে লাগিল, য়থা----

কান্তমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী। ফুকরই রোগত ধর ধর নয়নী॥

প্রিয়তম পাঠক, একবার আপন হাদরে ভাবি-বিরহ-ব্যাকৃশা সজননয়না শ্রীরাধার এই চিত্রথানি মানসচক্ষে অনলোকন করুন। বিপ্রলম্ভ রসের এতাদৃশ প্রীতিচ্ছবি শ্রীমোরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমূর্নিতে অতি স্পষ্ট ও অবিকতর উজ্জলরপে অভিবাক্ত হইয়াছিল।

াকস্ক প্রবাস-গমনোগাত শ্রীক্ষের সাহস দেখুন; এই ক্রম্মন্ত 🕏

তিনি বিদায়ের অনুমতি চাহিতে উত্মত হইরাছেন! কিস্কু তাঁহার দুখের কথা মুথ হইতে বাহির হইতে না হইতেই ভীষণ বিপদ ঘটিয়া গেল:—শীরাধা তাঁহার বিদায়ের অনুমতির কথা শুনামাত্রই মৃদ্ধিত হইয়া পড়িলেন যথা—

অন্তমতি মাগিতে বরবিধ্বদনী। হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী॥

রাধাবন্ধত শ্রীরাধার মোহ দেখিরা স্তম্ভিত হইলেন, কি প্রাকারে শ্রীরাধার চেতনা হয় তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীরুষ্ণ প্রতিভাবান্ প্রেমিক, তিনি তথন কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া বলি-লেন, "প্রিয়ে তোমার ভয় নাই, আমি এখন মথুরায় যাইব না।"

শ্রীক্তফের মুথে এই স্থামধুর সঞ্জীবনী কথা শুনিয়া শ্রীরাধা চেতনা পাইয়া বাহা করিলেন, কবি বিভাপতির ভাষায় তাহা শুরুন—

> নিজ করে ধরি হৃহ কান্তর হাত। যতনে ধরিল ধনী আপনাক মাথ॥

পাঠক মহোদয় শ্রীরাধার এই নীরব অমুরোধের মর্ম অবগ্রহ ব্রিতে পারিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মাধার হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিবার জন্ত অমুরোধ করিতেছেন "যে তুমি শপথ করিয়া বল যে আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইবে না।" অমুকূল সদর প্রাণবল্লভ প্রেমমন্ত্রীর ভাব বুঝিলেন, ব্রিয়া কি করিলেন তাহাও শুহ্ন—

বৃৰিষা কছয়ে বর নাগর কান। হাম নাহি মাধুর করব পরান॥ ফলতঃ ইহা রথা আখাসবাক্য মাত্র। কিন্তু শ্রীরাধা উহাতেই পরি ১প্ত হইলেন।

শ্রীরাধাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া অতঃপরে রুষ্ণ মণুরায় গমন করেন। কিন্তু মণুরায় গমনের পূর্বে শ্রীরাধার ক্ষন্মে যে বিরহের আশক্ষা জলিয়া উঠিল, উহা প্রকৃত বিরহ ভাবী বিরহ। অপেক্ষা কম তীর নহে। রসশান্ত্রে এই বিরহ "ভাবী বিরহ" নামে অভিহিত। প্রবাস নিমিত্ত বিরহ ঘটে। এই প্রবাস বৃদ্ধিপূর্ব্ব ও অবৃদ্ধিপূর্বভেদে গুই প্রকার। বৃদ্ধিপূর্ব্ব প্রবাস আবার দ্বিধি, কিঞ্চিন্ত্র প্রবাস ও স্থান্তর প্রবাস। এই স্থান্তর প্রবাস তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত। যে সকল পদ আলে।চিত হইল, তৎসকল ভাবী প্রবাসন্ধনিত বিরহবাাকুলতার উদাহরণ।

প্রবাদ ও প্রবাদজনিত বিরহ দম্বন্ধে উজ্জ্বননীলমণি গ্রন্থে নিম্ন-লিখিত ক্ষ্মণাদি লিখিত আছে ;

পূর্মসঙ্গরো বুঁনো ভবেদেশান্তরাদিভি:।
বারধানন্ত যংপ্রাজ্ঞে: দ প্রবাদ ইতীর্যাতে ॥
তজ্জাবিপ্রলন্তোহয়ং প্রবাদন্তেন কথাতে।
হর্ষগর্মদারীড়া বর্জনিত্বা দমীরিতাঃ ॥
পূক্ষারবোগাাঃ দর্শেংপি প্রবাদে বাভিচারিণঃ।
দ দিধা বৃদ্ধিপূর্মা: আং তথেবাবৃদ্ধিপূর্মকঃ ॥
দূরে কার্যান্তরোধেন গমঃ আদু দিপূর্মকঃ।
কার্যাঃ ক্রক্ত কথিতং সভক্তপ্রীণনাদিকম্ ॥

কিঞ্চিল্রে স্থদ্রে চ গমনাদপ্যরং দ্বিধা।
ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্তাত॥
পারতদ্রোভবো যস্ত প্রোক্তঃ স বৃদ্ধিপূর্বকঃ।
দিব্যাদিত্যাদিজনিতং পারতন্ত্রমনেকধা॥

আমরা বৃদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবাসজনিত ভাবিবিপ্রলম্ভের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি। অভংপর বর্ত্তমান ও অভীত বিরহের উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে। এই প্রবাসাথ্য বিপ্রলম্ভে যে দশদশা ঘটিয়া থাকে উজ্জ্বলনীলমণিতে তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্যথা---

> চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগো তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুঝাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

অর্থাৎ এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেপ, রুশতা, দলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশদশা পরিলক্ষিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ আমাদের আলোচিত ও আলোচ্য পদগুলিতে এইদকল দশার অনেকগুলিই মুগপং দেখিতে গাইবেন।

পদ-কর্ত্তাদের মধ্যে তাবী বিরহ-বর্ণনে গোবিন্দদাসের নামই শমধিক উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাসের পদাবলী কাব্যসৌন্দর্য্যে রচনা-মাধুর্যে ও তাব-গাস্তীর্য্যে ব্রজ-রদের অফুরস্ত উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিরাছে। এ সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের একটা পদও শুমুন ।

স্থী বলিতেছেন-

প্রাত্তরে তুরু

চলবি মথ্রাপুর

वरह अनव असनात्री।

বিরহক ধূষে ঘুম নাহি লোচনে

মোচত উত্তপত বাবি॥

মাধব, ভাল ভুছ ব্ৰহ্ম অমুরাগী।

অব সব বল্লবী জমু বিরহানলে

কো পুন ইহ বধভাগী॥

গিরিবর কুঞ্জ কুস্থমময় কানন

कालिकीरकनी कम्य।

মন্দির গোপুর নগর সরোবর

কো কাঁহা করু অবলম্ব॥

ব্ৰজপতি লেই অতএব চল আকুর

मक्त्र श्रीनाम स्नाम।

গোবিন্দ দাস কহ অব ঐছন নহ

আগে চলু বলরাম।

প্রেমিক পাঠকমহোদয়। গোবিন্দদাসের এই ত্রীরুন্দাবন-कावा त्रमाश्री कविञात भोन्मर्या स्था-मात आश्रामन कस्म । जल **পা**রকের স্থমধুর কণ্ঠে এই গান গীত হইলে ইহার মাধুর্য্য শতগুণে क्षि পার, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। গোবিন্দাসের আর াক্টী পদের মর্ম্ম এইরূপ-

''হায়, বিধি আমাকে অবলা করিয়া এত বাম হইলেন কেন ? খামলস্থলর বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা যাইতেছেন, ঐ হাসি-মাথা মধুর অধর দেখিয়া—ঐ মুথচক্র দেথিয়া,—ঐ বাঁকা নয়নযুগল দেখিয়া—সুধারদে পরিপূরিত ঐ মুত্মধুর বচন ভনিয়া,—এখন

আর কি উহাকে ভুলিতে পারিব ? যাহাকে না দেখিলে অর্দ্ধ-নিমেষ কাল শত শত যুগের স্থায় বোধ হয়, তিনি এখন অন্তর যাইবেন। আমার প্রাণ কি কঠিন, প্রাবণন্নভের প্রবাস-গমনে এথনও এদেহে রহিয়াছে। হায় স্থি. আবার কি তাঁহার मर्गन शरिव।" এই मकन कथा कहिए कहिए **औ**ताथात नयन-যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, বাক্যানিক্লদ্ধ হইল, তিনি সহসা মূচ্ছিত হইরা পড়িলেন। বিপ্রশন্তরদের এমন স্থানর প্রতিচ্ছবি অপর কোন ভাষার সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরের অবস্থা ষহনন্দনদাসের একটা পদে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্যগা-

মরছিত রাই হৈরি সব স্থীগণ

হোয়ল বিকল পরাণ।

উরপর কত শত, করাঘাত হানই

নিঝরে ঝরয়ে নয়ান।

হরি হরি কি আজু দৈবক খেলি।

রাইক প্রবণে খ্রাম গৃই আথর

উচ্চৈঃম্বরে সব জন কেলি ॥

বছক্ষণ চেত্ৰন পাইয়ে স্থধামুখী

কাতরে চৌদিকে চাহ।

বেড়ি সব সহচরি কররে আখাসন

কামু কাহে বাবে পুরমাহ॥

তুরতঁহি সঙ্কেত কুঞ্চে তঁহি মিশৰ

েহোরব অধিক উল্লাস।

তাকর সংবাদ জানাইতে তৈথনে

**চ**लु यज्ञन्तन नाम ॥

পদকর্ত্তারা আবেশে ব্রজ্বলীলা দর্শন করিতেন, তাঁহাদের ভাবনাময়ী তত্ব স্থীদের অন্তুগা হইয়া যুগলসেবা করিতেন। উহারা প্রত্যক্ষবং লীলা সন্দর্শন করিয়া তত্রপযোগী পদ-চনা করিতেন এবং পদের ভণিতার স্বীয় স্বীয় কার্য্যভাব অভিব্যক্ত করিতেন।

খ্রীমন্তাগরতে গোপীদিগের ভাবিবিরহের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা অতি স্থগম্ভীর। নিমে শ্রীমন্তাগৰত হইতে সেই শ্লোক কয়েকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

> গোপাস্তা স্তর্পশ্রুত্য বভূতুর্ব্যথিতা ভূশং। রামক্ষে পুরীং নেতুমকূরং ব্রজমাগতম্॥

कृरिकक्षीयना श्राभाष्मना मकल यथन अनिरलन, कृक्षयलदामरक মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত অক্র-ত্রজে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় নিরতিশয় বাথিত হইয়া উঠিল।

> কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্ৰিয়:। স্থাসদ কুলবলয়কেশগ্রন্থান্ড কাশ্চন ॥

এই হঃসংবাদে শোকের প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে কোন কোন গোপীর মুখনী মলিন হইয়া গেল, এবং কাহারও কাহারও বসন বলর ও কেশগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল।

> অক্সাশ্চ ভদতুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়:। নাভাজানরিমং লোক্মান্মলোকং গতা ইব n

চক্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীক্রফামুধ্যাননিবন্ধন চক্ষ্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিথিলর্ত্তি নির্ত্ত হইয়া গেল। শ্রীক্রফ কি প্রকারে ষাইবেন, কোথায় কি প্রকারে থাকিবেন ইত্যাদি ভাবনায় উহারা মৃক্তাত্মাদিগের স্থায় নিজ নিজ দেহকেও স্থানিতে পারিলেন না।

> শ্বরস্তা শ্চাপরাঃ শৌরেরমূরাগশ্বিতেরিতাঃ। স্থানিস্পানিত্রপদা গিরঃ সংমুমূহঃ শ্রিরঃ॥

শ্রীমতী রাধার হাদরে শ্রীকৃষ্ণের সেই হাসিমাথা মুথের সদরস্পর্নী বিচিত্র বাক্যাবলীর কথা উদিত হইল। তিনি শ্রামন্থদরের প্রীতিমাথা কথাগুলি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনুরাগের আতিশ্যা এতই প্রবল যে, প্রাণবল্লভের স্মিতশোভিত শ্রীমুথের প্রীতিময়ী কথাগুলি স্মরণমাত্রেই শ্রীমতীর বাহজ্ঞান তিরোহিত হইল। গুরুতর প্রেম-বেগে তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পদকর্তারা এই ভাব হইতে শত শত স্থধামধুর পদ-রচনা করিয়া বাঙ্গালাভাষার পদকাবো কাব্যসৌন্দর্য্যের মাধুরীময় অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও প্রেমিক ভক্তগণ সেই কাব্য-মন্দাকিনীর স্থা-তরঙ্গে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভাসিয়া বেডাইভেছেন। ভাবিবিরহ প্রকৃতপক্ষে বিরহের:আশকা মাত্র।

এখন "ভবন্" বিরহের কথা বলা যাইতেছে। ঘটিতেছে যে,
বিরহ তাহাই ভবন্ বিরহ। ভূ ধাতুর উত্তর
ভবন্ বিরহ।
শত্ প্রত্যের করিয়া এই পদ সিদ্ধ হইরাছে।
কিন্তু বিরহের এই আশঙ্কা এতই সমীপবর্ত্তিনী যে উহা শাঁইতঃই

প্রকৃত বিরহরপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এখন শ্রীর্ন্দাবনের মটনা শুমুন। ভাবিবিরহের ভীষণ যাতনায় গোপীগণের মধ্যে অনেকেই মৃচ্ছিত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা চৈতল্পপ্রাপ্ত হইলেন, আবার সেই বিরহ-দির্ক্ত উথলিয়া উঠিল। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিরহ-বিলাপ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

বিপ্রলম্ভরসে শ্বতির অত্যাচার সাক্ষাং বিরহ অপেক্ষাও তীব্রতর।

শ্রীক্ষণ্ড অন্ত মথুরায় যাইবেন, গোপীরা এই মর্ম্মাছিনী বেদনা লইয়া
চেতনা পাইলেন। শ্রীক্ষণ্ডের স্থললিত গতি, স্থললিত চেষ্টা, স্থললিত
স্থলিগ্ধহাস্তময় অবলোকন, শোকনাশন পরিহাস, নিক্ঞ্জ-বিলাসলীলায় প্রোদামচরিত, এবং গাঢ়ামুরাগময়ী স্থরত-লীলার কথা
যুগপৎ তাঁহাদের মনে উদিত হইয়া বিরহবেদনাকে শতগুলে বাড়াইয়া
তুলিল; শ্রীক্ষণ্ডের বিরহ-আশক্ষায় তাঁহারা অধিকতর কাতর হইয়া
পড়িলেন এবং শ্রীক্ষণ্ডের, চিস্তা করিতে করিতে সকলে একত্র
সন্মিলিত হইলেন। তথন অশ্রুপ্নিয়না গোপবালারা বিরহবিলাপ করিয়া সমগ্র ব্রহ্ণধামকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন বথা
শ্রীভাগবতে—

অহে। বিধাত শুব ন কচ্চিদ্রা সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চাক্তার্থান্ বিযুনজ্জ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা।

'হে বিধাতঃ ! তোমার কিছুমাত্র দয়। নাই। তুমি দেহিগণকে

মৈত্রী ও প্রণয়ে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই আবার তাহাদিগকে অনর্থক বিযুক্ত কর। কেনই বা ভোগ-বাদনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই উহাদিগকে বিযুক্ত কর? তোমার এ চেষ্টা বালকের চেষ্টার ভাষ।

> বল্বং প্রদর্শ্যাসিতকৃন্তলারতং মুকৃন্দবক্ত্রং স্থকপোলমুন্নসম্। শোকাপনোদস্মিতলেশ স্থন্দরং করোষি পরোক্ষামসাধু তে কৃতম্॥

হে বিধাতঃ এই সংযোগে সহসা যে বিয়োগবিধান করিতেছ, ইহা সামান্ততঃ তোমার পকে নিন্দনীয়, কিন্তু তোমার সবিশেষ নিন্দার্হ কার্য্য এই যে শ্বিতলেশস্থনর, ক্ষুকুস্তুলারত স্কপোল ও স্থনর নাসাযুক্ত শ্রীক্লঞ্চের মুখখানি দেখাইয়। আবার তাহা আমাদের নয়নাস্তরাল করিলে! ইহা অতীব অসাধু কার্য্য।

কৃরত্বনকৃর সমাখ্যার শ্ব ন
শ্বন্দ্র্হি দত্তং হরসে রথাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেহখিলসর্গসেষ্ঠিবং
তদীয়মদাশ্ব বয়ং মধুদ্বিয়ঃ॥

হে বিধাতঃ তুমি অতি কুর। সামাদিগকে তুনিই চকু দিরাছিলে সেই চকু দ্বারা আমরা শ্রীক্কঞ্চের শ্রীঅঙ্গের একদেশে তোমার স্পষ্টির নিখিল সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতাম, একণে তুমি আমাদের নেত্রোংসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া অজ্ঞজনের স্থায় আমাদের সেই চকু স্বপহরণ করিবে ? পৃষ্ঠাপাদ টীকাকারগণ এই পছটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উহার রসমাধ্যা শতধারার অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমং স্থামিজী যাহা দিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—হে বিধাতঃ তৃমিই সেই চক্ষু হরণ করিলে, তৃমি দত্তাপহারী—স্কৃতরাং তৃমি অতি কুর। যদি বল অকুর এরক্ষ হরণ করিতেহেন, এজন্ম আমাকে দোষী কর কেন? আমরা এ কথার বিশ্বাস করি না, অন্তে কথনও এরপ কার্য্য করিতে পারে না। তৃমিই অকুর নাম ধারণ করিয়া আসিয়াছ। যদি বল 'ভাল আমি যেন এরক্ষকেই লইয়া যাইতেছি, তোমাদের চক্ষুত হরণ করি নাই। তৃমি ইহাও বলিতে পার না এরক্ষই আমাদের চক্ষুত্বরূপ। আমরা তোমার প্রদার চক্ষু বারা এরক্ষের অঙ্গের যে কোন অংশে তোমার সম্প্র স্প্রিনপুণা সন্দর্শন করিতাম, ইহাতে সম্ভবতঃ তোমার মনে হইল যে ইহারা বৃষ্ধি আমার স্বৃষ্টির সকল রহস্তই বৃষিয়া লইল, এই অমর্যণে কি তৃমি এরক্ষকে আমাদের নেত্রান্তর্বাল করিয়া আমাদিরক অন্ধ করিলে গু'

পৃজাপাদ শ্রীধর স্বামীর এই টীকার ভাব শ্রীচরিতা-মৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রদাপে একটা পছে অভিবাক্ত হইয়াছে তদ্যথা:—

"না জানিদ্ প্রেম মর্ম্ম, রথা করিস পরিশ্রম, তোর চেষ্টা বালক সমান।

তোর যদি লাগ পাইয়ে তবে তোর শিক্ষা দিয়ে আর হেন'না করিস বিধান ॥

### আরে বিধি তো বড় নিঠুর।

প্রয়োগুগুল্ল ভ জন

প্রেমে করাঞা সন্মিলন

অকুতার্থান কেনে করিস দূর॥

আবে বিধি অকরণ

দেখাইয়া ক্ষানন

নেত্র-মন লোভাইলি আমার।

ক্ষণেক করিতে পান কাডি নিলে অন্ত স্থান

পাপ কৈলে দত্ত অপহার॥

''অক্র করে এই দোষ আমায় কেন কর রোষ."

ইহা যদি কহ চুরাচার।

তৃই অক্র রূপ ধরি

কৃষ্ণ নিলি চুরি করি

অন্তের নহে ঐছে ব্যবহার॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয় পুরাণাস্তর ছইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে অন্ত পুরাণেও বিধাতার প্রতিই প্রীকৃষ্ণবিয়োগের হেতু অপিত হইয়াছে, যথা শ্রীবিষ্ণপুরাণে ;—

> সারং সমস্তগোষ্ঠিত বিধিনা হরতা হরিং। প্রহৃতং গোপযোষিৎস্থ নিম্বণেন হুরাত্মনা। অহো গোপীজনস্থান্ত দর্শয়িত্বা মহানিধিং। উংক্রালম্ব নেত্রাণি বিধাত্রাকরণাম্বনা ॥

শ্রীপাদ সনাতনের টীকার মর্ম্ম এইরূপ---বিধাতঃ, যে জন অঞ্জ. যে পাপাপাপ জানে না, সেই ব্যক্তি দত্তাপহরণ করে, কিন্তু ভূমি সর্ব্বজ্ঞ হুইম্বাও অজ্ঞের হ্যায় কার্য্য করিতেছ,--সামাদিপকে অভ্যন্ত চঃথ দেওয়া ব্যতীত ইহার তাৎপ্র্যা আর কি হইতে পারে ৪ অপিচ বে জন জানিয়া শুনিয়া দত্তাপহরণ করে এবং তজ্জন্ত লোকের চিত্তে ঘোরতর তৃঃথের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহার পাপ অত্যস্ত অধিক। যদি বল "আমি রুফের বিয়োগ সাধন করিতেছি, স্বীকার করিলাম; কিন্তু তোমাদের চক্ষু অপহরণ করিলাম কি প্রকারে ?'' প্রকৃত্ত পক্ষেই তুমি আমাদের চক্ষু হরণ করিয়াছ। আমরা শ্রীকৃষ্ণ অক্ষের যে কোন স্থানে তোমার নিথিল স্বষ্টি-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখনেত্রসৌন্দর্য্যামৃতিসন্ত্রর বিন্দুর বিন্দু অংশও পদ্মচক্রাদির সৌন্দর্যে প্রতিভাত হয় না। এই বিশাল বিশ্বক্রাণ্ডে এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের অন্ত কোন দশনীয় বিষয় নাই, অন্ত কিছুতেই আমাদের চক্ষুর অভিকৃতি নাই, আমাদের নেত্র এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অত্য কিছুই দেখিতে চাহে না। এক শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নেত্রের উৎসব—শ্রীকৃষ্ণই আমাদের দর্শনান্ন্দের একমাত্র পদার্থ। স্কৃতরাং তাঁহাকে হরণ করিলেই আমাদের চক্ষু হরণ করা হইল।"

শ্রীমদ্ গোস্থানিপাদ এন্থলে ''মধুদ্বিয়ং'' পদ্টীর অর্থগোরব ও ভাবগান্তীর্যা-প্রদশনের নিমিত্ত অতি স্থানর বাবা করিয়াছেন। নারায়ণ মধু নামক দৈত্যের বিনাশ করেন। এই নিমিত্ত নারায়ণকে মধুস্থান বলা হয়। নারায়ণে সর্বাতিশয়গুণশালিত্ব আছে এই অর্থেও এই পদের ব্যবহার হইতে পারে। অথবা পরমকার্মণিক শ্রীভগবান্ তদীয় ভক্তগণের হাদয় হইতে কেবল ক্লফ্ড-ভক্তি-স্থারস ব্যতীত প্রাক্লতাপ্রাক্লত মধুবং স্থামধুর নিখিলবাঞ্জনীয় পদার্থসমূহের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি বিদ্বেষের উদ্রেক করেন এই জন্ম ইহার নাম মধুদ্বিশ্। কিংবা কংসই মধু, কেননা তিনি মধুপুরীপতি এবং

মধু দৈতোর ক্লায় স্বভাববিশিষ্ঠ। শ্রীক্লফ জাঁহার হস্তা স্বতরাং তিনি মধুদ্বিত্।

এই তিনটা পতে বিধাতার প্রতি আক্রোশ করিয়া ব্রজ্ধ্গণ যে বিলাপ করেন, তাহাই স্চিত হইয়াছে।

ব্রজ্বন্দনীগণ প্রথমে বিধাতার প্রতি অক্রোশ প্রকাশ করিলেন প্রেমময় শ্রীরুষ্ণ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন এ ধারণার কোনও সময়ে তাঁহারা মনে করেন নাই। শ্রীরুষ্ণ নিচুর নহেন, তিনি তাঁহাদের প্রণয়ী। তাঁহার মধুর বাকা ও হাসিমাথা মুখথানি নিরস্তর তাঁহাদের হৃদয়ে জাগিতেছিল, শ্রীরুষ্ণের প্রীতিমাথা চাহনির কথাও তাঁহাদের মনে পড়িতেছিল। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

কাছ নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
নরু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
সেহেন রসিক পিরা পীরিতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সনেহ॥
চল চল সহচরি অকুর চরণে ধরি
তিলে এক হরি বিলম্বহ।
করুণা ক্রন্দন শুনাইতে এছন

জানি ফিরয়ে বর নাহ।।

গোবিন্দাসের এই পদাংশ প্রেমের দর্শনশান্তের এক গৃঢ়গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া রাখিরাছে,—প্রেমতত্ত্বর এক সন্ধ্র ্প্রকৃটিত করিরাছে। শ্রীক্তঞ্জের প্রগাঢ় প্রীতিতে এই সকল রাগমরী ব্রন্ধগোপীদের প্রথমতঃ আন্থা ছিল। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদের হেতৃভূত বিধাতাকে নিন্দা করেন। কিন্তু প্রণয়াসক্ত হৃদর একদিকে যেমন সমুদ্রের স্থায় গভীর, অপরদিকে তেমনি সমুদ্র-তরঙ্গের স্থায় চঞ্চল। তাঁহাদের হৃদয়ে ক্ষণপরেই সন্দেহের তরক্ষ উঠিল। তাই তাঁহারা বলিতেছেনঃ—

ন নদস্তঃ কণ্ডঙ্গসৌহদ:
সমীক্তে ন: স্বক্তাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান স্তান্ পতীং
স্তদাশুমদ্বোপগতা নবপ্রিয়: ॥\*

অর্থাৎ নন্দহত এক্তিঞ্চের সোহার্দ্দ অস্থির, আমরা তাঁহারই কার্যা,— তাঁহারই গৃঢ়-হাস্তে বশীভূত হইয়া, গৃহ, স্বজনপুত্র ও স্বামী-দিগকে পরিত্যাপ করিয়া দাক্ষাৎ তাঁহারই দাসী হইয়াছি, কিন্তু তিনি আর আমাদিগকে চাহিয়াও দেখিলেন না। কেননা তিনি নব নব প্রশাষ্থীদিগকেই ভাল বাসেন।"

अठः পরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে মধুরাবাসিনী পুরনারীগণের বে স্থ-

<sup>\*</sup> টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোষামিমহোদর ব্যাখ্যার মুথবন্ধে বাহা লিখিরাছেন, তাহার মর্দ্ধ এই বে—"বিধাতাপুরুষ উদাসী, তিনি তো আমাদের আপন নহেন, তাহাকে নিশা করিরা আর ফল কি ? বে কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, দেই শ্রীনন্দনন্দনের দিকটেই বর্ধন আমরা উপেন্ধার পাত্রী হইবাম, তথন বিধাতাকে নিশা করিরা আর ফল কি ?" "কণভন্সনোহদঃ" শব্দটী অতীব স্পর্কঃ শ্রীধ্রবামী ইহার অর্ধ করিরাছেন—"কণভঙ্গং অত্রির: সৌহনং

শশীর উদয় হইবে, গোপীরা সেই সকল কথা মনে করিয়া পাঁচটী পছে দর্বাসহ বিলাপ করেন। তাহার পরে অক্রুরের প্রতি আক্রোশ করিয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন যথা :—

> মৈত্রিধাস্তাকরুণস্থ নামভূং অজুর ইত্যেতদদীব দারুণং। মোহসাবনাখাস্ত স্তৃঃথিতং জনং প্রিয়াং প্রিয়ং নেষ্যতি পার্মধ্বনঃ॥\*

ৰস্ত সং" অৰ্থাৎ যাহার সৌহার্দ অস্থিয়। খ্রীল বিষদাধ চক্রবর্ত্তি মহালয় লিখিয়াছেন:—

কণমাত্রেণৈব ওজো বস্ত ওথাতৃতং সোঁকাল্যং বস্ত সং"

কুমারসভবকাব্যে রতি পতিলোকে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন:

কন্মাং তদধীনজীবিতাং বিনিকীর্যা কণতিরসৌরদাঃ।

শলিনীং কতসেতুবক্ষসো জলসংখাত ইবাসি বিক্রতঃ।

७ साक-हर्ष मर्ग।

অর্থাৎ "হে প্রিরত্তর, আবার জীবদ তোমারই অধীন। জুমিই আমার কীবিতেমর। হার, কণ কালের নধ্যেই তাদৃশ সৌহার্দা ওক করিয়া জুমি কোথার চলিয়া গোলে ? সেজুভক হইলে জলরাশি ঘেষন তদাপ্রিতা ওলগতজীবিতা নলি নীকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রত্তকে পলারন করে, জুমিও আমাকে তাগ করিয়া সেইরূপ ক্রত্তবেগে কোথার গোলে ?" বিপ্রকল্পরমে "কণভঙ্গদৌহদং" পদ্টী অর্থ-চমৎকারিম্বাঞ্জক।

ক ব্যাথাকারসণের অভিপ্রায় এই বে "বিনি এমন প্রবুর তাহার নাম অক্র কেন ? ইনি আমানের প্রাণাপেকা প্রিয়তমকে হরণ করিরা লইয়া যাইতেক্লেন, আবার অতি সম্বাজে সে ইয়াকে দেখিতে পাইব সে আনারে আমানের নাই ; এই অর্থাৎ "যাহার এই প্রকার নির্চুর বাবহার, যাহার দয়ার লেশও
নাই, তাহার নাম হইল অক্র। এমন লোকেরও কি অক্রর নাম
শোভা পায় ? এই নিদারুণ অক্রুর ব্রজবাসীদিগকে হঃথিত করিয়া
ইহাদিগকে কিছুমাত্র আশস্ত না করিয়া ইহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম
শীক্ষণকে অতিদ্রে লইয়া যাইবে।"

অত:পরে বিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ আয়্বধিকার করিয়া বলিতেছেন—দেখ, অজুর কংসদৃত; কংসদৃত যে কুর হইবে, তাহাতে আর
সন্দেহ কি ? কিন্তু উহার আগমনে পরমক্বপকোমলচিত্ত প্রীক্রঞ্চও
আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন। ঐ দেখ প্রীক্র্যুঞ্চ শকটে আরোহণ
করিতেছেন, গোপসকলও শকট লইয়া উহার পশ্চাং পশ্চাং
ধাবিত হইয়া উহার শকট-গতি আরও ক্রতত্তর করিয়া তুলিতেছে।
এই গোপসকলও কি উন্মন্ত হইয়া উঠিল ? প্রীক্র্যুঞ্চ যখন মথুরায়
কালাতিপাত করিবেন, আর বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না
তথন ইহারা কিরূপে প্রাণধারণ করিবে, এখন সে বৃদ্ধিও ইহাদের
মনে আসিতেছে না। বৃদ্ধগণই বা কেমন, তাহারাও নিবারণ করিতে
ছেন না। দৈবও ত আমাদের অমুকৃল ইইডেছেন না। তাহা হইলে
কোন-না-কোন প্রকার বিম্ন উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহাও তো
হইতেছে না। তবে আর কাহার দিকে তাকাইব ? কাহার নিকট

অবস্থায় আমাদিগকে সাস্ত্ৰনা দিয়া ঐকৃষ্ণকে লইয়া যাওয়াই অক্রের উচিত ছিল। কিন্তু একথাটাও ইনি বলিলেন না বে, "তোমাদের প্রিয়তমকে আমি লইয়া যাই-ভেছি, আবার তোমাদের ধন ভোমাদিগকে দিয়া যাইব।" স্থতরাং এমন নিদারণ ক্রের ব্যক্তির অক্র র নাম নিভাপ্তই অশোভনীয়।

সাহায্য পাইব ? এখন আমাদের প্রাণের প্রাণ আমাদিগকৈ ছাড়ির্রা চলিরা বাইতেছেন, এখন আর আমাদের লজ্জা সংকাচই বা কি, ভরই বা কি ? চল সথি আমরাই তাঁহার নিকটে যাইয়া, শ্রীহস্ত ধরিরা এখনই তাঁহাকে নিবারণ করিব। কুলর্দ্ধণ বা পত্যাদি আমাদের কি করিবেন ? আমাদের এখন আর ভয় কি, কাহাকেই বা ভয় করিব ? মুকুল সঙ্গ অর্দ্ধ নিমিষের নিমিত্তও হস্তজ্ঞা। ছুদ্ধৈব-বশতঃ বদি তাহাই ঘটল, তবে আর আমাদের চিত্তে কি সুথ রহিল ? এখন আমাদের মরিতেই বা ভয় কি ?

যদি আমরা প্রীক্ষকে ফিরাইতে পারি, আর তাহাতে বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করেন তবে প্রীক্ষকে দইয়া বনে বনে বনদেবীর স্থার কাল্যাপন করিব। যদি গৃহস্বামীরা দগুবিধান করেন বা আবদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমরা মনে করিব প্রীক্তক্ষের সহিত এক গ্রামে আছি তো! তাহা হইলে স্থীজনের চাত্রীশন্ধ তরির্মাল্যাদি হারা রুদ্ধাবস্থাতেও পরম স্থথে দিনধাপন করিব। আর বদি প্রীক্ষকে একান্তই ফিরাইতে না পারি, তবে মরণই আনাদের মঙ্গলস্বরূপ। স্থতরাং চল আমরা বাহির হই। ঐ রথের নিকট ধাবিত হইয়া প্রীক্ষকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি। বাহার সাম্রাগস্থলনিত হাসিতে, মনোহর লীলাবলেকনে, পরিরম্ভণে ওরাসক্রীড়াকোত্কে,—আমরা স্থদীর্ঘ রজনী সকল কণবং অতিবাহিত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার বিরহ আমরা কি প্রকারে সম্থ করিব ? বিনি দিনশেষে ধুলিজালে ধুমরিত্ত্বনককুন্তলশোভিত মুধে গোপগণের সহিত বাঁলী বাদ্বাইতে বাদ্বাইতে এবং হাসিমাধা

কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদের চিত্ত হরণ করিতেন. তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব ?"

এন্থলে পূর্ব্বোদ্ধ ত গোবিল্লদাসের পদ্টীর উপসংহার করা হাই-তেছে। খ্রীরাধা বলিতেছেন—

পরিহরু গুরুজন

হস্উ বা হরজন

কি করিব পরিজন পাপ।

কামু বিনে জীবন জ্বলতহি অমুখন

কো সহ এহেন সম্ভাপ।

ও মুখ সমুখে ধরি

নয়ন অঞ্চল ভ্রি

পিবইতে জীউ করি সাধ।

গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকক্ৰণ

যো করু ইহ রস-বাদ॥

এমন অমৃতমন্নী কবিতা অন্তত্ত একেবারেই স্বহন্ন ভ। "কারু বিনে জীবন, জলতহি অনুখন, কো সহে এহেন সস্তাপ, ও মুখ .সমুথে ধরি নয়ন অঞ্জল ভরি, পিবইতে জীউ করি সাধ"—এরূপ কাবাস্থধার তুলনা নাই। সৌন্দর্য্য-স্থধাপানের এমন স্থনাবিল বাকিল ভূষণ,—বঙ্গীয় কাব্যের একাধিপত্য মহামূল্য বৈভব। ধক্ত বন্ধীয় কবি গোবিন্দদাস, ভাবুক প্রেমিক ভক্তগণকে খ্রীশ্রীরাধা রুষ্ণ-লীলারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই বুঝি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিতো তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে পদ কর্ত্তাদের আরও হুই চারিটি কবিতা এ হুলে উদ্ধ করা বাইতেছে বথা---

থেনে ধনি রাই রোই ক্ষিতি লুঠই

ক্ষণে গিরত রথ আগে।

ক্ষণে ধনি সজল নয়নে হেরি হেরি মুখ

মানই করম অভাগে ॥

দেখ দেখ প্রেমিক বীত।

করণা সাগরে বিরহ বেয়াধিনী

ডুবায়ল সবজন চিত॥

ক্ষণে ধনি দশনহি তৃণধরি কাতরে

গড়লহি রথ সমুখে।

শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরায়

ভেল সকল মন হুথে॥

শ্রীরাধার বিরহবিধুরতার চিত্র দেখুন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মাটীতে বিনুষ্ঠিত হইতেছেন, কণে কণে রথের আগে নুটাইয়া পড়িতেছেন, মাবার কণে কণে সজলনয়নে একিঞ্চের মুখপানে তাকাইতেছেন মাবার কথন বা দাঁতে তুণ করিয়া কাতর ভাবে রথের সমূথে গড়াইয়া পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া পদকর্তা শিবরাম দাসের মার বাকা ক্রন্তি হইতেছে না; কাহারই বা হয় ? এমন দারুণ ব্যাকৃণতা দেখিয়াও কি কেহ স্থির থাকিতে পারে ?

শ্রীমন্তাগবজের পঞ্চে একণে ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাই-তেছে। খ্রীমংশুকদেব বলিতেছেন

> এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভূশং বজন্তিয়ঃ কৃষ্ণ-বিষক্তমানুসাঃ

### বিস্কা লজ্জাং রুক্ত: স্ম স্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ।\*

শ্রীরুঞ্চাসক্তচিত্তা গোপীগণ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে ৰক্ষা পরিত্যাগ করিয়া "গোবিন্দ, দামোদর ওমাধব" বলিয়া উচৈচঃ-

\* "গোবিন্দ" "দামোদর" ও "মাধব"—এইরপা নাম করিয়া বিলাপ করা হইল কেন, টীকাকার শ্রীমং সনাতন ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় এ সপ্পন্ধে কিঞিং ব্যাঝা করিয়া রাঝিয়াছেন। গোখামিমহাশয় বলেন গোবিন্দ বলিবার তাংপর্ব্য এই ষে "হে কৃঞ্চ, তুমি গোকুলেশ, ভোমার বিহনে এই গোকুল পলকে বিলয়প্রাপ্ত হয়।" দামোদর নামটা শ্রীশ্রীপ্রজেশরীর স্বকৃতাস্তাপ-স্মারক। দামোদর বিহনে তাঁহার বে কীদৃশী অবস্থা ঘটবে এতদ্বারাই তাহাই ব্যক্তিত হইয়াছে। "মাধ্র" বলিবার হেড়ু এই যে স্বন্ধং নারায়ণ-রমনী লক্ষ্মীও ভোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তিনি সততই ভোমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন, আমরা ভোমাকে ছাড়িয়া কিরুপে থাকিব ?"

শ্বীল চক্রবর্তি মহাশর বনেন, "গোপীরা বনিভেছেন আমাদের চক্রুরানি ইপ্রিরকৃষ্ণি গরীঅরপিনী, ইহারা তোমার সঙ্গে চলিল, তুমি সীয় মনরপ-বৃষ্ভেক্র হার।
কুপা করিয়া ইহানিগকে গ্রহণ কর, উপেক্ষা করিও না। তোমার সঙ্গনাভের
অমুপযুক্ত আমাদের ঘূর্তাগ্য দেহ, এখানে পড়িয়া রহিল। মনি প্রভাবর্তন না
কর, তবে দেহ পঞ্চপ্রপাপ্ত হইবে, স্বভরাং জীরণ করিও না ইহাও বজগোপীদের
বিজ্ঞাপনার বিষয়। খোবিল শক্ষারা ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল। মামেদের বলার
তাৎপর্বা এই বে "ব্রজেখরী যশোদাসাভার প্রেমরন্ধনে তুমি দামরন্ধনও স্বীকার
করিয়াছিলে তুমি তাহাকে ত্যাগ করিরা যাইও না। যদি একান্তই বাও, তবে
পরব আসিবে, তাহা না করিলে তোমার জননীর প্রাণ রহিবে না, স্বভরাং মাতৃবধ
করিয়্ত্রী না।" মাধ্য বলার তাৎপর্বা এই যে হে, কৃষ্ণ, তুমি আসাদের স্থামী বহু,

বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃত হইতে ইতঃপূর্বে শ্রীমন্ত্রাগবতে বিবৃত ভবন্ বিরহের মর্ম্মকাঞ্চক পদের কিন্নদংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এন্থলে শেষংশ উদ্ধৃত করিয়া ভবন্ বিরহের উপদংহার क्रवा गाइटिएहा औदाधिका श्रीय कर्ष्यामारवद উह्नाथ कदिया বলিতেছেন:-

ভারে কিৰা করি রোষ আপনার কর্মদোষ. তায় মোয় সম্বন্ধ বিদূর। একতা করি যার সাথ যে আমার প্রাণনাথ সেই রুঞ হইল নিঠুর ॥ সব তাজি ভজি যারে সে আপন হাথে মাব্রে নারীবধে ক্লম্ভের নাহি ভয়। ভার লাগি আমি মরি উলটি না চাহে ফিরি কণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥ কৃষ্ণকে না করি রোষ আপন হুৰ্টেদ্ব দোষ পাকিল মোর এই পাপ ফল। যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন এই মোর অভাগ্য প্রবল ৷

<sup>্</sup>মা—না, ধব— স্বামী)—কিন্তু আমালের স্থা। স্বামী হইলে আমরা তোমার শ্বস্ত হইতাম, দে ক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছামত সকলই করিতে পারিতে। পালনে বা ছালনে কোনও বাধা হইত না, কিন্তু আমরা প্রত্রব্য । পরের ত্রব্য নাশ করিও না" এই অর্থে মাধব বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

এই মত গৌররায়

বিষাদে করে "হার হার

আহা ক্বফ তৃমি গেলা কতি।"

গোপীভাব ফদয়ে

তার বাক্য বিলপয়ে

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥

ঘনশ্রাম দাসের একটা পদে ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাইতেছে:—

না দেখিকে রথ আর না দেখিকে ধৃশ।
নিশ্বর জানিম মোহে বিধি প্রতিকৃল।
কহি ভেল মুরছিত রাই ভূমিতলে।
স্থামরহিত দেখি দখী করু কোলে।
উচ্চৈঃম্বরে কান্দি কহে ওহে রাই প্রাণ।
প্রবণে প্রছে কোই কহে ঘনশ্রাম।

শীরাধার এই ভবন্ বিরহের মর্ম স্পর্শী ভাব লইয়া ভারতবর্ধের বিবিধ ভাষায় শত শত কবি সহস্র সহস্র গীতি রচনা করিয়া এদেশ-বাসী প্রেমিক ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম-স্থধারাশিতে পরিসিক্ত করিয়া রাথিয়াছেন; ইহা হইতেই সহস্র সহস্র গ্রাম্যবিরহ-গীতির স্বষ্টি হইয়াছে, এই ভাবের আভাস লইয়া অনেক মর্ম্মকথা ও বিরহ্বথা প্রকাশ পাইয়া বিরহী ও বিরহিণীদের প্রাণের ভার ল্যুতর করিতেছে।

অতঃপরে ভৃতবিরহের আলোচনা করা যাইতেছে। প্রীক্রীমহা-প্রভুর দিব্যোঝাদের লেশাভাস বুঝিতে হইলে প্রীরাধার অন্তর্গু চ বিরহবেদনা ও বিরহোচ্ছাসের লেশাভাস জানিয়া লওয়া একাস্ক প্রব্যেক্সনীয়। ইহার প্রধান উপায় মহাজনী পদাবলী। স্বয়ং মহাভূত বিরহ।
প্রভূই এই পথের প্রদর্শক। শ্রীচরিতামৃতে
স্থানক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ শ্রীপাদ জয়দেব ও চণ্ডীদাস ঠাকুর প্রভৃতির পদে ব্রজরস
আবাদন করিতেন। "রসো বৈ সং" উপনিষদের সায় তত্ত্ব।
"আনন্দং ব্রদ্ধ" বেদাস্তের বিপুল পদার্থ। এই আনন্দ ও রস উপনিষদে ও সমগ্র বেদাস্তে নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। উহাতে এই
পদার্থের স্বাছে কিন্তু ভাষা নাই, ব্যাখ্যা নাই, বির্তি নাই,
টীকা কারিকা নাই, বার্ত্তিক ত একেবারেই নাই; আস্বাত্যের নাম
স্থাছে বটে, আস্বাদক নাই, আস্বাদনের উপায়ও বির্ত হয় নাই।

কিন্ত বৈষ্ণব পদাবলী এই আনন্দরস-তত্ত্বের পূর্ণবিবৃতিসমন্বিত ভাষ্য ও মহাবার্ত্তিক। ইহাতে আমরা "সত্যং লিবং স্থন্দরম্" "আনন্দ মমৃতরূপং যদ্ বিভাতি" ও 'রসো বৈ সঃ" পদার্থটীকে লীলা-বৈচিত্রী সহ, ঐশ্বর্য মাধুর্যসহ পূর্ণমূর্ত্তিতে পূর্ণবিশ্ববে সন্দর্শন করিতে পাই। কি প্রকারে এই চরমতত্ত্বের অমুভব করিতে হয়, কি প্রকারে এই মাধুর্যাময় বিগ্রহের রসাস্বাদন করিতে হয়, কি প্রকারে সেই আনন্দনময়মূর্ত্তির লীলামাধুরীতে মজিয়া থাকিতে হয়, আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাহার পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এই নিমিন্ত শ্রীশ্রমহাপ্রভূপদাবলীর মধ্য দিয়া বৈষ্ণবর্গণের চরমভন্তনের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, নিক্ষে আস্বাদন করিয়াছেন, ভক্তদিগকেও সেইপথে অম্বরাগের ভন্তন প্রণালী শিক্ষালাভের ইঞ্চিত করিয়াছেন। এই নিমিত্রই আমরা প্রদাবলীর সাহাধ্যেই শ্রিশ্রীশ্রহাপ্রভূর দির্কো-

মাদনর বিরহরগাস্বাদনের লেশাভাস ব্ঝিতে প্রশ্নাস পাইব। কেননা ইহাই জীবের আনন্দনন্ডোগের প্রকৃত অবস্থা। যিনি "রগো বৈ সঃ" বা "আনন্দমমৃত্যা" তবের নিতা আস্বাদিকা, সেই শ্রীরাধিকার . নয়নতারা "আনন্দ অমৃত মৃর্ত্তি" শ্রীকৃষ্ণ লীলাবৈচিত্র্যের নিমিত্ত তাঁহার নয়নের অস্তরাল হইলেন. আর তথন তাঁহার নিকট সেই রসময় আনন্দময় বিগ্রহের রস্ক্রণী, স্থময় শ্রীর্ন্দাবনধাম কি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল, শ্রীলবিছ্যাপতি ঠাক্রের একটি পদে তাহার আভাস গ্রহণ কর্মন—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি নেল।
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহল হিল্লোল।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ্দিশ, শূন ভেল সগরী।
কৈছনে যায়ব যম্নাক তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞ্জে যাহা করল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি না নেহারি॥
বিত্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুক ছাপিত তহি রহ কান॥

শ্রীকৃষ্ণবিহনে গোকুলে করুণার রোল উথলিয়া উঠিল, বিরহ-বিধুরা গোপিকাদের নয়নজলে তরঙ্গ বহিয়া চলিল; ঘর, বাড়ী, পথ ঘাট, বাট ও নগর শৃষ্ণ-শৃষ্ণবং প্রতিভাত হইতে লাগিল। এখন কি করিয়াই বা শ্রীরাধা যমুনাতীরে যাইবেন, কি করিয়াই বা আর সেই কৃঞ্জকূটীর দেখিবেন ? শ্রীরাধার হৃদয়ে বিরহের খনল তুষা-নলের স্থায় জ্বলিতে লাগিল, স্থাকর স্থানসমূহ তাঁহার নিকট বিষ-বং বলিয়া প্রতিভাত হইল, শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে আজ কৃষ্ণ-আহ্লাদিনীর ' নিকট সমস্ত বিশ্ব শৃষ্ণ-শৃষ্ণ বোধ হইতে লাগিল।

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের একটা পদও এখানে উল্লেখযোগ্য, তদ্-যথা—

চললন্থ মাথুর চলল মুরারি।
চলতন্থি পেথমু নয়ন প্রসারি॥
পালটা নেহারিতে হাম রহি হেরি।
শৃশুহি মন্দিরে আয়লু ফিরি॥
দেখ সথি নিলাজ জীবন মোই।
পিরীত জানাওত অব ঘন রোই॥
সো কুম্থমিত নব কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুন জল মলর সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগরে উপতক!
কাম্থ বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে ব্ঝল বচনক অস্তঃ।
চপল প্রেম থির জীবন হরস্তঃ॥
ভাহে অতি হরজনে আশকিপাশ।
সমতি না পাওত গোবিন্দাস॥

গোবিন্দদাস, বিভাপতি ঠাকুর মহাশরের ভাবানুগত পদ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহার কবিতার বিভাপতির ভাব উজ্জলতর ও প্রক্টেতর হইয়ছে। ইহা ছাড়া তিনি ভাবের আরও মধুরতর অভিনব মূর্ত্তি দিয়া বিভাপতিঠাকুরের পদাবলী সমূহকে বন্ধীয় পাঠকগণের মানসক্ষেত্রসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উক্ত পদের মর্মার্থ এইরূপঃ—শ্রীমতী বলিতেছেন,

"এ ক্রিঞ্চ মথ্রার গমনের সমরে রথে আরোহণ করিলেন, তিনি আমার দিকে চাহিতেই আমি তাঁহার পানে তাকাইলাম, কিন্তু চক্কুর নিমেষে রথ কোথার চলিয়া গেল, আমি শৃত্তমনে শৃত্তহাতে শৃত্ত মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।"

কি স্কর বর্ণনা — যেন একেবারেই প্রত্যক্ষ দেখা ! ভাবাবেশ ভিন্ন এরপ কবিতা অসম্ভব। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণবিহনে আবার সেই স্থথমর পদার্থ সমৃহের চুংখজনকতার কথা—'স্থি এখন কাল নাই, সেই এত সাধের, এত স্থথের, কুস্থমিত কুঞ্জকুটীর—সেই যমুনাজল,—সেই মলর সমীর,—আকাশের সেই হাসিমাথা চাঁদ যাহা দেখিরা এক সময়ে কত স্থথ পাইতাম এখন সে সকল দেখিলে আতক উপন্থিত হয়। মিনি স্থখন্তর্ম, যিনি সর্বস্থদাতা, যাহাকে লইয়া জীবনের সর্বস্থিধ,—তাঁহাকে ছাড়া জীবনের সকলস্থকর পদার্থই ছুংখকর। এমন কি জীবনই কলক্ষম্বরূপ।' পদাবলী প্রকৃতই প্রেমের দর্শনশাস্ত্র। মনত্তব্বের এই মধুমর বিভাগ বৃঝি কেবল পদাবলীতেই আলোচিত হইয়ছে। গোবিল্যুদারের আরু একটা পদ শুমুন—

প্রেমক অম্বুর

আতলাত ভেল

না ভেল যুগল পলাশা।

প্রতিপদ চাঁদ

উদন্ন থৈছে যামিনী

স্থ নব ভৈগেল নৈরাশা।

স্থি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।

অবধি রহল বিছুরাই॥

**का कारन ठाँम** ठाँका तिशी वश्चव

मार्थती मधूश ऋकान।

অমুভবি কামু পিরীতি অমুমানিয়ে

বিঘটিত বিহি প্রমাণ॥

পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত

কামু কামু করি ঝুর।

বিখ্যাপতি কৰে

° নিককণ মাধ্ব

গোবিন্দদাস রসপুর॥

এইরূপ শত শত পদে খ্রীরাধার বিরহচিন্তার ভাব পদকর্গণ প্রকাশ করিতে প্রশ্নাস পাইয়াছেন।

বিভাপতি ঠাকুর আরও একটা পদে এই ভাবগম্ভীর বিরহবেদ-। অভিবাক্ত করিয়াছেন, তদ্যথা---

> হরি কি মথুরাপুরে গোল। আজ গোক্ল শৃষ্য ভেল ॥ রোদিতি পিঞ্জর শুকে। বেহু ধাবই মাথুর মুধে।

আৰ সোই যমুনাক কূলে।
গোপগোপী নাহি বুলে।
হাম সাগরে তেজৰ পরাণ।
আন জনমে হব কান।
কাত হোয়ব যৰ রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা।
বিভাপতি কহে নীত।
অব রোদন নহে সমূচিত।

প্রিশ্ন প্রেমিক পাঠক মহোদয়, একবার এই পদটির শেষার্জে মন নিবেশ করুন,—আমি সাগরে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কামনা সাগরে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে নাকি বাসনা সফল হয়, আমি আর জন্মে যেন কান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করি, এবং কান্ত যেন রাধা হন এই কামনা করিয়া কামনা সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। কান্ত যথন রাধা হইয়া জন্মিবেন তথন তিনি আমার বিরহ বেদনা জানিতে পারিবেন।' অন্ত একটা পদে লিখিত আছে—

(আমি) কামনা সাগরে

কামনা করিয়া

পুরাৰ মনের সাধা।

আপনি হইৰ

**बीनमनमन** 

কামুরে করিব রাধা॥

বাশাকরতক প্রেমমর শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রণারণী প্রেমমরীর এই বাসনা কলিপুগে শ্রীগোরাঙ্গরূপে সফল করিয়াছেন। আক্রিগের বিষয় এই যে,জন্মান ৮০ বংসর পূর্বের প্রেমিককবি বিভাগতির হানয়-দর্পণে এই অভিনৰ রদরাজ-মহাভাবময় বিগ্রহেয় ছায়াভাদ প্রতিবিধিত হইয়াছিল। শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুরের হৃদয়সরসীতে**ও** এই রাধাপ্রেমে গড়াত্তম প্রেমমূর্ত্তি সন্নামীর ভাষচ্ছায়া প্রতিফলিত হইমা মুহুল শীলাতরকে মুগুল মধুর ভাবে মাচিতেছিল। শ্রীরাধার বিরহবেদনার রদাঝাদনার্থই জ্রীগোরাঞ্চ রূপেন্ন প্রকটন। স্বয়ং ভগবান গ্রীগোরাঞ্চ-ত্মদর, সীয় আবির্ভাবের ৮০ বংসর পুর্বে বিছাপতি ঠাকুরের হৃদরে স্মাবিভূতি হইয়া স্বকীয় রসাস্বাদনের ঘোষণা প্রচার করেন। ইহার শত বংসর পরে তদীয় ভক্তগণ ব্ঝিতে পান যে শ্রীরাধার বিরহ-রপাস্বাদনার্থই রাধাভাবহাতিস্কবলিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-দ্ধপে ধরাধামে অবতীর্ণ ইইয়াছেন। শেষ দ্বাদশবর্ষে মহাপ্রভু স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সমক্ষে যে মাধুরীময়ী মহালীলা প্রকটন করেন তাহা শ্রীরাধার বিরহ-রস-আস্বাদন ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। সেই ব্যাকুলভা, সেই উচ্ছাস, সেই হা-ছতাশ। ঐ পৌরাঙ্গ-ন্ধপী একটি সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া যেন সাক্ষাৎ বিরহবিধুরা খ্রীমতী রাধিকা মহাবিরহের অনস্ত ভাবপ্রবাহ বাহিরে অভিবাক্ত করিছে क्रिंगन।

এন্থলে বিস্তাপতি ঠাকুরের বিরহবিধুরা শ্রীরাধার একটি চিত্র শ্রাময় পাঠকগণ দেখিয়া রাখুন:—

সজলনয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল এক হর ব্গচারি।
বিধি বড় নিদারুল তাহে পুনঃ ঐছন
দ্রহি করল মুরারি॥

একবার এন্থলে সজলনয়ন, উংকণ্ঠ ও আশাবদ্ধ প্রীক্সীমহাপ্রভুর
শীর্ম্ তির চিন্ত স্বীম হলদের ধারণ করিয়া দেখুন; দেখিতে পাইবেন—
"শকলনয়ন করি পিরাপথ হেরি হেরি" শ্রীরাধার এই মৃত্তি এবং
দিবোানাদগ্রস্থ শীগোরাক্ষর্কারের শ্রীমৃত্তিতে বিন্দ্যাত্রও পার্থকা নাই,
বৈষ্ণবপদাখলীর বিপ্রলম্ভনারের পদ সকল যেন মহাপ্রভুর বহাধিরহের ভার্বজ্ঞায়াবলম্বনেই বিরচিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর আবিভাবের পরবর্তী অন্তান্ত কবিগণের হৃদদ্বেও তাঁহান্ত দিবোানাদের
অপরিক্ট চিত্র প্রতিকলিত হইয়াছিল। ব্রজরদের গীতিকাবো
শ্রীরাধিকার বিরহ-বর্ণনাম মহাপ্রভুর মহাভাবমৃত্তির তাঁহান্দের কাবাকর্মার সহায় হইয়াছিল। ফলতঃ শ্রীগোরাক অবতীর্ণ না হইলে
শ্রীরাধিকার মহাভাবের অনুভব ভক্তগণের পক্ষে ত্র্বট হইয়া পড়িত,
ভাই শ্রীপাদ ধরপ্রতী প্রকাশাকক লিখিয়াছেন—

প্রেমানামাত্তার্থ: শ্রবণপথিপতঃ কন্স নামাং মহিন্ন:
কো বেত্রা কন্স রক্ষাবনিদিনমহামাধুরীষু প্রবেশ: ।
কো বা জানাতি প্রাথাং পরমরসচমংকারমাধুর্যাসীমামেকলৈচতন্সচন্দ্রঃ পরমকরণরা সর্বমাবিশচকার॥
প্র সম্বন্ধে অতঃপর শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাতাবত্রতিস্কবলিত শ্রীগোরার্ক
এই উভয়ের সাদৃশ্য বা একত্ব প্রদর্শন করিয়া সবিস্তার আলোচনা
করা যাইতেছে।

443.634

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## শ্রীরাধা ও মহাপ্রভু

পূজাপাদ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী মহোদয় শ্রীচৈতন্তচক্রামৃতে নিধিয়াছেন :—

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ নয়নপয়সা পাঞ্গওন্থলাতঃ

মূঞ্চন্ মূঞ্চন্ প্ৰতিমূহরহো দীর্ঘনিঃখাসজাতন্ ।
উচ্চৈঃক্রন্দন্ করণকর্পগোদগীণো হাহেতি রাঝে
গোরঃ কোহপি ব্রজ্বিরহিণীভাবমগ্রন্ধান্তি॥

অর্থাৎ শ্রীগোরাঙ্গস্থলর বন্ধ-বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে মগ।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার গগুস্থল পরিমৃদিতকমলের স্থায় পাঙ্বর্ণ
ধারণ করিয়াছে। তিনি বামকরে কপোল বিস্তম্ভ করিয়া বিষ
ভাবে বিস্থা রহিয়াছেন, নয়নজলে তাঁহার পাঙ্বর্ণ গগুস্থলী ভাসিয়া
বাইতেছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিতেছেন, আবার
ক্ষণে ক্ষণে উচ্চৈ:শ্বরে হাহাকার করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

১। এই মত অন্ত তাৰ শরীরে প্রকাশ। বনেতে শৃষ্ণতা, সদা বাক্যে হা হতাশ। কাঁহা করো, কাঁহা পাঁও ব্রজেজনন্দন। কাঁহা মোর প্রাঃনাথ মুবলীবদন। কাঁহারে কহিব, কেবা জানে মোর হু:খ। ব্ৰজ্বেনন্দন বিমু ফাটে মোর বৃক।।

শুন মোর প্রাণের বান্ধব। २ ।

নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন দরিজ মোর জীবন

**(मर्ट्सिय तृथा भात गव॥** 

পুন কহে হার হার শুন স্বরূপ রামরায়

**এই মোর হাম্য নিশ্চয়।** 

শুনি করহ বিচার হয় নয় কর সার

এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥

৩। বে কালে দেখে জগরাথ 🏻 🏻 প্রাম স্কৃত্র সাথ

তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।

সফল হইল জীবন দেখিত্ব পদ্মলোচন

জুড়াইল তমু-মন-নেত্ৰ॥

গরুডের সন্নিধানে বৃহি করে দর্শনে

সে আনন্দ কি কহিব ব'লে।

গরুড়স্তন্তের তলে আছে এক নিম্থালে

সে খাল ভরিল অশুরুলে॥

তাহা হৈতে ঘরে আসি মাট্রির উপরে বিদ্

नत्थ करत्र शृथियौ निषन।

कांहा त्नहें औवश्नीवहन ॥

কাঁহা সে ত্ৰিভুঙ্গ ঠাষ কাঁহা সেই বেণুগান काँश प्राप्त यमुना श्रुलिन। কাঁহা রাসৰিলাস কাঁহা নতা গাঁত হাস কাঁহা প্ৰভু মদৰমোহন॥" উঠিল নানা ভাববেগ মনে হইল উদ্বেগ ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে। व्ययन विद्रहानत्न देशरा इन उनमत्न নাৰা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥ ৪ ৷ "মোর বাক্য নিন্দা মানি রুফ্ড ছাড়ি গেল জানি শুন যোৱ এ স্কৃতি বচন। নয়নের অভিরাম তুমি মোর প্রাণধন হাহা পুন দেহ দরশন ॥" ম্ভস্কম্প প্রম্বেদ বৈবর্ণ্য ক্ষশ্র স্বরভেদ দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। হাসে কান্দে নাচে পায় উঠি ইতি উতি ধায় ক্ষণে ভূষে পড়িকা মূর্চিত ॥ প্রাপ্ত রক্ত হারাইরা
 তার গুল সোভরিয়া মহাপ্ৰভু সন্তাপে বিহ্বল।

ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥ এইরূপ আরও বছন্তল উন্ত করিয়া প্রদর্শন করা গৈইতে পারে যে, শ্রীমং প্রবোধানলবর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীর স্থায় শ্রীগৌরালের

রাড় স্বরূপের করে ধরি কহে হাঁহা হরি হরি

বিরহপাণ্ডর গণ্ডস্থলের অশ্রুসিক্ততা, দীর্ঘনি:খাস, এবং করুণস্বরে হাহাকারপূর্বক এক্সফবিরহে উচ্চরোদন,--বিপ্রলম্ভ-রসময়ী গৌর-লীলার নিতা ব্যাপার।

শ্রীপৌরাঙ্গের শ্রীরুঞ্চ-বিরহ-বৈকল্য-জনিত এই চিত্রথানি শ্রীপাদ প্রবোধানন, পূর্ব্বোদ্ধত একটিমাত্র পত্নে অতি পরিফুটক্লপে আঁকিয়া ভূলিয়াছেন। উক্ত পছটীর মর্ম্ম ৰাঙ্গলাভাষায় নিম্নলিখিত-ক্সপে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, যথা-

বাম কব্তলে কপোল বাথিয়া

বিষয় গোরাক রায় ৷

ৰাৱ ৰাৱ মাৱ

ঝরিছে নয়ান

গপ্ত ভাষিছে ভায়॥

ঘন হা-হতাশ ঘন দীর্ঘাস

খন মন হাহাকার।

শ্রীরুঞ্চ-নিরহে পৌরাঙ্গফ্রন্সর

ভাবে মথ শ্রীরাধার ।

' শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় ব্রজবিরহ অধিকতর পরিফুট এবং ভক্তবর্গের অধিকতর হৃদয়ঙ্গমোপযোগী হইয়াছে। তাই প্রবোধানন্দ লিথিয়াছেন—

শ্রীমন্তাগৰতক্ষ পরমং তাৎপর্যামুট্রস্কিতম্ শ্রীবৈয়াস্কিনা দূরম্বয়ত্যা রাস-প্রসঙ্গেহপি যৎ। ষদরাধা-কেলিনাগর-রসাস্বাদৈকতম্ভাজনং

তদ্বস্তপ্রথনায় গৌরবপুষা লোকেহবতীর্ণো হরি:॥

**ं विरागेवाक्य्यत चीव निगृष्ट नीनामाधूती अठावार्यर खबळीनं** 

হন। মহামুনি বেদব্যাস শ্রীমন্তাগবতে শ্রীশ্রীরাধাক্তফের নিগৃঢ় শীলা-রস-বন্দর্ভের কেবল উদ্দেশুমাত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্ধ উহাতে নিগূঢ় লীলা-রসের বিস্তার করা হয় নাই। প্রগাঢ় অফুশীলন ভিন্ন উক্ত রদ কোন প্রকারেই অধিগম্য হয় না। স্বীয় রদ-মাধুরী আস্বাদন ও ব্দগতে উহার প্রচার করার নিমিত্তই শ্রীগোরহরি অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীপাদ স্বরূপের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার-তত্ত্বের স্ববিখ্যাত পত্তীর মর্মাতুসারে প্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন:-

পূর্ব্বে ব্রজবিশাদে যেই তিন অভিশাদে

যত্নেহ আস্বাদ না হইল।

শ্রীরাধার ভাবসার

আপনি করি অঙ্গীকার

সেই তিন বস্ত আশ্বাদিল ॥

আপনি করি আস্বাদনে

শিখাইল ভক্তগণে

প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।

নাহি জ্বানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান

মহাপ্রভু দাতা শিরোধণি॥

**ীচরিতামূতের আ**দি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। **८** थमत्रम भाषामिन् विविध अकात्र ॥ এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পুরণ ৷ বিশ্বাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে। ্সেই তিন স্থধ কতু নহে আশাদনে।

রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তার বর্ণ। তিন স্কথ আসাদিতে হব অবতীর্ণ॥

এই সকল তত্ত্ব বহুবার উক্ত হইলেও প্রত্যেক বারই নব-নবার-মান ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রীগৌরাক্ষ-লীলায় ব্রজ-বিরহের সকল চিত্রই স্ফুম্পষ্টতরক্রণে অন্ধিত হইয়াছে। প্রীল কবিরাজ অস্ত্য-লীলায় লিথিয়াছেন—

বিরহে দশদশা

সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥

শ্রীউজ্জ্বনীলমণিতে এই দশ দশার বিরতি আছে তদ্যথা—

চিস্তাত্র জাগরোহেগো তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিকুঝাদো মোহো মৃত্যুদ্দশাদশ ॥

অর্থাৎ বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, দেহের ক্নশতা, অঙ্গের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশ! উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভূতবিরহবর্ণনায় শ্রীরাধার চিস্তাদশার অনেকগুলি পদ উক্ত করিয়াছি। এন্থলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ-অবলম্বনে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। চিন্তা কাহাকে বলে ? পরম কার্কণিক শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলেন—

অভীষ্টব্যাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্ত্তিতা।
শ্ব্যাবিবৃত্তির্নিঃখাদো নির্নন্ধপ্রেক্ষণাদিরুৎ॥
অভীষ্ট-প্রাপ্তির উপায়সকলের যে ধ্যান তাহাকেই চিম্কা বলে।

চিস্তায় শ্যাকণ্টকত্বামূভক, নিঃশাস ও নির্মাকদর্শন প্রভৃতি নাক্ষণ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই চিন্তা পূর্ববাগজনিতা। অপর পক্ষে ভৃতবিরহে যে চিন্তার উদয় হয়, তাহা স্বতন্ত্র। ভৃতবিরহে যে প্রকার চিস্তার উদয় হয়, পূজাপাদ শ্রীরূপ পোসামী উজ্জ্লনীলম্ম গ্রন্থে তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্যধা—

> ষদা বাতো গোপীছদয়মদনো বন্দসদনা-সুক্রো পান্ধিগুগুনয়মত্বদ্ধন্ মধুপুরীম্। ভদামাজ্জীচিস্তাসরিভিদনস্প্পানিচটেয় রাগাধারাং রাধাময়পয়িদ রাধাবিরহিণী॥

আনন্দচন্দ্রিকা টীকার মর্শ্ম হইতে ইহার ব্লাহ্যবাদ প্রকাশ করা বাইতেছে। "বধন গোপীদের হৃদয়ানন্দ মুকৃন্দ পান্ধিনীতনম অক্রের অনুরোধে নন্দার হইতে মধুপুরীতে গমন করেন, তথন বিরহিণী শ্রীরাধা বাধাময় জলমুক্ত অপ্নাধ নদীর দূর্ণাপাকে নিমগ্ম হইলেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা স্বীয় মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"আমি কি আশাপাশে বন্ধ হইয়া বিরহজালা সহিবার নিমিন্তই এই প্রাণ রক্ষা করিব ? যদি প্রাণ্ডাাপ করিতে হয়, তবে কি আগুনে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাপ করিব, অথবা যম্নাজলে নিমজ্জিত হইব ? তবে প্রাণ পরিত্যাগ করিব কি ? আছো, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাণবন্ধত যদি আমাকে মনে করিয়া এই বন্ধপুরে আগমন করেন, আর আমাকে না দেখিতে পান, তবে তিনি কি করিবেন ?—ইহাও এক বিষম ভাবনা! তিনি আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন কিংবা প্রাণবন্ধা করিবেন, তাই বা কি করিয়া বৃথিব ? তিনি কি

প্রাণরকা করিতে পারিবেন ?—তিনি যে মহাপ্রেমী, আমার শোকে তিনি কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবেন ? তাহা হইলে আমি কেনই বা মরিব ? আমি মরিব না—আশায় আশায় জীবনধারণ করিয়া রহিব, আবার বঁধুয়ার স্কুল্র মুখখানি দেখিব। যদি বঁধুয় বিরহানলে এ প্রাণ না যায়, তবে ইচ্ছা করিয়া মরিব না"—শ্রীরাধা এইরূপ চিস্তায় নিমগ্র হইয়াছিলেন। "মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব, কামু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব" পদটীও চিস্তার উদাহরণ।

শ্রীমতীর চিম্বাব্যঞ্জক অন্থ এক প্রকার পদ বিদ্যাপতির পদাবলী।

হুইতে প্রদত্ত হুইতেছে। তদ্যথা—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘূচব বিহি বাম।

দিবস লিখি লিখি নথর খোয়াগ্রন্থ
বিছুরল পোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মরু দেহ
জীবনে আছ্মে কিবা সাধ॥
পুরব পিয়ারী নারী হাম আছ্মু
অব দরশনন্থ সন্দেহ।
শুমন্থ শুমনী শ্রমি সবহ কুমুন্মে রমি
না তেজই ক্মলিনী লেহ॥
আশা নিগড করি জীউ কত রাখব

ষ্মবহি যে করত পরাণ॥

বিশ্বাপতি কহ আশাহীন নহ

আওব সো বর কান ॥

এই পদে চিম্বা, উদ্বেগ, ও তানব ইত্যাদি দশা অভিব্যঞ্জিত হইরাছে। উক্ত পদে খ্রীরাধা বলিতেছেন "মাধব আর কত দিন মথুরাপুরে থাকিবেন, কতদিনেই বা বিধাতার বিমুখতা ঘূচিবে ? দিন গণিতে ভূমিতে আঁক পাতিয়া পাতিয়া নথর ক্ষয় করিলাম, কিছ মাধব এখনও আসিলেন না। হার তিনি কি গোকুলের নাম পৰ্যান্ত ভুলিয়া গিয়াছেন ?"

এখন মহাপ্রভুর দশা দেখুন, যথা এচরিভামৃতে—

১। প্রাপ্ত রত্ন হারা হঞা এছে ব্যগ্র হৈল। বিষয় হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইল # ভূমির উপরে বসি নিজ নথে ভূমি লেথে। ষ্মশ্রগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥ "পাইমু বৃদ্দাবন নাথ পুন হারাইমু। কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইমু॥

২। প্রাপ্ত রুফ হারাইরা তার ঋণ সোভরিয়া ৰহাপ্ৰভু সন্তাপে বিহবল। बाब चक्रांभत कर्ष श्रीत करह, "हा हा हति हति" देश्या राम हहेन हशन ॥ "শুন বান্ধৰ ক্ষের মাধুরী।

ৰার লোভে যোর মন ছাড়ি লোকবেদধর্ম (बाती बहेबा बहेन किथाती ॥

এইরপ চরিতামৃতের বছল পদধারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর চিন্তা উদ্বেগ প্রভৃতি দশা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

উদ্বেগ, জাগরণ ও তানব প্রভৃতি দশাস্ত্রক অসংখ্য পদ আছে। এম্বনে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

হরি গেও মধুপুরে হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল বৈছে মালতীমালা॥
কি কহদি কি পুছদি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়নক হাস।
স্থেথে গেও পিয়াসঙ্গে, ত্থ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিভাপতি শুন বয়নারী।
স্থেজনক কুদিন দিবস হুই চারি॥

শ্রীরাধা ক্রম্ণ-বিরহে বিধুরা হইরা বলিতেছেন, "সধি তৃমি আমার আর কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ? আমি এখন কি করিয়া দিনযামিনী বাপন করিব ? তুমি আমাকে হাসিমুখী দেখিতে চাও! হার, আমার মুখের হাসি, চখের ঘুম ও মনের স্থখ বঁধুয়ার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, কেবল অনস্ত যাতনাই আমার এখন নিত্য সহচরী।" মর্শ্ব-বেদনার কেমন সরল অভিবাক্তি! জ্ঞানদাসের একটা পদও শুম্ব-

পুন নাহি হেরব সে চাঁদবরান।
দিন দিন ক্ষীণ তমু, না রহে পরাণ ॥
মার কত পিরাগুণ কহিব কান্দিরা।
ক্ষীবন সংশয় হলো পিয়া না দেখিয়া।

উঠিতে বসিতে আর নাছিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো স্থসম্পদ মোর কোথা কারে গেল।
পরাণপুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না বাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব খ্রাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
ভ্রানদাস কহে ফাটি যায় মোর হিয়া॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন সন্ধনি, "দিনে দিনে তমু ক্ষয় হইতেছে, শ্রামবিরহে বৃঝি এ প্রাণ আর এ দেহে রহিবে না। আর সে মুখথানি দেখিতে পাইব না, চোথে ঘুমনাই, আর কতকাল এইরপ জাগিয়া জাগিয়া নিশি পোহাইব ? সজনি, বড় সাধে সাধে যমুনাকূলে যাইতাম, আর শ্রামযমুনার শ্রামলতটে প্রাণের প্রাণ শ্রামক্ষরকে দেখিতে পাইতাম! আমার সে সাধ ফুরাইয়াছে,—হায়, আমার সে পরাণ-প্তলীকে কে হরণ করিল,—হায় হায়, আমার সে স্থসম্পদ কোথায় গেল, আমার নিলাজ প্রাণ এথনও দেহে রহিয়ছে।"

এ পদেও জাগর তানব এবং উদ্বোদি স্থাপষ্ট। জাগরণের আরও একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদবয়ান।
আখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ।
কালরাতি না পোহায় কত জাগিব বদিয়া।
ত্ত্বপ্রতি প্রাণ কালে না যায় পাতিয়া।

উঠি ৰসি আরু কত পোছাইব রাতি। মা যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি ॥ খন জন যৌবন দোসর বন্ধজন। প্রিয় বিনা শৃষ্য ভেল এ তিন ভুবন ॥ কভদুরে পিয়া মোর করে পরবাস। ছঃখ জানাইতে চলে বলরাম দাস॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন—"স্থি, আর কতকাল "উঠ বোদ" করিয়া গাঁডি পোহাইব, প্রিয়তম প্রাণবন্ধত বিনা ত্রিভুবন শৃষ্ত-শৃষ্ত বোধ হইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জাগরণদশাদি সম্বন্ধেও এই দ্ধপ স্থস্পষ্টতর প্রমাণ শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা---

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। উচ্চ করি করে রুফনাম সঙ্কীর্ত্তন । ১৪শ পঃ অন্তা।

ই। শৃষ্ঠ কুঁঞ্জমণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে

তাঁহা লঞা বহে জাগরণ॥

ক্ষয় আতা মিরপ্রম

সাক্ষাৎ দেখিতে মন

ধাামে রাত্রি কল্পে জাগরণ।।

গান্তীরার শ্বারে গোষিশ করিল শয়ন। 91 সব রাত্রি করে প্রভু উচ্চ সঙ্গীর্তন।।

১৭ পরিচ্ছেদ অস্তালীলা।

এই মত বিলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল। # 1 গম্ভীরাতে স্থরপ গোসাঞি প্রভুকে শোরাইন।। প্রভূকে শোঞাইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।

স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নাম সন্ধীর্তান করে, বসি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিল।
গম্ভীরার ভিত্তো মুখ ঘষিতে লাগিল॥

১৯ পরিচ্ছেদ অন্তালীলা।

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়।
 শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে হই বন্ধ্ লঞা॥
 কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
 সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রিজ্ঞাগরণ॥

२० পরিচ্ছেদ, অস্তালীলা।

- দিবাভাগে ভক্ত সঙ্গে থাকে অন্তমনা।
   ন্নাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥
- গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
   ভিত্ত্যে মুথ শির ঘনে—ক্ষত হয় লব॥

२ পরিচ্ছেদ, মধালীলা।

পর্ককর্ত্তা নরহরি লিথিয়াছেন :—
গন্তীরা ভিতরে গোরা রাম ।
জাগিয়া রজনী পোহার ॥
থেনে থেনে কররে বিলাপ ।
থেনে থেনে রোমত থেনে থেনে কাঁপ ॥

থেনে ভিতে মুখ শির ঘদে।
কোন যদি না রহ পর্তু পাশে॥
ঘন কালে তুলি হুই হাত।
"কোথায় আমার প্রাণনাথ॥"
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হুইয়াচে ভোরা॥

রাত্রিকালে সর্বপ্রকার যাতনারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রজনীতেই বিরহ-যাতনার বৃদ্ধিকাল। মহাপ্রভুর বিরহ-যাতনা ও বিরহোন্মাদ শ্রীমতীর ন্যায় রাত্রিকালেই অধিকতর বাডিয়া উঠিত। নীলাকাশে চাঁদের হাসি, কাননে কাননে কুস্থমরাশি, অনস্ত বিস্তৃত অপার নীলা-ঘুধির তরল তরঙ্গে চন্দ্রকিরণের মধুর নৃত্য,—উদ্দীপনার ব্যপদেশে শ্রীগৌরচক্তের হাদরে শ্রীক্লফ-বিরহ অধিকতর জাগাইয়া তুলিত,— তিনি কথনও কাননের কুমুমশোভায় শ্রীবৃন্দাবনদীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে চটকপর্কতের অভিমুখে ধাবিত হইতেন, কথনও বা শ্রীযমুনার ঋামসলিল-ভ্রমে সমুদ্রজলে পতিত হইতেন। অস্তালীলায় আমরা এই मकन बढुउ व्यानोकिकी नीना प्रिथिए शाहे। এই बढानीनार्डिं শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের হেতৃ স্বস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইরাছে। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রীরাধার প্রেম-মাধুরীতে প্রীগোরাক্সকর পূর্ণ-क्राल विर्ात इरेग्नाहित्मन, श्रीक्रांशाज्ञात विज्ञाविज इरेग्ना विज्ञह-विधुता औताथात मना পूर्वत्रत्य व्याश श्रेशां हित्यन । यत्र श्रीत्यात्र-শীলা,! জীবের মধুর ভজনপথ প্রীগৌরাকলীলায় বেরূপ প্রদর্শিক হইনছৈ, আৰু কোণাও তাহার লেশাভাসও দেখা যায় না।

ভূতবিরহে এমতীর চিন্তা, জাগরণ ও উদ্বেশের উদাহরণস্বরূপ ক্ষতিপর পদ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত কন্না হইরাছে। উজ্জ্বলনীলমণিডে চিন্তার যে উদাহরণ উল্লিখিত হইরাছে, তাহাও বিবৃত হইরাছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে এখন এমতীর বিরহজনিত জাগরাদির উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্যগা—

> যা: পশ্যন্তি প্রেমং স্বর্থে বস্তা স্তা সথি যোষিত:। অস্থাকন্ত গতে ক্লফে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী।

এই শোকটা পদ্যাঘলী হইতে উদ্ধৃত হইরাছে। ইহার অর্থ এইরূপ—শ্রীরাধা ঘিশাথাকে বলিলেন, সধি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে প্রিয়তম প্রাণবল্লভকে দর্শন করে তাহারা বন্ত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরার গিয়াছেন পরে তাঁহার সঙ্গে সংক্ষেই নিদাও আমাদের ঘৈরিণী হইর। চলিরা গিরাছে।

হংসদৃত হইতে উদ্বেশের উদাহরণ গৃহীত হইতেছে ধথা :—

মনো মে হা কটাং জ্বলতি কিমহং হস্ত করবৈ

ন পারং নাবারং স্থম্থি ক্লন্নামাক্ত জ্বলধে:।

ইদং বন্দে মৃদ্ধা সপদি ভদুপায়ং কথন্ন মে

পরাষ্প্রে যমান্ধ ভি-কণিকরাপি ক্ষণিকরা। \*

<sup>\*</sup> শ্রীপাদ প্রীজীব গোস্বামীর লোচনরোচনী টীকায় এই লোকটায় বিতৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইল দা। তাহাতে কেবল চতুর্য চল্পগের "পরাম্ছে" পদের অর্থ "শ্লুটা ভবামি" এইরপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীল বিষনাথের আনন্দচন্ত্রিকায় লিখিত হইয়াছে:—"গ্রীয়াধা ললিভামাহ মন ইতি। অশ্লমহাসন্তাপায়্বক্সা য়ভিকলিভয়া কর্ত্রা পরায়্তে শ্লুটা ভরামীভার্য:"

শীরাধা প্রবলতর বিরহবেদনা সহ্ করিতে না পারিষা ধৈর্য্যধারণের উপায় লাভের নিমিত্ত ললিতাকে বলিতেছেন, "ললিতে
জামার একি হইল, নিদারুণ বিরহানলে দিনরজনী আমার হৃদয়
দগ্ধ হইতেছে, এখন কি করি ? আমি যে এই বাড়বানলপূর্ণ
হঃখসাগরের আর পারাবার দেখিতেছি না। ললিতে তোমার পারে
পড়ি, যাহাতে আমি এই ভীষণ উদ্বেগে অতি অল্লক্ষণও ধৈর্য্যধারণ
ক্রিতে পারি, আমায় তাহার উপায় বলিষা দাও।"

"করবৈ" পদের অর্থ "করোমি"। স্থা—কুঞোমূড়ন্তমোচ্ছ। ধৃতির সক্ষণ এই যে---

> জ্ঞানাত্রীষ্টাগমাদৈস্ত সম্পূর্ণস্ হতা ধৃতি:। লৌহিত্যবদনোল্লাসসহাসপ্রতিভাদিকুং॥

শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তিমহোদয় হংসদৃতের অতি বিস্তৃত টীকায় এই লোকটার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্ট পুঁথিতে এই লোকটার কিঞিৎ পাঠান্তরঙ দৃষ্ট হইল। চতুর্থ চরণের পাঠে বথেষ্ট বৈষম্য আছে যথা—

"পরামৃষ্টা যং স্যাং ধৃতিকণিকরাপেক্ষণিকরা।"

জীল গোপাল চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই পাঠাবলখনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তং উপায়ং কথয় মে মহুং যেনোপায়েন ধৃতিকণিকয়া ধৈর্যালেশেন পরামৃষ্টা ন্যাং মৃত্যা ন্যাং ভবামি। কীদৃহ্যা—অপেক্ষতে অসৌ অপেক্ষর্ণী (কর্মণি উনট্ ততঃ স্বার্থে কঃ প্রত্যায়ে কেহন ইতিহ্নস্থঃ স্ত্রীয়ামাৎ ওয়া অপেক্ষার্হয়েতি যাবং।" আমরা যে পাঠ মূলে উক্ত করিয়াছি শ্রীল গোপালচক্রবর্তিমহাশয়ের সে পাঠও অবিদিত ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "পাঠান্তরমহাদয়লম্ম্শ" অর্থাৎ এই চরণের পাঠান্তর আমি ব্রিজ্যু পারিকাম না। কিন্তু শ্রীজীবের টীকার ব্যবন উক্ত পাঠ গুত হইয়াহেশ উহাই বিশুদ্ধ ব্রিলাম মনে করিতে হইবে।

তত্তা ও মলিনাঙ্গতা প্রভৃতির উদাহরণ পদাবলীতে অতি পরিক্ষুট। এম্বলে পদকল্পতরু হইতে মলিনতার একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:---

যে মোর **অফে**র প্রন প্রশে

অমিয়াসাগরে ভাসে।

এক আধ তিলে মোরে না হেরিলে

যুগ শত হেন বাসে॥

সোই সে কেন এমন হল।

কঠিন গান্ধিনী- তনয় কি গুণে

তারে উদাসীন কৈল।

পরাণে পরাণে বাদ্ধা যেই জন

তাহারে করিয়া ভিন।

মধুরা নগরে, থুইল কার ঘরে

সোঙ্জি জীবন ক্ষীণ।

কেমনে গোঙাব এ দিন রজনী

তাহার দরশ বিনে।

বিরহ দহনে

যে দেহ মলিন

आकृत श्हेश्च मित्नं ॥

অন্তর বাহির

মলিন শ্রীর

জীবনে নাহিক আশ।

ভনি বিয়াকৃল হইয়া ধাইয়া

**ठ**निन भक्त माम ॥

বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতে বৈশুব কবিগণ যেমন সিদ্ধহস্ত, এমন আর অন্তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সদয়ের অন্তত্ত্বল ভেদ করিয়া যে যাতনার উৎস উৎসারিত হয়, ছথের ছঃখী না হইলে অপরের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ত দ্রের কথা,— অপরের উহা হাদয়স্পন করাই ছঃসাধ্য। বৈশ্ববপদকর্ত্তারা যেরূপ সজীব সরস, পরিক্ষুট ও যথাযথভাবে রজভাবের চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তংশয়কে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে রজরদের কার্য লেখা ইহাদের কবিথাতির যশোলিপ্যার কণ্ডুয়নজনিত নছে—ইহারা রজভাবের মহালাগরে স্বীয় হাদয় বিশক্তন করিয়া, — তদ্বাবে দিবানিশি নিমজ্জিত থাকিয়া — নিরন্তর তদ্বাবাবিষ্ট হইয়া স্বীদের পার্যকরীর ভায় যেন রজলীলা সন্দশন করিতেন।

শ্রীল শঙ্কর দাদের রচিত উদ্ধৃত পদটা অতি উচ্ছাসময়।
শ্রীরাধার পূর্বস্থৃতি তাঁহার হদয়ে অতি ভীষণ ক্লেশের উদয় করিয়া
দিতেছে। তিনি বলিতেছেন — "সথি, সে আমায় কতই ভালবাসিত।
আমার অঙ্গের বায়ুস্পর্শে যে অমিয়সাগরে ভাসিত, আধতিল আমাকে
না দেখিলে যে শত্মুগ বলিয়া মনে করিত, আজ সে এমন হইল
কেন ? অক্র কি গুণে তাহাকে এমন উদাসী করিল। যাহার
প্রাণ আমার প্রাণের সহিত বাধা, অক্রুর তাহাকে ভিন্ন করিয়া,
এখন মথুরা নগরে কার ঘরে লুকাইয়া রাখিল—ভার কথা ভাবিতে
ভাবিতে জীবন অবসন্ধ হইতেছে—তাহাকে না দেখিয়া কি করিয়া
দিন বৃদ্ধনী গোঙাইব ? দারুণ বিরহানলে আমার অস্তর বাহির
প্রিয়া ছারখার হইতেছে, আমার আর জীবনের আশা নাই।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে বে উদাহরণ প্রদর্শিত হইরাছে, তাহা এই—
হিমবিসরবিশীণাস্তভোজতুল্যাননশ্রীঃ
থরমকদপরজ্যদক্ষীবোপমৌষ্ঠী।
প্রস্বর্গরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপত্তিমাপিতাসীদ্বিশাখা॥

উদ্ধবসন্দেশে শ্রীবিশাখার মলিনতা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার দূতীর মুথে প্রকাশ করিতেছেন, "হে অঘহর, তোমার বিরহে বিশাখার মুথ খানি শিশিরপরিমৃদিত কমলের স্থায়—অধরোষ্ঠ থরতর বায়ুর উত্তাপে বিশুদ্ধ বন্ধুজীবের স্থায়,—এবং শারদস্থোয়াতাপে কুমুদের স্থায়,—বিশুদ্ধ ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রীরাধার অবস্থা বে কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার।"

এই অবস্থাপ্রকাশক শত শত মর্মপ্রশী পদ ও গান বন্ধভাষার রচিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। এই মহাপ্রভুর এই সকল দশাপ্রকাশক প্রমাণ প্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বহুস্থলে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীউজ্জ্বনীলমণিগ্রন্থে প্রলাপের একটা উদাহরণ ললিভমাধৰ নাটক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদাহরণটা এই—

क नन्तकूनठक्रमाः क निश्चितिकानक्रिः

क मसमूत्रनीत्रयः क स सरतस्त्रनीनशाणिः।

ক রাসরসভাগুবী ক সথিজীবরক্ষৌষধি

নিধিৰ্মম স্বছত্তমঃ ক বত হস্ত হা ধিগ্ৰিধিম্। 💡

ঞীরাধিকা বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—"স্থি নন্দকুলচক্রমা

কোথার, দেই শিথি-শিথগুভূষণ কোথার,—দেই স্থগন্তীরমুরলীরব-কারী প্রাণবল্লভ কোথার,—দেই ইন্দ্রনীলমণিছাতি কোথার,—দেই রদরসতাগুবী কোথার,—আমার প্রাণরক্ষার দেই মহৌষধি কোথার,— হার হার, আমার দেই দরিদ্রের নিধি স্থহত্তম কোথার,—হাহা এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ ঘটাইল, দেই বিধা-ভাকে ধিক্।" শ্রীচরিতামুতেও এই পছাটী মহাপ্রভূর প্রলাপে ৰাবস্বত হইয়াছে যথা—

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছ্রে জানি নিজ সথিজন ॥
পূর্বে যেন বিশাথাকে শ্রীরাধা পুছিল।
দেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল ॥
অতঃপর উক্ত শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী
নিম্নলিথিতরূপে উহার ব্যাখ্যামূবাদ করিয়াছেন যথা—

ব্রজেন্দ্রক্ল হ্থাসিদ্ধ কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দ্ জন্ম কৈল জগত উজোড়। যার কাস্তাামৃত পিরে নিরস্তর পিয়া জীরে

ব্রজ্জনের নয়নচকোর।

স্থি হে, কোথা কৃষ্ণ ! করাও দরশন । ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক

শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥

এই রজের রমণী কামার্ক তপ্তকুমুদিনী

নিজ করামৃত দিয়া দান।

প্রকল্পিত করে থেই কাহা মোর চক্র সেই
দেখাও সথি রাথ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম কাঁহা শিথিপুচ্ছ উড়ান
নব মেঘে যেন ইক্সধন্য।

পীতাম্বর তড়িদ্যুতি মুক্তামালা বকপাতি নবামুদ জিনি শুামতকু॥

এক ার যে ক্লয়ে লাগে সদা সে ক্লয়ে জাগে ক্ষতকু যেন আত্র আঠা।

নারীর মনে পশি যায় বজুে নাহি বাহিরার তকু নহে:—সেঁয়া কুলের কাঁটা॥

জিনিরা তমালহাতি ইন্দ্রনীলমণিকান্তি যেই কান্তি জগৎমাতায়।

শৃঙ্গাররস-সার আনি তাতে চক্রজ্যোৎসা ছানি জানি বিধি নির্মান তায়॥

কাঁছা সে মুরলীধ্বনি নবাস্থ্গর্জন জিনি জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।

উঠি ধার ব্রজ্জন তৃষিত চাতকগণ আসি পিয়ে কাস্ত্যামূতধার॥

নোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষার মহৌষধি
স্থি, মোর তিঁহ স্কভ্ন।
দেহ জীয়ে ভাহা বিনে ধিক এই জীবনে

জায়ে তাহা বিনে ধিক্ এই জাবনে বিধি করে এত বিডম্মন ॥ বে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেন জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধে শোক।
বিধিকে করে ভর্গন ক্লফে দেয় ওলাহন
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

এই পদট এ স্থানে উদ্ধৃত মাত্র করা হইল। মহাপ্রভুর বিরহ-দশা-বর্ণনে ইহার ব্যাখ্যা বিরত করা হইবে। পদকর্ত্তা শ্রীল রাধা-মোহনও এই শ্লোকটীর মর্মান্তবাদ করিয়াছেন, যথা :—

> "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন। কাঁহা মোর প্রাণিবন্ধ ও চাঁদবদন। কাঁহা মোর প্রাণবন্ধ নবঘনশ্যাম। কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটীকাম। কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দ্-শীতল। কাঁহা মোর নবাশৃদ স্থধানিরমল।।" ঐছন প্রণাপিতে ভেল মুরছিত। এ রাধামোহন প্রভূ বিরহচরিত।

পদকরতরুপ্রন্থে বিরহবিধুরা এ শ্রীরাধার এইরূপ উচ্ছ্বাসমর বিলাপের পদগুলি যথন পদসায়কপণ দ্বারা গীত হয়, প্রেমিক ভক্তগণ সেই সকল পদ শ্রবণে উহাদের রস-মাধুর্যা কিমং-পরিমাণ আস্থাদন করিয়া ভগবদ্বিরহ-ভাবাতিশয় কিঞ্জিং অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীল নরোত্তমের রচিত একটা প্রলাপ পদ্কল্পতকতে দৃষ্ট হয়, বথা—

প্রাণবন্ধমা নবঘনশ্রাম আমি তোমায় পাশরিতে নারি। অমিয় মধুর হাসি তোমার বদনশূলী তিল আধু না দেখিলে মরি॥ তোমার নামের আদি স্ক্রন্থে লিখিতাম যদি তবে তোষা দেখিতাম সদাই। এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি এবে ভোমা দেখিতে না পাই॥ এমন বাথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয় তবে মোর পরাণ জুড়ায়। মরম কহিন্দু তোরে পরাণ কেমন করে কি কহক কহনে না যায়॥ এবে সে বৃঝিত্ব সঞ্চি পরাণ সংশয় দেখি মনে মোর কিছু নাহি ভায়। যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাজ নবোরম জীবন-সংশয়॥

প্রীরাধা ক্লফবিরহে অর্জবাহদশার শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নব্যনশ্রাম—আমার প্রাণবঁধুয়া—আমি কিছুতেই ত তোমাকে ভূলিতে পারিতেছি না, তোমার সেই মুথশশী, তোমার সেই অমিয় মধুর হাসি তিলমাত্র না দেখিলেই প্রাণ ছটফট করে, আধতিল না দেখিলেই যেন মরিয়া যাই।" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার তাঁহার বাহজ্ঞান হইল, তথন আত্মগত হইমা

শ্রীরাধা বলিতেছেন, "হার, হার, আমার এমন প্রিন্নতম কোথার গেল, কে তাহাকে হরিয়া লইল। আমার এমন বাথার বাথিত কে আছে যে প্রিন্নতমকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ শীতল করে।" বলিতে বলিতে তাঁহার সম্পূর্ণ বাহুজ্ঞান হইল, সম্মুথে স্থীকে দেখিয়া বলিলেন—"সথি মর্ম্মের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্রামবিরহে আমার যে কি দশা হইয়াছে, প্রাণ যে কেমন করিতেছে, তাহা আর কি কহিব—উহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে; কিছুই তাল লাগিতেছে না, আমি কোন প্রকাবই প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না।"

বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার বিচ্ছেদভাবের বৈচিত্র্য অসীম ও অপার!

এক্ষণে তিনি অন্তর্দ্দশায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট
বিরহ ব্যথার কথা বলিতেছেন, তজ্জ্যু তাঁহাকে ভর্ণ সনা করিতেছেন
আবার পরক্ষণে কিঞ্চিং বাহদশায় একাকিনীবং বোধে আপনার
ছঃধের কথা আপনি বলিয়া প্রলাপ করিতেছেন, যথা—

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা
পিয়া বিনে মধু না থার ঘুরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহু রহিল॥
মরম ভিতরে মোর রহি গেল হুংধ।
নিচয় মরিব পিয়ার না হৈরিয়া সুধ॥

এই কণা বলিতে বলিতে লীলাস্থলীর পূর্ব্বস্থৃতি শ্রীরাধার স্থানরে জাগিয়া উঠিল। লীলাস্থলী দেখিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—

এইথানে করিত কেলি বসিয়া নাগরনাজ।
কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়দী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মূঞি অভাগীয়া আগে যাইব মরিয়া॥
প্রেমিক পাঠক একবার উদ্ধৃতাংশের—

"এইথানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ। ুকেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ।

এই হুইটা ছত্রের ভাবগান্তীর্য্য আশ্বাদন করিয়া দেখুন, শ্রীরাধার ক্ষম-বিরহ-বেদনার কি প্রবল আতিশ্যা এথানে অভিবাক্ত হুইয়াছে। এই হুই ছত্রে বিরহবাাকুলা শ্রীরাধার মর্ম্মবেদনা দেন তরলভাবে ফুটিতে ফুটিতে আবার গুরুগন্তীর ভাবে পাঁনিত হুইয়াছে। ভাষা, ভাবপ্রকাশে অবশ ও অসমর্থ হুই ছে। প্রাই অবস্থার অন্তরের অন্তর্যক দেশে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরম্ভ জালামালার ক্সায় বিরহানলের শিথা অন্তরে থাকিয়া অন্তর্দাহে হৃদয় ভশ্মীভূত করিতে থাকে। পদকর্গারা দিব্যোন্মাদে এই ভাব অধিকতর স্কুম্পষ্ট করিয়া-ছেন। অতঃপরে তংসম্বন্ধে আলোচনা করা হুইবে।

প্রলাপের বহুতর প্রারণী দারা প্রকর্তক প্রভৃতি গ্রন্থ সমল-ক্কৃত হইয়াছে ৷ মহাপ্রভুর দিব্যোমাদে সেই স্কল প্রদীবনীর কতিপর পদ যথাস্থানে উদ্ভ করিয়া এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। এস্থলে রসশাস্ত্রের নিয়মান্ত্রসারে প্রলাপের পরেই ব্যাধিদশার আলোচনা করা যাইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে ব্যাধির যে উদাহরণ আছে, তাহা এই—

> উত্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভনো দস্তোলেরপি তঃসহঃ কটুরলং হ্রনাগ্রশলাদিপি। তীরঃ প্রৌঢ়বিস্ফিকানিচয়তোহপ্যুটেচম মায়ং বলী মধ্যাণাত্য ভিনত্তি গোক্লপতিবিশ্লেষজনা জরঃ॥

শীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন "সথি, গোক্লপতির বিচ্ছেদ-জনিত জ্বর পুটপাক হইতেও অধিকতর উত্তাপদায়ী, গরলসমূহ হইতেও অধিকতর ক্ষেভেজনক, বজু হইতেও গুঃসহতর, হৃদয়বিদ্ধ শলা অপেক্ষাও কষ্টদায়ক এবং তীত্র বিস্ফাচিকারোগ হইতেও তীত্রতর। সথি, এই জ্বরে আমার মর্মাসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে।

এই শ্লোকটী ললিতমাধব নাটক হইতে উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। পদকল্পতক হইতেও তুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা বাইতেছে—

রাইক বাাধি শুনহ বরকান।
বাহা শুনি গলি যায় দারুণ পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বা:জছে দশনা।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল, কি আর ভাবনা॥
কন্টকীর ফল যেন পুলকমগুলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকভার গুলি॥

নয়ানের জল বহে নদী শতধারা।
পাপুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুরানাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সথী।
শুনিতে বিকল হিয়া না মেলে যে আঁথি ॥
সথীগণ বেড়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে।
কি কহিতে কি কহব রসময় দাসে॥

এই পদে কম্প, কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, পুলক প্রভৃতি ব্যাধির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কম্প, এই কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, এই দস্ত কড়মড়ি, এই কণ্টকীকণ্টকবং পুলককদম্ব—এই শতনদীধারাবং নয়নাশ্রু,—শ্রীমুথের এই পাণ্ডুতা—শ্রীঅঙ্গের এই জড়িমা প্রভৃতি লক্ষণগুলির কথা শুনীমাত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রথমেই মহাপ্রভুর কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভুর এইরূপ ভাবোদ্যম হইত, যথা—শ্রীচরিতামৃতে:—

পেটের ভিতর হস্তপদ ক্র্মের আকার।
মুখে কেন, প্লকাঙ্গ, নেত্রে অফ্রথার॥
অচে তন পড়িরাছে খেন কুয়াণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দ বিহবল॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হর চেতন।
প্রভূবে উঠাইয়া আনিল ভক্তগণ॥

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন। বহুক্ষণ মহাপ্রভু পাইল চেতন॥

ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর লক্ষণসকল শ্রীচরিতামূতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা:—

> প্রথম চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি। স্তম্ভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥ প্রতি রোমকুপে মাংস ত্রণের আকার। তার উপরে রোমোলাম কদম্ব প্রকার॥ প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। কর্গ ঘর্যর,--নাহি বর্ণের উচ্চার॥ হুই নেত্র ভরি অশ্রু বহুয়ে অপার। ममुद्रम भिनद्र रयन शका यमूनात्र धात ॥ বিবর্ণ শঝের প্রায় হল খেতঅঙ্গ। তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা। তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা। করোয়ার জলে করে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন। বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ সংব্যাজন ॥ স্বরূপাদি গণ তাহা আসিয়া মিলিলা। প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥ প্রভর অঙ্গে দেখে অষ্ট দাত্ত্বিক বিকার। আশ্চর্যা সাত্তিক দেখি হইল চমংকার॥

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর প্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জনে।
এই মত বছবার করিতে করিতে।
হরিবোল বুলি প্রভু উঠে আচন্ধিতে।

পূর্ব্বোক্ত মহাজনী পদে শ্রীরাধিকার বিরহদশার ব্যাধিবর্ণন এবং শ্রীচরিতামূতের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দশা বর্ণন বর্ণে বর্ণে এক। মহাপ্রভুর এইরূপ ভাব-বিকার কবির কল্পনায় লিখিত হয় নাই, ইহাতে মতি-রঙ্গনের লেশাভাসও নাই। শ্রীগৌরাঙ্গস্থলর অন্তলীলায় পূর্ণভাবে রাধাভাব প্রকটন করিয়া শ্রীরাধার প্রেমরসম্থা আস্বাদন করিয়া ছিলেন, তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া একেবারেই ভাবদেহে শ্রীমতীতে পরিণত হইয়া শ্রীরুষ্ণ ভঙ্গনের ও প্রেমরসাম্বাদনের পথ ভক্তসমাজের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ভাব-বিকার তাহারই সাক্ষী।

অতঃপর মোহ-দশার কথা বলা যাইতেছে:—
মোহ অর্থে মূর্চ্ছা। মোহ কি প্রকারে ঘটে, বৈছকশাস্ত্রে তাহা
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্কুশ্রুত বলেন—

সংজ্ঞাবহান্ত নাড়ীযু পিহিতাস্থনিলাদিভি:।
তমোহভূপৈতি সহসা স্থকঃথবাপোহকং ॥
স্থকঃথবাপোহাচ্চ নর: পততি কাঠবং।
মোহো মুচ্ছেতি তাং প্রাহঃ বড় বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
৪৬ অধ্যায়—উত্তরজ্ব্ধ।

অর্থাং বাতাদি দ্বারা সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহ (Sensory nerves)

পিহিত হওয়ায় সহসা স্থেধঃথনাশক তনোভাবের আবির্ভাব হয়।
এই জ্ঞানের অভাবে মায়ুষ কাঠের হায় অচেতন হইয়া ভূতলে
পতিত হয়। ইহারই নাম মোহ বা মূর্জা। ভাবাতিশযো বাতাদির
প্রকোপে সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহে তমের অভ্যানয় অবশ্রন্থাবী। উহা
হইতেই মোহের সঞ্চার ঘটে।

বিরহবেদনার আতিশযো বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হয় ইহা স্বাভাবিক।
প্রশাকে শোকাতুরা মেহময়ী জননীর মৃর্ক্ত্রণ অনেকেই প্রতাক্ষ
করিয়াছেন। পতি-বিরহিণী প্রশায়িনী পত্নী নববৈধবা-বাতনায়
মোহাভিতৃতা হইয়া পড়েন, ইহাও প্রায়শই দৃষ্ট হয়। মহাভাবময়ী
শ্রীরাধার মোহ যে কত গভীর, ইহা হইতেই তাহার যংকিঞ্জিৎ
আভাদ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীমতীর মোহ দম্বন্ধে উজ্জ্বদনীলমণি
হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা——

নিরুদ্ধে দৈক্সানিং হরতি গুরুচিস্তাপরিভবং। বিলুম্পভূান্মানং স্থগরতি বলাদাম্পলহরীম্। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং। বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহ-মুর্চ্ছা সহচরী॥

মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লণিতাপত্রী লিথিয়া শ্রীরাধার অবস্থা জানাই-তেছেন—"কংসনিস্থান, এক্ষণে তোমার বিরহজ্বনিত মূর্চ্ছাই শ্রীরাধার সহচরী। ইনিই এখন শ্রীরাধার উপযুক্ত সচিবতায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার, দীনতাসমুদ্র নিরোধ করিতেছেন, গুরুতর চিস্তা-প্রিভব হরণ করিতেছেন, উন্মাদ দুরীক্বত করিতেছেন,—এমন কি যাতনায়

ষাতনার শ্রীরাধা যে নয়নজলে বক্ষ:সিক্ত করিতেন, সে নয়নধারাও স্থাগিত করিয়া ফেলিতেছেন।'' কি গম্ভীর ভাব! এস্থলে বিভাপতি ঠাক্রের একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, জন্যথা:—

মাধব হেরিয়া আইন্থ রাই।

বিরহ-বিবৃতি না দেই সমতি

বুহল বদন চাই॥

মরকত স্থলী স্তুতিল আছলি

বিরহে সে ক্ষীণদেহ।

নিক্ষ পাষাণে যেন পাঁচবাণে

ক্ষিত কনক ব্লেহা॥

বয়ান মণ্ডল লুঠয়ে ভুবনে

তাহে সে অধিক শোহে।

রাহ ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি

এছে উপজল মোহে॥

বিরহ-বেদন কি তোহে কহব

শুনহ নিঠুর কান।

ভণে বিদ্বাপতি সে যে কুলবতী

জীবন সংশয় জান।

বিভাপতি ঠাকুরের এই পদে যদিও পুর্বোক্ত সংস্কৃত উদাহরণটার স্থান মোহ-শক্ষণ পরিক্ষৃত হয় নাই, কিন্তু এই পদে মোহদশ্যের বে চিত্র অভিত হইরাছে, তাহা প্রকৃতই হৃদ্বিদারক। শ্রীরাধা-বিরহে বিরহে বিবশা হইয়া মরকতস্থলীতে পতিতা। তাঁহার ক্ষীণদেহ বেন নিক্ষ-পাথরে স্বর্ণরেথার স্তাম প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার চাঁদের মত মুখখানি নিশ্রভতাবে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, যেন রাহভয়ে গগনের চাঁদ ভূতলে পড়িয়া লুক্তিত হইতেছে। এ দৃশ্র প্রকৃতই হুদরবিদারি ও মুর্মান্তিক ক্লেশজনক।

এন্থলে কবি ভূপতির একটি পদও উদ্ভ করা যাইতেছে—

মাধব হুবরী পেথলু তাই।

চৌদশী চাঁদ জন্ম অনুথন ক্ষীয়ত

ঐছনে জীবয়ে পাই॥

নিরতে সথীগণ বচন যে পুছ্ত উত্তর না দেয়ই রাধা।

হা হা হরি হরি কহতহি অনুথন তুরা মুখ হেরইতে সাধা ॥

রুষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর চাঁদের মত দেহের ক্ষীণতা ও তৎসহ মোহ, ভাব্ক-ছদয়ে যে কি বিষাদময় ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণ তাহা আপন মনে অমুভব করিয়া থাকেন!

মাধবদাসের একটি পদ শ্রবণ করুন:--

তেজল গুরুকুল গৌরব লাজ।
ভেজল গৃহ গৃহপতিক সমাজ।
তেজল লোক নগর ঘর বসতি।
তেজল ভূষণ আসন রস-পিরীতি।

তেজ্বল হাবিককরণঅভিলাষ।
তেজ্বল বদনে অমিয়ময় ভাষ॥
তেজ্বল নয়নে নিমিষ অবিরাম।
তেজ্বল কিসলয় শয়নক নাম॥
ভান ভান বজর কঠিন পীতবাস।
তেজ্বল অব ধনী জীবন-আশ॥
তেজ্বল বিরহিণী সবহ তায়ান।
নবমী দশা ভোল করু অনুমান।
অব যদি যাই করহ অবসাদ॥
মাধব ভেহারি চরণ ধরি কাঁদ॥

মোহ যে স্থা ও হঃধায়ভূতির অবঘাতক, মাধবদাস তাহা এই পদে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মোহ মৃত্যুরই ছায়া। তাই দশদশায় মোহের পরেই মৃত্যু-দশার বর্ণনা করা হইয়াছে। হংসদৃত গ্রন্থ ছইতেই এই দশার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্যধাঃ-

> অরে রাসক্রীড়ারসিক মম স্থাাং নবনবা পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়-লহরী হস্ত গহনা। স চেক্স্ক্রাপেক্ষস্তমসি ধিগিমাং তূলসকলং বদেতস্থ নাসানিহিতমিদমন্তাপি চলতি॥

শ্রীকৃষ্ণ নথুরায় আছেন। হংসকে দৃত কল্পনা করিয়া গণিতা উহাকে বিগরা দিতেছেন, "হংস, শ্রীকৃষ্ণকে তৃমি বলিও, অয়ে রাস-ক্রীড়ারসিক, তৃমি যে পূর্ব্বে আমার প্রিয়সথী শ্রীরাধাতে নুবনব নিবিভ প্রণারসহরী বন্ধন করিয়াছিলে, সেই তৃমিই যদি আজ উদাসীর স্থান্ন আচরণ কর, তবে এই শ্রীরাধাকেই ধিকু দিতে হয়। কেননা এখনও উহার প্রাণবায় বহিতেছে কিনা, নাসারদ্ধে তুলা খণ্ড দিয়া ভাহার পরীক্ষা করা হইতেছে ।

শ্রীরাধার এই দশমী দশার পদ বিখ্যাত পদকর্তারা গভীর করুণ ভাবে ও স্থকোমল মর্মস্পর্শিভাষার রচনা করিয়া রাখিয়া-ছেন। যথা-

जुम्रा १५ यारे, त्ना मिनगमिनी.

অতি হবরী ভেল বালা।

কি রুসে বুঝাইব, কৈছে নিঝায়ব.

বিষম কুন্তুমশরজালা ॥

মাধব, ইথে জনি হোত নিশন্ধ।

ও নিতি চাঁদ কলা সমাকীয়ত,

তোহে পুন চড়ব কলম্ব॥

ठन्मन ठन्म, यन यन यन शामिन.

নীর-নিবেশিত চিরে।

কুবলর কুমুদ, কমলদল কিশলয়

**শ**यत्न ना वाक्षरे थित्र ॥

দৰনিক পুতলী, মহীতলে <del>ড</del>তলী,

দারুণ বিরহ্ছ-তাশে।

দ্বীবন আশ, খাসহ না রহ,

পরীথত গোবিদ্দ দাসে॥

বিরহে বিপ্তহে ননীর পুতলী জীৱাধার মৃত্যুদ্ধার চিত্র অমন

কবি গোবিন্দদাসের তুলিকায় কি প্রকার পরিকট হইয়াছে, প্রেমিক পাঠকগণ নিম্নলিথিত পদ্ম গুলিতে তাহার আরও অধিক-তৰ প্ৰমাণ পাইতেন---

> মাধব, তুহ যব নিরদয় ভেল। মিছ্ই অবধি দিন, গণি কল রাথব, ব্ৰজবধূ-জীৰন-শেল। কোই ধরণীতল, কোই যমুনা জল, कारे कारे नुर्देश निकुक्ष। এতদিনে বিরহে মরণপথ পেথলু,

> > ভোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ।

তপত সরোবরে, থোরি সলিল জমু.

আকুল সম্ব্রী পরাণ।

कीवन भवन, भवन वद कीवन.

গোবিন্দদাস হুখ জান।

দূতী বলিতেছেন, "মাধব, তুমি যথন নির্দায় হইয়াছ, তবে আর মিছা দিন গণিয়া ব্ৰহ্মবধূগণকে কত কাল প্ৰৰোধ দিয়া ৰাখিব দু রজের অবস্থা আর কি বলিব ? কেহ ধরণীতলে, কেহবা যমুনা-জলে কেহ বা নিকুঞ্জে লুটাইয়া লুটাইয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছে। এখন বিরহে বিরহে তাহারা মরণের পথ দেখিতে পাইতেছে। এখন আর ব্রজবিরহিণীগণের জীবনের আশা নাই। ইহাতে তোমার শত শত স্ত্রীবধের পাতক হইৰে, জানিয়া রাখিও। মাধব প্রেম্মরী গোপিকাকুলের অবস্থা আর ভোমায় কি জানাইব 🛉 অল্লসলিল- বিশিষ্ট সরোবর নিদাঘের তাপে যথন তাপিত হইয়া উঠে, সেই সরোবর আকৃলপ্রাণ সফরীর অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেই গোপীদের অবস্থা বৃঝিতে পারিবে। এই অবস্থায় জীবনই মরণ, মরণই বরং জীবন।"

শ্রীরন্দাবন-কাবোর কবি গোবিন্দদাসের লেখনীতে ফুলচন্দন বর্ষিত হউক।

এই কুজাধম লেখক কোনও সময়ে খ্রীপৌরাঙ্গের মোহ-দশার একটি পদ লিখিয়াছিল, তাহা এই :—

বৈশাধ মাদের নিশি অবসান প্রার ।
গন্তীরার গোরা যামি জাগিরা পোহার ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁর ব্যাকৃল অন্তর ।
"কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি কাঁদে নিরন্তর ॥
বিরহে বিরহে ক্ষীণ স্বর্ণ কলেবর ।
ভাবেতে বিবশ দেহ কাঁপে থরে থর ॥
মৃকৃতা বিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু-রাশি ।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে প'ড়ে বক্ষ যার ভাসি ॥
বিনা'য়ে বিনা'য়ে গোরা করয়ে রোদন ।
"কোথা কৃষ্ণ প্রানাথ দাও দরশন ॥"
চৌদশী চাঁদের মত গোর মুখশশী ।
অাঁথি-নীরে পাঙুমুখ যাইতেছে ভাসি ॥
"নন্দকৃলচক্র" বলি ছাড়ে দীর্ঘ্যাস ।
শ্রীয়াধার ভাবে মগ্র সদা হা হত্যাশ ॥

নিক্ষ পাথরে যেন স্থবর্ণের রেখা।
আকাশের গায় যেন ক্ষীণ চক্রলেখা।
গন্তীরার মরকতে গৌরাঙ্গস্থলর।
পড়িয়া রহয়ে মোহে তেমতি নিথর।
স্বরূপ রামানল বসি করে হায় হায়।
কনকপ্রতিমা আজ ধুলায় লুটায়॥

ষাহা হউক, বিরহ-বাাকুলা খ্রীরাধার দশমী দশার বর্ণনাস্ত্রক বহল পদ আছে, দেই সকল পদের অতি অল্লই পাঠকগণের নয়ন-গোচর হয়। যাঁহারা খ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরসের আসাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল পদাবলী পাঠ করিয়া প্রকৃতই চরিতার্থ ইইবেন। কি উদ্দেশ্যে এই সকল পদ উদ্ভূত করা হইতেছে, পূর্বের তাহার আভাস দিয়াছি; অতঃপর তাহা আরও বিশদরূপে বলা হইবে। এই সকল পদ পাঠ করিয়া ক্লপাময় পাঠকগণ গন্তীরাম্ব বিরহব্যাকুল খ্রীগোরাঙ্গের খ্রীম্থচ্ছবির কথা স্বীম্ব হৃদ্ধে কল্পনার তুলিকাম্ব অন্ধ্রত করিয়া ক্লতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীক্বফ-বিরহ গোপীর দশদশা-বর্ণনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল উজ্জ্ল-নীলমণিকার লিথিয়াছেন—

প্রোক্তানাং প্রেমভেদানাং বিবিধন্তাদশা অপি।
বিবিধাঃ স্থারিহেত্যেতা ভূমভীত্যা ন কীর্ত্তিতা।
অর্থাৎ গোপীদের প্রেমভেদে এই দশ দশারও বিবিধন্ব আছে।
প্রেমভেদের বিস্তৃত বিবরণ নাম্নিকাভেদে বর্ণিত হইয়াছে। ্বেমন শ্রীমতী মঞ্জিষ্ঠা রাগবতী, কোনও গোপী কুম্বন্তরাগবতী, কাঁহারপ্র মধুমেই, অপর কাহারও স্বতমেহ, কেহ বা প্রোঢ়া, কেহ বা মুগ্ধা, কেহ বা মধ্যমা ইত্যাদি। এই সকল নায়িকাদের প্রেম-ভেদে দশাও বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। গ্রন্থবাহল্যভয়ে সেই সকল বিবিধ ভাব এস্থলে বর্ণিত হয় নাই।

এই যে দশ দশার বর্ণনা করা হইল, ইহা ব্রন্ধবিরহিণীমাত্রেরই দাধারণ দশা। কিন্ধ বিরহে শ্রীমতী রাধিকার এক প্রকার অদাধা-রণ দশা ঘটিয়া থাকে। অধিরূঢ় ভাবের বর্ণনার তাহা আলোচিড হইয়াছে। এই অদাধারণ ভাব কেবল শ্রীমতীতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতঃপরে তাহার আলোচনা করা হইবে।

বৈষ্ণব কবিগণ মৃত্যুদশার বর্ণনা করিয়াই বিরহদশার শেষ করেন নাই। সেরূপ ভাবে শেষ করিলে রসের ও ভাবের পূর্ণতা ও পুষ্ট হয় না, এই নিমিত্ত উহারা দশম দশায় নায়িকার চেতনালাভের পদ বর্ণনা করিয়া আবার বিপ্রশস্ত-রসের প্রবাহটীকে আকুল করিয়া তৃলিয়াছেন। মৃত্যুদশায় সহসা যাহার বাহন্দুরণ স্থগিত হয়, যে বিরহরস-প্রবাহ স্থগিত হইয়া অন্তরে অন্তরে সম্পুষ্ট, ক্ষীত ও প্রবল হইয়া উঠে, চেতনাপ্রাপ্তিমাত্রেই তাহা আবার সিম্কর উচ্ছাসের স্থায়, পদ্মার প্রবল প্রবাহেয় স্থায় অজ্ঞ্রধারায় প্রবাহিত হইতে আরক্ষ হয় এবং এই অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দশাগুলি আবার সাগরতরক্ষের স্থায় বিরহবিধুর হদয়কে আকুল করিয়া তোলে! এয়্বলে উদাহয়ণ স্বরূপ তৃইটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্যশাঃ—

কুঞ্জ ভবনে ধনী

তুয়াগুণ গণি গণি

অতিশয় ছরবলী ভেল।

দশমীক পহিল

দশা হেরি সহচরী.

ম্বরে সঞে বাহির কেল।

শুন মাধ্ব কি ৰূপৰ ভোয়।

'গোকুল ভক্ণী

নিচয় মৰণ জানি৷

রাই রাই করি রোম n

তহি এক শ্লচতুরী তাক শ্রবণ ভরি

পুন পুন কহে তুৱা নাম i

ৰছক্ষণে স্থন্দরী পাই পরাণ কোক্সি

পদ গদ করে খ্রাম নাম॥

নামক আছু গুণ শুনিলে ত্রিভূবনে

মৃতজনে পুন কহে বাত।

গোৰিৰদাস কহ ইহ সৰ আন নহ

ষাই দেখহ মঝু সাথ।

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই প্রসঙ্গে অতি অল্ল কথায় নামমাহাত্ম অতি স্থানরব্ধপেই অভিবাক্ত করিয়াছেন। খ্রাম নাম গুনিয়া মৃত-প্রায় শ্রীমতী চেত্রনালাভ করিলেন। নামের এমনই গুণ যে উহা গুনিয়া মৃতব্যক্তিও পুনরায় কথা বলে। এমতী চেতনা লাভ করিলেন, চেতনা প্রাপ্তির পর যে ভাব প্রকটিত হইল, নরোভ্রম-দাসের একটা পদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে তদ্যথা :--

> 🕟 তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিকে চায়। না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায় ॥

কাহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দ্ শীতল কাহা নবঘন শ্রাম॥
অমৃতের সার কাহা স্থগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাহা মুরলী-বদন॥
দূরে তমাল তক করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশুপাথী করয়ে বিষাদ॥
পুনঃ পুনঃ চেতন পুনঃ পুনঃ ভোর।
নরোত্তম দাস কহে ছঃখ নাহি ওর॥

পাঠক মহোদয়গণ এই পদটী পাঠে ব্ঝিতে পারিবেন যে, উহা
মহাপ্রভুর দিবোাঝাদেরই মুখবন্ধ মাত্র। এই পদটী মহাভাবময়ী
শ্রীরাধার কথা মনে করিয়াই পাঠ করুন, অথবা দিব্যোঝাদগ্রস্ত
শ্রীশ্রীগোরাঙ্গস্থলরকে মনে করিয়াই পাঠ করুন, উহা প্রতিরোধোদ্মুক্ত উচ্ছ্সিত প্রেম-প্রবাহের হৃদয়োঝাদক বিমোহন চিত্রনৈপূণ্য
বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। ইহাই মহাপ্রভুর দিব্যোঝাদের ছায়ময়ী
প্রতিচ্ছবি।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## **मिट्यां गा**म

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ—গম্ভীরলীলার এক স্থগম্ভীর রহন্ত। এই নিগৃত্ত র পাণ্ডিত্যের অগম্য, ভাষার অলক্ষ্য—সাধকের প্রগাতৃ ধ্যের—কেবল সিদ্ধভক্তেরই আস্বান্ত। অধম আমরা এই লীলা সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কে? এই গম্ভীরা-লীলার অগাধ গাম্ভীর্যাই বা কোধার, আর আমাদের ক্ষুদ্রবৃদ্ধির প্রবেশাধিকারই বা কোথায়—কিন্তু তথাপি ত্রাশার এমনই ছলনা—মোহের এমনই প্রতারণা যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বৃধি আর নাই বৃধি—আস্বাদন করা তো বহু বহুজন্মের সঞ্চিত ভক্তি-সাধনারও পরের কথা—তথাপি এ সম্বন্ধে মংকিঞ্চিং লিথিয়া প্রকাশ করিতে চিত্তে বাসনার উদ্রেক হইয়াছে।

শ্রীগোরাঙ্গের সহচর সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহাকে সাক্ষাং "আনন্দচিন্মররসমূর্ত্তি" বলিয়া চিনিয়াছিলেন। শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ
সং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রজরস-লীলার নায়ক,
তিনিই নবদীপলীলায় "মহাভাব-রসবাজ হই একরূপ'' স্বরূপ।
স্থিতরাং মহাপ্রভুর লীলা ব্ঝিতে হইলে ব্রজরস ব্ঝিতে হয়, তাঁহার
প্রবর্ত্তিত উপাসনা তত্ত্ব ব্ঝিতে হইলেও সেই ব্রজরস-তত্ত্ব ব্ঝিতে
হয়। দিবোলাদ সেই ব্রজরসাস্বাদনের চরম পরিণতি। ব্রজরগাঁর

প্রথম সাধন—শ্রীক্ষধানুরাগ। অনুরাগ অনুক্ষণ প্রবর্জনশীল। জায়ারের জল যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে তটিনীকে আতটপূর্ণ করিয়া তোলে, অনুরাগও হৃদয়ে সেইরূপ অনুক্ষণ বাড়িতে থাকে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে উহা আপনার ভাবে বিভার হয়, উহার বিপুল বিচিত্র তরঙ্গমালা প্রকটিত হয়, উহা আতটপূর্ণ হইয়া নিজের গৌরবে নিজেই উচ্ছৃসিত হয়। অনুরাগের এই অবস্থার নাম ভাব।\* শ্রীকৃষ্ণ রসবিহবলা আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীদের হৃদয় সততই এই প্রকার ভাবনিষ্ঠ। ভাব, প্রেমেরই প্রথম প্রকটাবস্থা। এই প্রেম আহলাদিনী-শক্তির সারস্বরূপ। স্থতরাং ভাব, অনুরাগেরই উৎকর্ষবিশেষ। ইহার অপর নাম রতি। আবার এই অনুরাগোৎকর্ষ-বিশেষ (ভাব) যথন পরমসীমা প্রাপ্ত হয়, তথন উহা মহাভাব নামে থ্যাত হয়। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃততুল্য মহাসম্পত্রিস্বরূপ এবং এই মহাভাবই চিত্তের প্রকৃত স্বরূপ। †

এই মহাভাবের আবার প্রকারভেদ আছে। মহাভাব ছই প্রকার,—রুচু ও অধিরুচ়। ‡ যে মহাভাবে স্তম্ভ কম্প স্বেদাদি

শ্বমুরাগঃ বসংবেদ্যদশং প্রাণ্য প্রকাশিতঃ ॥
 মাবদাশ্রয়বৃত্তিক্ষেদ্রাব ইত্যভিধীয়তে ॥

মুকুলমহিষীবৃলৈরপাসাবতিক্কল ভঃ।
 বজদৈব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যদোচ্যতে ॥
 বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনরেং ॥

<sup>🕽</sup> স রুঢ়-চাধিরুঢ়-চেত্যুচাতে দ্বিবিধো বৃধৈ:।

সান্ধিকভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার নাম রুচ্ভাব।\* রুচ্ভাব যেমন সান্ধিক লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, অফুভাব দ্বারাও উহা সেইরূপ প্রকটিত হইয়া উঠে। শ্রীক্রফের সম্মিলনে ও তাঁহার অদর্শনে যে সকল অফুভাব রুচ্মহাভাবে প্রকাশ পায়, তর্মধা নিমিষের অসহিষ্কৃতা, আসল্লনসমূহের হৃদ্বিলোড়ন, কলক্ষণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সংখ্যেও আর্ত্তি-আশস্কায় ক্ষীণতা, মোহাদির অভাবেও আত্মাদিসর্কবিশ্বরণ, কণকল্পতা প্রভৃতিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। †

মহাভাবের রুঢ়াবস্থার অন্তরাগ কীদৃশ পরমোৎকর্ষের সহিত প্রকাশ পাইরা থাকে, উক্ত অন্তভাবসমূহের আলোচনা করিলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বৃথিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্কে কি প্রকার অন্তরাগের সহিত ভঙ্কনা করিতে হয়; ব্রজ্ব-গোপীরাই যে তাহার একমাত্র শিক্ষরিত্রী, এই সকল অন্তভাবের অন্তভ্তিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। পুর্ব্বোক্ত "নিমিষের অসহিষ্কৃতা" প্রভৃতি অন্তভাবসমূহের এক একটার আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) নিমেষের অসহিষ্ণৃতা— এক্ত ক্ষ-দর্শন করার নিমিত্ত গোপী-কুল এতই ব্যাকুল, যে চক্ষের নিমেষক্ষেপণে যে একটুকু কালক্ষেপ

উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রু

 ইতি ভণ্যতে।

<sup>†</sup> নিমেবাসহতাসল্লকাজন্বিলোড়নম্।
কল্পকণত্বং থিরত্বং তৎসোখ্যেহপ্যার্তিশকর।
মোহান্তভাবেহপ্যান্ত্রাদি সর্কবিন্দরণং সদা।
ক্ষণক্ত কল্পতেত্যান্তা যত্র বোগবিয়োগরোঃ ॥
উচ্চলনীলম্পি, স্থায়িভাবপ্রকর্মী।

ইর, সেই কালবিলম্টুকুই তাঁহাদের পক্ষে অসহ হইয়া উঠে।

শ্রীক্রফকে দেখিতে পাইয়াও গোপীদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহসাশকা বলবতী হয়—চক্ষের নিমিষের মধ্যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে
হারাইয়া ফেলেন। এই আশকার উহারা অধীর হন। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীমন্তাগবত হইতে এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ উদ্ভূত
হইয়াছে যথাঃ—

গোপ্য ক কফমুপলভা চিরাদভীষ্টং।

যংপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকতং শপন্তি।

দৃগ্ভিন্ন দীক্তমলং পরিবভা সর্বাস্তম্ভাবমাপুরপি নিতাযুক্তাং হুরাপম্॥

গোপীগণ বছদিনের পরে কুরুক্তে যাইরা এর্ক্ডের সন্দর্শন পাইলেন। এই সময়ে তাঁছাদের চিত্তে যে অনির্কাচনীয় আননেদর উদ্রেক ছইয়াছিল, প্রীপাদ শুকদেব তাহার বর্ণনা করিয়া
বলিতেছেন:—"গোপীগণ বছকালৈর পরে তাঁছাদের অভীপ্ত
প্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন করিবার সময়ে চকুর নিমেষপতনের কালটুকুও
অসহ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; বিধাতা নয়নের পলক
দিয়াছেন বলিয়া তাঁছাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং
যোগিগণের স্বত্রতি প্রীকৃষ্ণকে নয়ন দারা হাদমন্থ করিয়া
মহা-আনন্দ লাভ করিলেন।" এইরূপ নিমেষাসহিষ্ণুতাপ্রকাশক
শ্লোক প্রীভাগবতে আরও দেখিতে গাওয়া যায়। যথা:—

অটিভ ইম্ভবানহ্নি কাননম্। ক্রটিযু গায়তে ত্বামপশ্রভাম্॥ কৃটিল কৃত্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে। জড় উদীক্ষতাং পদাকুদ্ শাম্॥

শ্রীচরিতামতে লিখিত আছে:---

এ মাধুর্যামৃত সদা যেই পান করে। তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরস্তরে॥ অতপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন। অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে স্ক্রন ॥ कां है तिया नाहि मिल भरव मिल छहै। ভাহাতে নিমেষ ! ক্লফ কি দেখিব মুক্তি॥

এতদবলম্বনে বৈশ্ববংশীয় পক্ষথকমল গোস্বামী একটা গান রচনা করিয়াছেন যথা :---

কি হেরিব খ্রাম স্ক্রপ নিরূপম

নম্বন তো মম মনোমত নয়।

यथन नवरम मन मह मन

হতে ছিল সন্মিলন।

নয়ন পলক দিল হেন স্বথের সময়। খ্রাম দরশনের আমার ত্রিবিধ বৈরী।

বল কেমনে ওরূপ ময়নে ভরি হেরি ॥ খনে গুরু লোক

भग्रम भगक

আমার স্থথেতে উপজে শোক। ডাহে আনন্দ মদদ ছই প্রাশয়।। শৃথি যে হেরিবে ক্লফানন,
তারে কোটনেত্র না দের কেন
বিদি দিল বা হুইটা নয়ন,
তাহে কৈল পশা আচ্ছাদন

( বিধি স্থলন জানে না )

শীথ কি তপ করিয়া মীন। পেল ছইটী চক্ষু পক্ষহীন। আমি সেই তপ করি

মীনের মতন নেত্র ধরি হেরি হরি পরাণ ভরিয়া। দিল পক্ষ তাহে নাহি ছিল ক্ষতি, যদি দিত স্থাথির উড়িতে শকতি॥

তবে চকোরের মত

সে লাবণ্যামৃত

ত্মাথি উড়ি উড়ি পান করিত। তবে পিয়াসা মিটতে হেন মনে লয়।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী এই অবস্থাকে "বৈচিত্ত্য-বিপ্রবাস্ত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোদ্ ত উজ্জ্বননীলমণির শ্লোকের টীকার লিথিয়াছেন "এইরূপ স্থলে শ্রীক্রঞ্চকে না দেখিলেই গোপীদের দর্শনোংকণ্ঠা জন্মে, আবার দর্শন-প্রাপ্তি-মাত্রেই তাঁহারা বিচ্ছেদের ভরে অধীরা হন, যথাঃ—

"অদৃষ্টে দর্শনোংকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদভীকতা।" এই বৈচিত্তা-বিপ্রদম্ভ প্রেমের এক অমুত বিধান। (খ) রুড় মহাভাবের আরে একটা অবস্থা—আসম্প্রদানতাক্ষিলোড়ন। গোপীগণের অনুরাগ মহাশক্তিশালী। ই হাদের
অনুরাগের মহীয়সী শক্তি দীর্ঘকাল প্রচ্ছের বা অপ্রকটভাবে থাকিতে
পারেন না। সমৃদ্র যেমন গভীর করোলে উত্তালতরক্ষে বিলোড়িত
হইয়া তটবর্ত্তী জনসমূহের চিত্ত বিলোড়িত করিয়া তোলে, বিছাং
যেমন মৃহ্র্ত্ত মধ্যে সর্ব্বাত্র সঞ্চারিত হইয়া স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে,
গোপীগণের রুড় মহাভাবও তাদৃশ শক্তিশালী। এই "আসম্প্রদানতাস্কাবিলোড়নে"র বে উদাহরণ উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে
তাহা এই:—

সথাঃ প্রোক্ষা কুরান্ গুরুক্ষিতিভূতামাঘূর্ণয়স্তি শিরঃ
বস্থা বিশ্লথয়স্তাশেষরমণীরাপ্লাব্য সর্বাং জনম্।
গোপীনামমূরাণসিক্লছরী সত্যস্তরং বিক্রমৈরাক্রম্য স্তিমিতাং ব্যধাদপি পরাং বৈক্ঠকণ্ঠশ্রিয়ম্॥

অর্থাং দারকাবাসিনী রমণীগণ কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলিত হইরা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'স্থীবৃন্দা, দেখ গোপীদিগের অনুরাগ-দমুদুলহরী কুরুবংশীয়দিগকে প্লাবিত, মহারাজদের মন্তক ঘূর্ণিত, পতিরতা নারীদের সতীত্ব শিথিলিত, অপর সাধারণকে পরিপ্লুত, দত্যভামার হৃদর আক্রান্ত এবং ক্রম্মিনীর হৃদয় তিমিত করিয়া প্রবা-হিত হইতেছে।" ফলতঃ রুদ্মহাভাবের ইহাই এক মহান্ মহিনা।

(গ) ইহার অপর বাাপার,—করকণত। একজের সহবাসসময় করকান হইলেও মহাভাবময়ী গোপীদের নিকট উহা ক্ষণকালের স্থায় প্রতীয়মান হয়। ইহার উদাহরণ যথা ঃ—

সরজ্যোমী রাদে বিধিরজনীরূপাদি নিমিখাদতিকুদ্রা তাসাং যদজনি ন তদিম্মরপদম্।
স্থােৎসেবারস্তে নিমিষমিব করামিবদশাং
মহাকরাকরাপ্যহহ লভতে কালকলনা ॥

পৌর্ণমাদী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন—নান্দীমুখি, রাদের শার-দীয় রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি সদৃশী স্থদীর্ঘা হইলেও গোপীদের অফুভাবে উহা নিমিষ অপেকাও যে অল্লতর প্রতীয়মান হইয়াছিল, ইহা আন্চর্য্য নহে। যেহেতৃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গজনিত স্থথোৎসব আরম্ভ হইলে গোপীদের মহাকল্লাবধি কালসংখ্যা নিমেষতুল্য হইয়া পড়ে।

- ( च ) রচ মহাভাবের অপর একটি লক্ষণ—শ্রীক্রফের স্থথেও
  পীড়ার আশকা। প্রাকৃত কগতে দেখিতে পাওরা যার প্রিয়কনের
  অতি কুদ্র অনিষ্টেও প্রণায়িহ্বদয়ে উহার মরণের আশকা পর্যান্ত
  উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্ত গোপীপ্রেমের এমনই অন্ত্রত মহিমা
  বে শ্রীক্রফের স্থপেও উহারা তাঁহার পীড়ার আশকা করেন!
  তাঁহাদের বক্ষে শ্রীক্রফের পদস্পর্শেই বা তিনি ক্লেশ প্রাপ্ত হন,
  গোপীদের মনে ইহাও আশকার বিষয় হইয়াছিল। এরপ ভাব
  নরলোকে দেখিতে পাওয়া যার না।
- ( ও ) রচ মহাভাবের আর একটি চমংকার লক্ষণ,—মোহাদির অভাবেও বাহুজগদিশ্বতি, ধথা খ্রীভাগবতে:—

তানাবিদর্গ্যন্ত্র**দ**বদ্ধ-ধিরস্থমাস্থানমন্ত্রমেদম্ ।

## ৰথা সমাধো মূনয়োহনিতোফে ৰক্ষঃ প্ৰবিষ্টা ইক নামরূপে॥

অর্থাৎ ক্লফ উদ্ধবকে ৰলিতেছেন, হে উদ্ধব! মেমন সমাধিকালে বৃনিগণ, সমুদ্রে প্রকিষ্ট নদীসমূহের স্থাফ নামরূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, তদ্রুপ গোপীপণের চিত্তও আমার প্রতি প্রবলতম আসক্তিতে সর্ক্রদাই আমাতে প্রবিষ্ট থাকে, উহারা সীম্ন দেহ পেহ বা দুর নিকট কিছুরই অন্তত্ত করিতে পারে না।

ইহার আর একটা লক্ষণ--ক্ষণকলতা অর্থাৎ ক্ষণমাত্রও সময়ে। করের তার অমুভূত হওরা।

মহাভাবের অফুভাব লক্ষণ এইরপ। শ্রীজগবান্কে ব্রজরদে ভদ্দন করিতে হইলে তদ্বিয়ে চিত্তের কি প্রকার উৎকর্ষসাধন করিতে হয়, পাঠকগপ রসশাস্ত্রের এই সকল উক্তিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞাভাস গাইতে পারেন।

রুঢ়ভাব, উদ্দীপ্রসান্ত্রিক অমুভাকপ্রধান। উদ্দীপ্রসান্ত্রিক অমুভাবসমূহ হইতে এই রুঢ়ভাব উত্তরোত্তর এক প্রকার বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত হইলে তাহাতে তথন অন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট অমুভাব-সমূহ পরি-শক্ষিত হয়। এই অবস্থায় রুঢ়ভাব অধিরুঢ় নামে অভিহিত-হয়। বথা—

> রুঢ়োকেন্ড্যোহ্মুভাবেভ্যেঃ কামব্যাপ্তা বিশিষ্টতাং বত্তামুজাবা দৃষ্ঠান্তে সোহধিরুঢ়ো নিগন্ধতে ॥

ইহাতে অনুভাবসমূহের আরও উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর ফুরণ দৃষ্ট হইরা অধ্যেক চ অনস্ক প্রেমানন্দরসমাধুর্যাময় শ্রীমনুরনাবনীমদন- গোপালদেবের স্বরূপাঞ্ভাবের নিমিত্ত হাল্বৃত্তির এইরূপ উচ্চতর ও ক্রেষ্ঠতর বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ক্ষুদ্র হাদেরে স্থাফ্র-ছবশক্তি ঘারা দেই স্থাস্থার এক বিন্দুর নিথর্ম অংশের এক অংশের নিথর্মাংশও অত্তব করিতে পারি না। তাঁহার বিরহজনিত মথের অত্ততিও আমাদের পক্ষে ধারণার অতীত। ভাবের বিকাশের ও ভাবের ক্রুণের অভাবে দেই নিথিলরসামৃততত্বসম্বন্ধীয় স্থাক্তথাক্তব আমাদের মত জড়ীভূত চিংকণের পক্ষে একেবারেই অসন্তব হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজগোপীরা এই সকল উচ্চতর ভাবের সাক্ষাং শ্রীমৃত্তি-স্বরূপিণী। তন্মধ্যে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা প্রেমানন্দরসমাধুর্যা-জনতের একছেত্রা মহারাণী। শ্রীরাধার অত্তাব-উৎকর্ষের সম্বন্ধে শিববাক্য এই ঃ—যথা উজ্জলনীলমণিতে—

লোকাতীতমজাওকোটিগমপি ত্রৈকালিকং ষংস্কৃথং ছঃথঞ্চেত পৃথগ্ যদি ক্ষুটমূজে তে গচ্চতঃ কৃটতাম্। নৈৰাতাসতৃলাং শিবে তদপি তৎকূটৰয়ং রাধিকা-প্রেমোন্তংক্ষছঃখনিকু-ভষয়ো বিন্দেত বিন্দোরপি॥

অর্থাং মহাদেবী একদিবস মহাদেবের নিকট শ্রীরাধিকার প্রেম-বৈশিষ্টোর কথা জিজাসা করেন। তহন্তরে মহাদেব বলেন, "প্রিরে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিবার উপান্ন নাই, বৈকুঠের নিথিলজক্রদর্গের ত্রৈকালিক স্থধহংশ সঞ্চিত করিয়া বদি পৃথক্ পৃথক্ স্থপ কর, অথবা কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবনণেম্ন ত্রেকালিক স্থাহঃশ্র যদি সঞ্চিত করিয়া পৃথক্ ছাই স্থাপ, স্থাক্তিক কর, তাহা স্ইলে দেখিবে,—এই, মিপুর্বিশাল স্থের স্থপ রা হুংধের স্থপ শ্রীরাধার উচ্ছ্বলিত প্রেমস্থাসিম্বর স্থবের বা ছঃথের এক বিশ্বর সহিতও তুলা হইতে পারে না।"

শ্রীনতীর অধিরুঢ়ামুভাবের বৈশাল্য ও গান্তীর্য কীদৃশ, এতদারা তাহার একটুকু আভাদ দেওরা হইরাছে। অধিলরদাস্থতমূর্ত্তি রস-রাজের রসামুভাবের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্ত কি প্রকার সাধন প্রয়োজনীয়, ভক্তিপধের পথিক মানবগণ ইহা হইতেই ভাহার আভাদ গ্রহণ করুন। মহাতাব, রুঢ়ভাব ও অধিরুঢ়ভাব এই দকলই শ্রীবুন্দাবনের দম্পত্তি।

মোদন ও মাদন ভেদে অধিক্ষঢ় দিবিধ। মোদমের লক্ষণ এই— "মোদনঃ স দুয়োগত্ত সান্তিকোদীপ্তসোষ্ঠিবম্।"

যে অধিরতভাবে উদ্দীপ্ত সাধিক অন্তভাবসমূহ বিশেবরূপে সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম মোদন। ইহার অন্ত একটি লক্ষণ এই—

> হরের্যত্র সকাস্তস্ত বিক্ষোতভদ্নকারিতা। প্রেমোকসম্পদ্বিখ্যাতকাস্তাতিশন্নিতাদন্ন: ॥ ব্রাধিকাযুথ এবাসৌ মোদনো মতু সর্বতঃ।

ৰ: ঐমাৰ্ জ্লাদিনীশক্তে: হ্ৰবিলাস: প্ৰিয়োবরো 🛭

ব্রজ্ঞােপীমাত্রেই এই উচ্চতর শ্রেণীর অনুভাব পরিদক্ষিত হয়্ না। এই মাদন-অধিরুড়ভাব কেবল শ্রীরাধিকাযুথেই বর্তমান। ইহা হলাদিনী শক্তিরই পরমার্ত্তি। শ্রীরাধাযুথেই এই অধিরুড় ভাষ প্রকাশ পার, এই নিমিত্ত ইহাকে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হইরাছে। মোদনভাবের প্রভাবে ক্রিণীপ্রভৃতিঝাস্তাগণ-সম্বিত শ্রীকৃষ্ণও বিক্লুর হন। ব্রজ্দেবীর এই ভাবের প্রভাবে কুরুক্তের ব্রজনেবীসহ শ্রীক্রঞ্চ-সন্মিলন-কালে রুক্সিনী প্রভৃতি মহিষী-গণ একবারে বিক্ল্ব হইয়াছিলেন। কিরংক্ষণ পরে শ্রীরাধার মোদন-ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মহিষীগণ স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্থাবাসে প্রস্থান করেন, কিন্তু মোদন-ভাবাবিষ্টা শ্রীরাধা ভাঁহাদের অন্তিত্ব পর্যান্ত অন্তব করিতে সমর্ম্ব হন নাই।

মোদনের আর একটি গুণ,—প্রেমোক্রমপদ্বতীর্ন্দাতিশ্বিছ।
চন্দ্রাৰলী প্রভৃতি উচ্চতর প্রেমমপদ্বতী। কিন্তু মোদনভাব তাঁহাদের
চিত্তর্ত্তিতেও প্রকাশ পায় না। তাঁহাদের অপেক্ষাও মোদনে
প্রেমের আতিশ্যা অনেকগুণে অধিক্যাত্রায় বিভয়ান থাকে।
শ্রীরাধার মোদন ভাবে আরুই হইয়া রসরাজ অতি প্রেমবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতিকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকায় আরুই হইয়া থাকেন।
ইহা মোদনেরই প্রবল আকর্ষণ। সকল প্রেমবতী অপেক্ষা মোদনভাববিশিষ্টা শ্রীরাধার প্রেম অনেক অধিক।

মোদন ও মাদন এই উভগ্নই সম্ভোগ-দশার ভাৰাতিশয্যবিশেষ। কিন্তু সম্ভোগে ও ৰিপ্ৰক্ষে—উভয়েই মোদনের কার্য্য প্রকাশ পায়। ভাই উচ্ছাদনীলমনিকার লিথিয়াছেন—

स्मिन् वितर-देवदश्चार स्मीश वित मास्ति। ध्रा

অর্থাৎ বিরহদশার এই মোদন "মোহন" নামে অভিহিত হয়।
ভবন বিরহ-বৈবঞ্চ বশতঃ উহাতে সাত্মিকভাব সক্ষ্য প্রস্থীপ্ত হইরা
উঠে । বধা উজ্জ্বনীলয়ণিতে : —

উত্তবেগথ্বাগ্যমানদশনা কণ্ঠস্থলান্তর্চং
জলা গোকুলমণ্ডলীং বিদধতী বাস্পৈন দীমাতৃকম্।
রাধা কন্টকিতেন কন্টকিফলং গাত্রেন ধিক্কুর্বতী
চিত্রং তদ্ধনরাগরাশিভিরপি খেতীকতা বর্ততে।

অর্থাৎ উদ্ধব বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তছত্তরে উদ্ধব বলেন— ব্রজের দশা আর কি বলিব, শ্রীমতী রাধিকার দশাই বলিতেছি— কম্পে কম্পে শ্রীরাধার দন্ত-বর্ষণ হয়, বাক্য গদ্পদ হইয়া কণ্ঠেই মিলিয়া ধায়, তাঁহার নয়নজলে বৃন্দাবনভূমি কর্দমিত হয়, গাত্র কণ্ট-কিত হইয়া কণ্টকীফলের কণ্টক গুলিকেও ধিক্কৃত করে, তোমার অমুরাগ দারা লোকের আনন্দের উদ্রেক হয়, দেহ ও চিত্ত প্রফুল হয়, কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, শ্রীরাধা তোমার অমুরাগে শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন।

অতঃপর মোহন ভাবের অফুভাব বিরত হইরাছে, যথা :—

অত্রাম্বভাবা গোবিন্দে কাস্তান্নিষ্টেইপি মৃষ্ট্না।

অসহতঃথস্বীকারাদপি তৎস্থধকামতা॥

বন্ধাওকোভকারিছং তিরশ্চামপি রোদনং।

স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাং॥

দিব্যোন্মাদাদয়োপ্যন্তে বিদ্যান্তর্মুকীর্ত্তিতাঃ।

প্রায়ো বৃন্দাবনৈশ্র্যাং মোহনোহয়মৃদঞ্জি॥

মোহন ভাবে কাস্তাসংশ্লিষ্ট হইয়া ব্রজস্থন্দরীর নিমিত্ত শ্রীকৃষ্টের

মৃষ্ট্ হয়, গোপীরা অসহ তঃথ শ্রীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ট-মৃথ-ক্ষামনা

ক্ষরেন, গোপীদের হৃংথে ব্রহ্মাণ্ডকোভকারিত্ব সংঘটিত হয়, তির্যাক্ প্রাণীরাও তাঁহাদের হৃংথে ব্রোদন করে, ইঁহারা মৃত্যু স্বীকার করিয়া স্বীয় দেহের পঞ্চত্ত হারা শ্রীক্ষকের সঙ্গতৃষ্ণা বাঞ্চা করেন। ইহাতে দিব্যোন্মাদাদি বহু অন্তভাব প্রকাশ পায়। বৃন্ধারনেশ্বরীতেও এই ন্মাহন ভাব পরিলক্ষিত হয়।

দিব্যোন্মাদ এই মোহনের অফুভাব-বিশেষ। মোহনের অফুভাব সকলের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া অতঃপরে দিব্যোন্মাদের কথা বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

মোহন অবস্থার ভাবাতিশয় অতীব চমংকার। এই অবস্থার স্বয়ং অসহতঃথম্বীকার করিয়াও গোপীরা কৃষ্ণস্থথের কামনা করেন। শ্রীচরিতাস্তকার এই বাক্যের বিবৃত্তি করিয়া লিথিয়াছেন :---

গোপীগণের প্রেম মহারুত্তাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মাল প্রেম, —কতু নহে কাম।
কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লোহ আর হেম বৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
ক্ষেন্দ্রেপ্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাংপর্যা নিজ সম্ভোগ কেবল॥
কৃষ্ণ-স্থা-তাংপর্যা হয় প্রেম মহাবল।
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
ব্যক্ষা বৈদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।

হস্তাজ আর্যাপথ নিজ পরিজন ।
অজনে কররে যত তাড়ন ভর্ৎসন
সর্বত্যাগ করি করে রুফের ভজন।
রুফস্থ হেতৃ করে প্রেম-সেবন॥

আত্ম-স্থ-হঃথে গোপীর নাহিক বিচার। রুষ্ণস্থ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥

পূজাপাদ উজ্জ্বলনীলমণিকার মোহনভাবের এই ব্যাপারকে "অসহত্বঃথলীকারাৎ তৎস্থুথকামতা" নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রীকৃষ্ণ মথুরার আছেন, উদ্ধব ব্রজে গিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রীকৃষ্ণকে আপনি কোন মনের কথা জানাইতে চাহেন কি ?" প্রীরাধা তছত্তরে বলিলেন—

ভার: সৌখাং বদপি বলবদোর্চমান্তে মুকুন্দে
যভারাপি ক্ষতিরুদরতে তভ্ত মাগাং কদাপি।
অপ্রাপ্তেহিমিন্ বদপি নগরাদার্ডিরুগ্রা ভবের:
সৌখাং তভ্ত কুরতি হৃদি চেত্তত্ত বাসং করোতৃ।

" শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিলে আমার স্থা হয় বটে, কিন্ত ইহাতে যদি তাহার কিঞ্চিন্নাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি বেন কখনই বৃদ্ধাবনে না আইসেন। আর তিনি মধুরা নগর হইতে না আসিলে বৃদ্ধি আমার গুক্তর পীড়া হয় এবং তাহাতেই যদি তাঁহার স্থ হয়, ভাহা হইলে তিনি সেইখানেই বাদ কক্ষন।" মহাভাবস্বরূপিণীর প্রেম-মহিমা কেমন ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবের আর একটি ব্যাপার,—

বন্ধাপ্তকোভ-কারিতা। উহার উদাহরণ এই—

নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্বাকুলং স্বেদমূহে বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমূচরশ্রুবৈকুণ্ঠভাজঃ। রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেমনিখাসধূমে পূর্ণানন্দেহপুর্যবিদ্বা বহিবিদমবহি চার্ত্তমাসীদক্রাগুম্॥

অর্থাং নালীমুথী একিঞ্চকে বলিতেছেন "এরাধার প্রেমনিখাসধুম চারিদিকে প্রসারিত হইলে অতি অন্তুত ঘটনা ঘটিয়ছিল। ইহাতে
প্রাকৃত অপ্রাকৃত সকল পদার্থই সংক্ষ্ হইয়াছিল, নরলোকে
উচ্চ রোদনের ধ্বনি উঠিয়াছিল, ফণিকৃল ব্যাকৃল হইয়াছিল,
দেবতারা ঘর্মসিক্ত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী প্রভৃতিরাও
অক্রপাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বাহ্থ বস্তু পূর্ণানন্দে বাস
করিয়াও অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল।

নান্দীমুখী সাক্ষাং ভাগবতী শক্তি। তিনি বিশাল বিশ্ববন্ধাণ্ডের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশ্বরের বিষয় কি আছে? অপিচ শ্রীরাধা হলাদিনীশক্তির চরমসারস্বরূপিণী। তাঁহার আনন্দেই জগতের অনন্দ, তাঁহার বিষাদেই জগতের বিষাদ। সর্বাহলাদিনী মহাশক্তীশ্বরীর বিষাদ-নিঃখাদে ব্রহ্মাণ্ডে যে বিশাল ছঃথের তরক্ষ প্রবাহিত হইবে, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কি আছে? ইহার আরম্ভ একটি উদাহরণ এই :—

ওর্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং হর্বলেনোরসা মে তাপঃ প্রৌঢ়ো হরিবিরহজঃ সহতে তন্ধলানে। নিজ্ঞাস্তা চেন্তবতি হৃদয়াদ্যশু ধৃমচ্চটাপি ব্রহ্মাণ্ডানাং সধি কুলমপি জালয়া জাজলীতি॥

শীরাধা বলিলেন, "সথি, শীরুকের বিরহানল বাড়বানল হইতেও প্রথরতর। আমি কিরুপে যে সেই জালা সহিতেছি তাহা বলিতে পারিনা। মদি ঐ তাপের ধ্মচ্ছটাও আমার হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে বোধহয় ঐ জালায় সমগ্র বিশ্ববন্ধাও জলিয়া ভন্মী-ভূত হইয়া যাইবে।"

শ্রীক্লঞ্চের অঙ্গসঙ্গলাভের নিমিত্ত গোপীদের তৃষ্ণা কিরুপ বল-বতী হইয়া উঠে, এই ভাবে তাহা স্থাপ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। গোপীরা মৃত্যু শ্রীকার করিয়াও পঞ্চত্ত্বারা শ্রীক্ষেত্র সহিত মিলন বাসনা করেন, বধা:—

> পঞ্চকং তমুরেতু ভূতনিবহা: স্বাংশে বিশস্ক ক্টুং ধাতারং প্রণিপতা হস্ত শিরদা তত্রাপি যাচে বরম্। তন্বাপীয় পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-ব্যোদ্রি ব্যোম তদীয়র্ব স্থানি ধরা তত্ত্বালর্ম্বেহনিল: ॥

শীরাধা গালিতাকে কহিলেন "সথি, শীক্তম্ব যদি বৃন্দাবনে আগমন না করেন তবে এজীবনে আর তাঁহার সহিত আমার দেখা হইবে
না, তিনিও আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। স্থতরাং এত
ক্রেণে আর এ দেহ রাখিরা লাভ কি ? আমি প্রাণ পরিত্যাপ
করিলে তুমি আর আমার এ দেহ রক্ষা করিও না। আমার দেহত্ব

পঞ্চভূত বিয়োজিত হইয়া পঞ্চভূতে মিশ্রিত হউক, আমি অবনত মন্তকে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে শ্রীক্তফের বিহার দীর্ঘিকাতে আমার দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার জ্যোতি, তাঁহার প্রাঙ্গনের আকাশে এই দেহাকাশ, তাঁহার গমনপথে এই দেহের ক্ষিতি এবং তদীয় তালরুস্তে আমার দেহের বায়ু বিমশ্রিত হউক।"

দেহত্যাগে পঞ্চভূতের সহায়তায় আসঙ্গণিপার চরিতার্থতাসাধন বাসনা গোপী প্রেমের এক অন্ত্ত মহিমা। মোহন ভাবের এই সকল অন্ত্ত বিক্রম প্রকৃতপক্ষেই প্রেমের পরাকাষ্টাস্টক। এই মোহনভাব হইতেই দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি। পূজাপাদ শ্রীল উক্ষল-নীলমণিকার লিথিয়াছেনঃ—

এতন্ত মোহনাথ্যস্ত গতিং কামপ্যপেয়্ষ:

ভ্ৰমাভা কাপি বৈচিত্ৰী দিৰোনাদ ইতীৰ্ঘ্যতে॥

অর্থাৎ মোহনভাব কোন প্রকার অন্তুত গতি প্রাপ্ত হইয়া যখন এক প্রকার ভ্রমাভ বৈচিত্রীতে উপনীত হয়, তথন উহা দিব্যোন্মাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাবরাজ্যে দিব্যোন্মাদ প্রকৃতই অন্তৃত ব্যাপার। ভাবের আতিশ্ব্যে ভ্রমের আবির্ভাব। এই অবস্থায় মেঘ দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভ্রম হয়, তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রম হয়,—আরও নানা প্রকার প্রমাভা বৈচিত্রী সঞ্জাত হইয়া বিরহ-বিবলা শ্রীরাধার ভ্রমমন্ত্রী চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্য বৈষ্ণব সাহিত্যের অত্লনীয় সম্পত্তি, রসশাল্পের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম বিষয় এবং ভক্ষন-রাজ্যের উচ্চতম তত্ত্ব।

শ্রীমন্তাগবতের দশম স্বন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ধব-স্থাগ-

মন-প্রসঙ্গে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। নবম গ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

মহাভাববিশেষস্থ গতিং কামপুণেযুব:।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিবোনাদ ইতীর্যতে ॥
উদবৃণা চিত্র জল্লান্তা স্তদ্ভেদা বহবো মতা:।
প্রেচিস্তা স্থলালোকে প্রণন্ধ-ক্রোধন্ধ্ ভিত:॥
ভূরিভাবমরো জল্লিক্র জল্পক্তব:॥

ভ্রমর দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণদৃত বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি ভ্রমরকে কৃষ্ণদৃত মনে কয়িয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, উহা চিত্রজল্প নামে খ্যাত। ঘূর্ণা ও চিত্র জল্পাদি দিবোন্মাদের বহুল প্রকার ভেদ আছে। প্রণয়কোধপূর্ণ বহুলভাবমন্ত্রী উক্তিই জল্প নামে খ্যাত। উহা হইতেই চিত্র জল্পের উদ্ভব। চিত্রজল্পাদি সম্বন্ধে এখানে সবিশেষ কোন কথা বলা হইবে না। এস্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিবোন্মাদই সবিশেষ আলোচ্য।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

কৃষ্ণ মধুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভ্র সে দশা উপজিল।
উদ্ধব দর্শনে বৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভ্র সে উন্মাদ-বিলাপ।
রাধিকার ভাবে প্রভ্র সদা অভিমান।
সেইভাবে স্থাপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান।

## দিবোানাদে ঐছে হয় ইথে কি বিশ্বয়। অধিরচভাবে দিবোানাদ-প্রলাপ হয়।

শ্রীচরিতামৃতের এই পরারসমৃহের কিঞ্চিৎ বিরত করার নির্মিন্তই ইতঃপূর্ব্বে ভাব, রুড়ভাব, ও অধিরুড় ভাবাদির আলোচনা করা ছইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোমাদ-বর্ণনাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। দিব্যোমাদসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে কোন্ ভাব হইতে দিব্যোমাদের উৎপত্তি, অগ্রেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সামান্তকারে শ্রীরাধার ভাব বিরত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক মহোদয়গণ তাহা হইতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-রসাম্বাদনের গান্তীর্য্যের লেশাভাস অম্বভাব করিতে পারিবেন।

় ভাবরাজ্যের স্তরবিভাগ এবং প্রত্যেক স্তরের বিশিষ্টতা প্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে বেরূপ লিখিত হইয়াছে, জগতের কোনও দার্শনিক লেখক এরূপভাবে আর কথনও এইরূপ স্ক্রভাবে ভাবের দার্শনিক ভব বিচার করিতে পারেম নাই। এই ভাবরাজ্যের মধ্য দিয়া কিপ্রকারে "রম্যে বৈ সং" পদার্থ অধিগম্য হয়, কি প্রকারে তাঁহার আভাস অমভ্ত হয়, জগতের আর কোনও ধর্ম সম্প্রদায় অথবা দার্শনিক সম্প্রদায় তৎপ্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। প্রীপ্রীমহাপ্রভুর পার্মদগণ এই অমভ্যন্ত রসময় স্কলের রাজ্য এবণ-আলোকরের সম্পাতে আবিষ্কৃত করিয়া সাধকগণের নেত্রসমক্ষে সম্প্রাণিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার অস্তরালে ধে সকল দার্শনিক তব্ব নিহিন্ত মহিয়াছে, শত্তর-স্বামী প্রভৃতি ব্রস্কতব্বদর্শীদেরও তাহা অবিদিত

ছিল, এমন কি মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী অপরাপর বৈঞ্চব সম্প্রাদারের আচর্যাগণও এই রাজ্য-সন্দর্শনে সমর্থ হন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিবোান্মাদ,—ভজন রাজ্যের অতি শ্রেষ্ঠতম তথা। এ সম্বন্ধে সবি-স্থার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রীথ্রীমহাপ্রভর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন মহাভাগ্যবানের কর্ম। প্রীগোরাক্সক্রের অতি প্রিয়তম পার্যদ, তদীয় দিতীয় স্বরূপ,— শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর জীবগণের প্রতি পরম রূপালু ছিলেন। তিনি প্রীপ্রীমহাপ্রভুর এই দীলা স্থাকারের বর্ণনা করিয়াছিলেন। ছর্জাগ্যক্রমে সেই গ্রন্থ লোক-লোচনের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া একণে কোথায় রহিয়াছেন, আমরা বহু অতুসন্ধানেত তাহার সন্ধান পাইলান मा। এ হুঃথ চিরদিনই মনে ধিকি ধিকি জালতে থাকিবে। দিব্যো-মাদলীলার স্ত্রকারদের মধ্যে অপর ভাগ্যরান-জ্রীমদাসংগোস্বামী। প্রীপাদ স্বরূপের রূপায় তিনি এ বিষয়ের অনেক সংবাদ জানিতেন, নিক্ষেপ্ত অনেক লীলা বোডযবর্ষ কাল স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছেন। তিনিও এ দম্বন্ধে সামান্তাকারে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-(इन) अर्वास्य भन्नमकाङ्गिक श्रीन क्रम्थनाम कवित्राखः श्रीभाष শ্বরূপের কড়চা ও শ্রীমন্ধাসগোস্বামীর কড়চা হইতে এই দিব্যোন্মা-দের লীলা-সত্তের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া প্রেমিক ভক্তগণের সাধন-সম্পত্তি ঘজায় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ যদি প্রীগৌরাঙ্গাণীলার স্মার কোন তত্ত্ব বা তদ্যটিত স্মার কোন সিদ্ধান্ত বিবৃত না করিয়া কেবল এই দিব্যোন্মাদ লিখিয়াই তদীয় বার্দ্ধকো रमधनीत विद्याम मिर्फन, काहा इहेट्न अ शोफीय देवकवर्गन हिन्निम পরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভক্তি সহকারে শ্রীপাদ ক্লফদাসের নিকট অপ-রিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকিতেন।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ প্রেমিক ভক্তগণের নিকট যে কীদৃশ অমূল্য ধন, আমরা তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মহা-মাধ্র্যাময় শ্রীক্লফ স্বীয় প্রেমে ভক্তহানয়কে কি প্রকারে আকর্ষণ করিয়া প্রেমের কেব্রান্তিমূখী শক্তির কলে আপনার শ্রীচরণারবিন্দ মকরন্দের দিকে আকৃষ্ঠ করেন, কি প্রকারের জগং ভুলাইয়া, জগতের প্রলোভনীয় দ্রব্যের প্রলোভন বিনাশ করিয়া মায়াপ্রপঞ্চের অস্তিস্ক বিনষ্ট করিয়া ভক্তিসাধক প্রেমিক ভাগৰতকে ক্লফ্ময় করিয়া উন্মন্ত करतन, पिरवानामिनीमारे जारात्र পথপ্রদর্শনের আলোকবর্ত্তিকা। **मिर्त्यान्नाम-नीना आन्नामन कतिम्रार्टे** त्थिमिक ভক্ত त्थिरं शास्त्रन, গ্রীক্লফপ্রেমের কেমন মহামহীয়সী আকর্ষণ-শক্তি। খ্যাদের বাঁশীর রকে ব্রজবালাগণ লজ্জা ধর্ম ত্যাগ করিয়া,—উন্মাদিনী হইয়া কণ্টককঙ্করময় বনে বনে শ্রীক্লফান্বেষণ করেন, ইহা এক উন্মাদিকা শক্তির কার্যা। ইহাতেও জ্ঞানের উচ্ছি,তমস্তক বিচুর্ণ হইয়া যায়, থৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হয়, লজ্জা-শীলতা প্রভৃতি নির্দাণ হইয়া পড়ে। খামদোহাগিনী ষ্ঠানের বাঁশরীর রবে উন্মাদিনী হয়েন, ভামবিরহেও উন্মাদিনী হন। সে উন্মাদ ও দিৰোানাদ এক কথা নহে—উভয়ের মধ্যে পার্থকা যথেষ্ট আছে। দিব্যোত্মাদের তুলনাম সাধারণ উন্মাদে ভাবের গভীরতা অন্নতর--- বৈচিত্রী-বিকাশ সবিশেষ পরিলক্ষিতই হয় না ৷ সাধারণ উন্মানের লক্ষণ আমরা উদাহরণ সহ ইতঃপুর্বে বিবৃত कतिमाहि। मिरवाामारमत नक्षण अमर्निक स्टेमाहि।

স্তামবিরহে মহাভাবশ্বরশিণীর অধিরত মহাভাব মোহনাবস্থার এক অনির্বাচনীয় চমংকার দশা প্রাপ্ত হয় এই দশার প্রেমবৈচিত্তা এক অন্তত বাপার। উহা বিরহব্যাকুলতানিবন্ধন মানসিক ব্যাপা-রের অসাধারণী ক্রিয়াবিশেষ। জগতে যত্ত প্রকার উন্মাদ আছে কোনও উন্মাদের সহিত উহার তুলনা নাই। ইহা প্রকৃত উন্মাদের ন্তায় চিত্তবিমৃত্তা নহে—অথবা মস্তিকের বিক্লতি নহে। অথচ প্রাক্ত লোকের নিকট এই দিব্যোমাদ প্রকৃত উন্মাদ বলিয়াই বিবে-চিত হয়। কেননা, জাঁহারা উহার স্ক্রতত্ত্ব বিচারে অসমর্থ। উচ্জল-নীলমণিতে যে ভাব ''উত্তর ভাব" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে. সেই ভাবের লেশাভাসও এই প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই ভাবের পরাকাষ্ঠাতেই যখন দিব্যোনাদের আরম্ভ, তথন দিৰ্যোশ্বাদ ও প্ৰাকৃত উন্মাদ কোনও ক্ৰমে এক বলিয়া বিবেচিত হুইতে পারে না। দিবোাঝাদের তত্ত্বতি নিগুড়। এই উন্মাদ অপ্রাক্ত স্থতরাং দিবা। প্রাকৃত উন্মাদ ত্রমময়, কিন্তু এই দিবাো-ন্মাদ ভ্ৰমাভ হইয়াও নিতাসতাসন্দর্শী। উহা নামতঃ উন্মাদ হই-লেও,—বাহুলগতের হিসাবে উহা ত্রমাভপূর্ণ হইলেও—যাহা পরম সত্য, এই উন্মাদে কেবল ভাহাতেই চিত্তের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, স্থতরাং এই দিব্যোমাদ সাক্ষাৎ ভগবৎরসমাধুর্যা-সম্ভোগের অবস্থা। ষ্ঠতঃপরে ইহার তব্ব সবিশেষ আলোচা।

যাহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলামাধুর্যোর বিন্দুমাত্রও জানে না, তাহার অলোকিক দিবালীলায় যাহাদের বিশাস নাই, তাহারা তদীর দিব্যোঝাদকে প্রাকৃত উঝাদ বলিয়া মনে করিবে ইহা বিচিত্র নহে। প্রাক্ত উন্মাদের কোন কোন লক্ষণ দিবোান্মাদের বাহ্যলক্ষণেও পাকৃত উন্মাদের সামান্ত দিবোান্মাদ। লক্ষণ এই যে ইহাতে ভ্রম, চিত্ত-চাঞ্চল্য, কাতরতা, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন এবং হৃদরের শৃন্ততা অনুভূত হর এবং রোগী নির্ম্বক কথা বলে। অপিতৃ এই রোগে রোগী হাসিবার কারণ না থাকিলেও প্রায় সর্বাদাই অন্ন অন্ন হাসিমা থাকে। নৃত্যগীত, অধিক কথা বলা, অন্ধ-বিক্ষেপ, রোদন, শরীবের কর্কশতা, কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ গরিলক্ষিত হয়। \* এই সকল লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহ্যলক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্করাং অতস্ক্তদিগের নিক্ট দিব্যোন্মাদেও বে প্রাকৃত উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর বিশ্বরের বিষয় কি আছে ? ক্ষিত্র এইরূপ দিছান্ত বে অসঙ্গত ও অসমীচীন, তাহা বলাই বাহ্না

সাধারণ রসশান্তে বর্ণিত উন্মাদকে প্রাক্বত উন্মাদ বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। প্রাক্বত নাম্বিকা প্রণন্থী নামকের বিরহে বিরহে ব্যাকৃল হয় এবং সেই ব্যাকৃলতা হইতে উন্মত্তগ্য উপস্থিত হয়। মাতা প্রাবের প্রাণ প্রধনকে হারাইয়া শোকে

থীবিভাম: সম্বপরিপ্লাবন্দ, পর্য্যাকুলাদৃষ্টির্থীরতাচ ।
 অবন্ধবাকৃত: কাষ্মঞ্জনুক্তা: সামান্তমুন্মানসক্তে লিক্স ।

<sup>্</sup> চিন্তাদিরষ্টং হদরং প্রদৃষ্য বৃদ্ধিং স্মৃতিকাপ্যুগহন্তি শীক্ষন। "
স্কানহান্তন্মিতনুত্যনীতবাগকবিক্ষেণগরোদনাবি।

মুর্চিত হইয়া পড়েন, এইরূপ মুর্চ্ছায় সূচ্ছায় তাঁহার মস্তিমের ক্রিয়া বিশুঝ্ল হইয়া পড়ে, অবশেষে তিনি উন্মাদিনী হইয়া মরে বাহিরে প্রের অনুসন্ধান করেন এবং কংসহারা ধেনুর ন্যায় আকৃল প্রাণে পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এইরূপ বিবিধ প্রকার বিরহকাকুলতান্তনিত উন্মাদ এ জগতে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে ৷ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও বহু কারণে বহু বিধ উন্মন্ততার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল লক্ষণ বছ পরিমাণে দিঝোনাদেও পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য চিকিংসা বিষ্যায় এক-বিষয়োন্মতভায় (Monomania) যে সকল লক্ষণ ৰণিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উন্মত্ত আংশিক উন্মন্ত। মাত্র। ইহারা কোন এক বিশিষ্টবিষয়ে বিচারশক্তি ষ্ঠির রাখিতে পারে না, কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে ইহাদের বৃদ্ধিবিৰেচনার ্রকান প্রকার ক্রটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রোপে কূটীরবাসী দরিদ্র ব্লোগী নিজকে রাজাধিরাজ বলিয়া মনে করে, আবার অপর ্পক্ষে প্রাসাদ্বাসী, রাজার সন্তানও নিজকে দীনাতিদীন বলিয়া মনে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, তরুতলে শয়ন করে, অন শনে অনিদ্রায় হঃথ ক্লেশে দিনপাত করে। শে যে রাজাধিরাজের সম্ভান তাহার সে জ্ঞান থাকে না. কিন্তু তাহার সহিত অপরাপর বিষয়ে আলাপ করিলে কিছুতেই তাহাকে উন্মানরোগাক্রান্ত বলিয়া মনে করা যায় না। এক বিষয়ের ভাবনায় যে উন্মাদ জন্মে, তাহাও প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত উন্মাদ। উহাতে দিব্যোনাদের যত লক্ষণই থাকুক না কেন, উহা দিব্যোনাদ নহে।

উন্মাদ-লক্ষণ বর্ণনায় জনৈক বিথ্যাত চিকিৎসক লিথিয়াছেন।
উন্মাদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই ভ্রমসংস্কারের বশবর্ত্তী। উন্মন্ত ব্যক্তি
ভালানক মুর্ত্তি দেখিতে পায়, কালনিক মুর্ত্তির সহিত কথা বলে।
অস্তান্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কোন রোগী তাহার ভ্রম বুঝিতে
পারে, আবার কেহ কেহ স্ব লুম আদে বুঝিতে পারে না। এই
অবস্থায় অপরে কোথাও কিছু না দেখিলেও সে কালনিক রূপ
দেখিতে পায়, অপরে কোনও শব্দ শুনিতে না পাইলেও সে অপরের
অক্রত কালনিক অশবীরী বাকা শুনিতে পায়।

কোন কোন সময়ে এই রোগের লক্ষণগুলি আদৌ স্থাপাষ্টরপে প্রকাশ পায় না। রোগীর বাবহার, মুখের ভাবভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও উহার কথাবার্ত্তায় কোনও ক্রমে উহাকে পাগল বলিয়া মনে করা ধায় না। কিন্তু উহার মন কোন এক বিষয়ে অস্বাভাবিক ভাবে প্রমত্ত হইয়া পড়ে।

একশ্রেণীর উন্মাদগ্রস্ত লোকের মন বিষয় বিশেষে অত্যন্ত প্রমন্ত ছইয়া নিজকে সর্বতোভাবে ছংখী বলিয়া মনে করে, সংসারের কোনও কার্য্যে ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা সতত বিষয় থাকে। তাহাদের ছংখ বিমোচন করার নিমিত্ত যে কোন কার্য্য করা যাউক না কেন সেই সকল কার্যাই তাহাদের নিকট ক্লেশকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সকল প্রকার কার্যোই ইহাদের বিরুক্তি জন্মে। আহারে বা বিহারে কিছুতেই ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না ইহারা একাকী থাকিতে চাহে, কিন্তু নির্জন স্থানেও ভয় পার, ইহাদের স্থানিদ্রা হয় না। পাশ্চাতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ইহারা 'লাইপিম্যানিয়াক্' নামে অভিহিত হয়।

আর এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত লোক "আত্মহা" উন্মাদ রোগী নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা সর্বদাই আত্মহত্যার চেপ্রায় বাতিবাস্ত থাকে কিন্তু লোকে ইহাদের অভিসদ্ধি না ব্ঝিতে পারে এই নিমিত্ত আত্মভাব গোপন করিয়া লোকের নিকট উহারা ধীরভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে কিন্তু সমন্ত্র প্রবিধা পাইলেই আত্মহত্যা করে। এইরূপ আরও বিবিধ প্রকার উন্মাদরোগী দেখিতে পাওয়া বার। ইহাদের কেহবা নরহত্যাপ্রিয় কেহ বা অগ্রিদ, এবং কেহবা চৌর্য্য-প্রিয়, কেহ বা ধর্মোন্সাদগ্রস্ত আবার কেহ বা কামোন্সাদগ্রস্ত।

আয়ুর্বেদও এই প্রকার বিবিধ উন্মাদের লক্ষণ লিখিত হইয়ছে।
শোকজনত, বিষজনিত, ভূতজনিত, দেবগ্রহজনিত, গদ্ধর্বজনিত,
মক্ষগ্রহজনিত, পিতৃগ্রহজনিত, সর্পগ্রহজনিত, রাক্ষ্প ও পিশাচজনিত
উন্মাদের বিবরণ মাধবীয় নিদানে আলোচিত হইয়ছে। কিছ
দিব্যোন্মাদ এক অলোকিক অপ্রাক্তব্যাপার।

প্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্তাগবতের একটা স্নোক পুন:পুন: উদ্ভূ ভূ

এবংব্রতঃ শব্দিয়নামকীর্ত্তা। জাতামুরাগো ক্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথ রোদিতি রৌতি গার-ভূম্মাদবমূত্যতি লোকবাহঃ॥

ইহাতে জ্বানা যাইতেছে যে যাঁহার অমুরাগ উপজাত হইয়াছে, তিনি

উন্মত্তের ভায় উচ্চৈঃস্বরে কংন হাসেন, কখন কাঁদেন কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন।

শ্রীমন্তাগবতের উক্ত শ্লোকে সংক্ষেপতঃ উদ্মাদের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা মাধবীয় নিদানেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাই। তদযথা—

পায়তায়ং হসতি রোদিতি চাপি মৃঢ়:॥

উন্মাদের হাসি, গীতি ও রোদন লক্ষণ স্থাপ্টই লিখিত হইরাছে।
কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিতে ও জাতামুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই বাস্থ লক্ষণ গুলির কিঞ্চিং সাম্য বা সাধারণতা বর্ত্তমান্ থাকিলেও উভন্ন ব্যক্তিতে পার্থকা অনস্ত। শ্রীমন্তাগবত এই নিমিত্ত বলিয়ছেন 'উন্মাদবং'' অর্থাৎ উন্মাদের স্থান্ধ''। উন্মাদগ্রস্তের লক্ষণ জাতামুরাপ ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি—মূঢ়; অপরপক্ষে জাতামুরাগ ব্যক্তি পরম প্রেমময়ের প্রেমজ্যোৎসার মধুর কিরণে আনন্দতরঙ্গে উন্তাসিত,—আনন্দোয়ত্ত ; একজন রজস্তমে অভিভূত, অপরজন বিশুদ্ধ সন্ত্রপ্তণের অমৃত কিরণে সমূজ্বল; একজন অজ্ঞানের অন্ধতমিশ্রে নিম্জিত, অপরজন সচ্চিদানন্দের আনন্দময়-ধায়ের অভিমুখে অগ্রসর। একজন মাস্তিস্ক পদার্থের বিকৃতিজনিত রোগ-নিবন্ধন শোচনীয়রূপে রোগার্ত—অপর জন আয়ার উৎকর্ষ লাভ করিয়া লোকাতীত আনন্দময়ধামে প্রবিষ্ট। প্রাকৃত উন্মাদ নরক্ষের ক্রেড্রিল লোকাতীত আনন্দময়ধামে প্রবিষ্ট। প্রাকৃত উন্মাদ নরক্ষের

সকল প্রকার ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, প্রাকৃত জগচ্চের সর্কবিধ জ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহজগতের সকল প্রকার কামনা ও বাসনা অন্তর্হিত मिट्यानारम अनवत्र मधुमग्नी श्रीकृष्णनीनात कृर्तित्व मिट्या-শাদী নিয়ত শ্রীকৃষ্ণনয় রাজ্যে বিচরণ করেন, সর্বব্রই তাঁহার শীরন্দাবন ফুর্ত্তি হয়, সর্ব্বত্রই, তাঁহার শ্রীকৃঞ্গীলা-সন্দর্শন হয়। এই অবস্থায় প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ভাবনিচয়ের লেশাভাস পরিদৃষ্ট হয় না। ফলত: দিবোনাদ আত্মার চরমোংকর্ষ-সিদ্ধির 📞 বিপুল বিশাল অবস্থা। প্রাকৃত জীবের পক্ষে দিবোনাদ সম্ভবপর <sup>‡</sup> নহে। দিব্যোমাদ শ্রীরাধিকার ভাবসম্পত্তির অতি নিগৃঢ় অবস্থা---শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই অতি নিগৃঢ় অবস্থা প্রিয়ত্তম পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দের নিকট স্বপ্রকট করিয়াছি-লেন। শ্রীপাদ স্বরূপ এই অবস্থার কিঞ্চিং মর্ম্ম স্বীয় গ্রহে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই শ্রীগ্রন্থ এখন অপ্রাপ্য। পরমকারুণিক 🔊 চরিতামৃতকার তদীয় গ্রন্থে এই নিগৃঢ় লীলা যেরূপ স্থমধুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার বিন্দুশাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও আমরা কুতার্থ হইতে পারি।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বচন উক্ত করিয়া আলোচনা করা হইরছে, যে মোহনাথা ভাবের ভ্রমাভাবৈচিত্রী-বিশেষই দিব্যোমাদ। অমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রাকৃত উন্মাদে চিত্তন্ম ঘটে, কিন্তু দিব্যোমাদে যে অপ্রাকৃত রাজ্যের শুর্বি হয়, উহা ভ্রম নহে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্থরপ। শ্রীমন্তাগবতে বহু স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "সত্যস্থরিশ। শ্রীভাগবতের প্রথম গ্রাহেই

''সতাং পরং ধীমহি" বলিয়া এই পরম সান্ত্রিক পুরাণের মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইছার আদিতে মধ্যে ৫ অস্তে সর্ব্জ্ঞেই এক্তিঞ্চ পরম সতা ৰলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিনি পরম সতা, ঘাঁহার ধাম পরম সতা ও নিতা,—তাঁহার ফুর্ন্তি, তাঁহার ধামাদির ফুর্ন্তি, বা তাঁহার লালাগুণাদির ফুর্ন্তি অবশু পূর্ণ ও পরম সতা। এই পরম সতোর ফুর্ন্তি কথনও ''ভ্রুম" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

বাবহারিক জগতের পদার্থনিচয় যে সতা বলিয়া প্রতিভাত হয়,
সেই পরম সতোর প্রভাব ও বৈভবই তাহার কারণ। সেই পরম
সতা স্বয়ং ক্রি পাইলে ব্যাবহারিক সতোর ব্যাবহারিক জ্ঞান
তিরোহিত হয়—সেই সকল পদার্থের স্থলে অপ্রাক্তত পদার্থ প্রকাশমান হন শ্রীভগবানের প্রক্তত স্বরূপ উদ্ভাসিত হন। প্রাক্ত
জগতের প্রাক্তত জনপণের নিকট তাদৃশ মহাত্রভাবের অন্তভাব
শ্রমাত বলিয়া প্রতীত হয় বটে কিন্তু তব্তুদিগের নিকট উহাই
প্রকৃত সত্য।

শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি এছে দিব্যোদ্ধাদ-বর্থনায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভৃর বে ভ্রম-দর্শনের কথা বলা হইয়ছে, কেবল প্রাক্ত জনগণের ব্যাবহারিক প্রমাজ্ঞানের প্রভাক বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাথিয়াই পরম কারুণিক তত্ত্বজ্ঞ গ্রহকার প্রস্কাপ লিথিয়াছেন। মেষদন্দর্শনে ক্ষণ্ডলম, চটক-পর্বত-সন্দর্শনে গোবর্জন-ভ্রন, সমুদ্রের স্থানীল সলিল-সন্দর্শনে বমুনা-ভ্রম ইত্যাদি শ্রীশ্রীমহাপ্রভৃর দিব্যোন্মাদের ভ্রমাভাবৈচিত্রী মধ্যে পরিগণিত। কলতঃ মহাপ্রভৃ মেঘকেই কৃষ্ণ বিশ্বা মনে করেন নাই, চটক পর্বতকেও গোবর্জন বিশ্বা ভ্রান্ত হন নাই, সমুদ্রকে

তিনি ষৰুনা মনে করিয়া প্রাকৃত উন্মাদিনীর স্থায় ভ্রমজ্ঞানের বনীভূত হন নাই। এই সকল পদার্থ উদ্দীপক মাত্র। এই সকল পদার্থের সন্দর্শনে পরম সতা শ্রীকৃষ্ণের ফু তি ভাবৃক হৃদয়ে অধিকতররূপে উদ্দীপ্ত হয়, উদ্দীপ্ত হওয়া মাত্রই প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, মায়িকজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তংস্থলে পরম সত্যের প্রকৃতজ্ঞান, চিত্ত অধিকার: করিয়া বসে। এইরূপে মেষের স্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ধাম ও লীলাদির সম্বদ্ধে এইরূপ পারমার্থিক ফু তিপ্রকাশ পায় এবং সেই সকল প্রাকৃত স্বদার্থও তথন সচিচদানন্দময়ত্বে পরিণত হইয়া যায়।

শ্যাতার নিকট খাের পদার্থের প্রকাশ অবশুস্তাবী। দিবানিশি শ্রিক্ষের ধাান করিতে করিতে, এবং দিবানিশি ব্রজধামের শ্বরণ মনন নিদিধাসন করিতে করিতে এই নিত্যসতা পরম পুরুষ যে খাম ও পরিকরাদির সহিত প্রকটীভূত হইয়া ধ্যান-নিমজ্জিত সাধককে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন, দিব্যোন্মাদে ভজনের সেই চরম উদ্দেশ্র-সিদ্ধির সেই সরসসম্ভাগ সপ্রশাণ হইয়াছে।

ফলতঃ ভন্ধনের যাহা চরমলক্ষা এই দিব্যোন্মাদে তাহাই অভিবাক্ত হইয়াছে। নিরস্তর ক্ষথান্ত্রধানে প্রাকৃত জগতের ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইয়া পারমার্থিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাকৃত ও বাবহারিক পদার্থের স্থলে পারমার্থিক পরম সত্য স্থপ্রকাশিত হন, স্থভরাং দিব্যোন্মাদই প্রকৃত প্রমা—প্রকৃত পরমসত্যের উপলব্ধি ও সম্ভোগের উপায়। মহামুভাবগণ এই ভাব লাভ করিবার নিমিন্ত মহাভাবস্ক্রপিণী শ্রীরাধার রসময় ভল্কনসিদ্ধর বিদ্যাত্র লাভ করিং

বার জন্ম ব্যাকুলপ্রাণে নিরম্ভর প্রার্থনা করেন, এবং গোপীগণের অমুগত হইয়া সাধনের পথে অগ্রসর হন। ভাবের পরে ভাব, তাহার পরে নব নব কত শত স্ক্র, স্ক্রতর ও স্ক্রতম ভাব সাধকের জদরে আবিভূতি হয়, সেই সকল ভাবের আতিশয় ও প্রভাবে বাহ্ম জগতের জ্ঞান, বাহ্ম জগতের ধারণা, প্রেমিক ভক্তহদয় হইতে ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে, বাহ্ম দশার কাল পরিমাণ হ্রাস হয়, অমুর্দিশায় বাহ্মজগং একবারেই সাধকের নিকট হইতে অমুর্হিত হইয়া যায়। তথন সাধক নিত্য রসময়ধাম, নিত্য রসময়লীলা ও নিত্যানন্দময় শ্রীমৃর্ত্তির বিহার প্রত্যক্ষ করিয়া সচ্চিদানন্দরসে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সাধনা তথন রতার্থ হয়। ইহাই বৈষ্ণব ভজনের চরম লক্ষ্য। শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ দিব্যোন্মাদলীলা-প্রকটন করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

শীরকাই একমাত্র মূল সত্য। তিনি রস-স্বরূপ। রসের ভন্ধন-পদ্ধতি প্রকটন করাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রী শ্রীনহাপ্রভুর লীলার বছ উদ্দেশ্যের একতম। আনন্দময়চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীকাগণ সাক্ষাং সম্বন্ধে প্রীরুষ্ণসেবা করেন। মানুষের পক্ষে সেরূপ ভাগ্য সম্ভবপর নহে, মানুষের পক্ষে তাদৃশ অনুরাগও অসম্ভব। কিন্তু শ্রীরুষ্ণলীলা স্মরণে-মননে ও নিদিধাসনে ব্রজ্বসের ক্রুর্তি অবশ্রম্ভাবিনী এবং প্রেমনয়ের নিত্যধামের লীলারসাস্বাদন অবশ্রম্ভাবিনী এবং প্রেমনয়ের নিত্যধামের লীলারসাস্বাদন অবশ্রম্ভাবিনী এবং প্রেমনয়ের নিত্যধামের লীলারসাস্বাদন অবশ্রম্ভাবিনী দিয়াময় শ্রীপ্রীমহাপ্রেভু দিব্যোন্মাদ-ভাব প্রকটন করিয়া ভজননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত এই মহীয়সী আশার আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্বনিষ্ঠ করিয়া রাধিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণ সেই ভর্মাতেই

ভজনানন্দে আবেশে আবেশে বৃন্দাবনীয় গীলারসাস্বাদন করার নিমিত্ত শ্রীশচীনন্দনের প্রবর্ত্তিত পথের অত্সরণ করেন। তাঁহার দিব্যোন্মাদ দশার হুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করা অতি প্রয়োজনীয়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভ্র দিবোন্মাদবর্ণন শ্রীলক্ষণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতের এক অত্যুদ্ধত বিশিষ্ট তা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভ্র চরিতামূত সম্বন্ধীর অন্ত কোন গ্রন্থে এই দিবোন্মাদ লীলা বর্ণন পরিলক্ষিত হয় না। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদস্বরূপের কড়চা হইতে এই লীলা সংগ্রহ করিয়া স্বীয় অন্তভাবের সাহায্যে শ্রীচরিতামূতে বঞ্চাসন্তব ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

স্বরূপ গোসাঞী আর রঘুনাথ দাস।
এই চুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এই চুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর আর কড়চা-কর্তা রহে দ্রদেশে॥
ক্রণে ক্রণে অস্তবি এই চুই জন।
সংক্রেপে বাহুলো করে কড়চা-প্রস্থন॥
স্বরূপ স্ত্রকর্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
ভার বাহুলা বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥

আক্ষেপের বিষয় এই যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা সর্থ-দ্বীয় শ্রীপাদ স্বরূপের গ্রন্থ একবারেই অদর্শন হইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থ হইতে যে সার সকলন করিয়াছেন, অনুভাবী ভক্তগণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। পূর্বেই লিথিয়'ছি যে মহাপ্রভুর শেষলীলা একবারেই দিব্যোন্মাদময়ী। শেষ দ্বাদশবর্ষকাল সিন্ধৃতটে প্রেমসিন্ধু শ্রীগোরাঙ্গস্থলর যে প্রেমলীলায় বিপ্রলম্ভরদের মহোচ্ছ্যুদ প্রকট করিয়াছিলেন,
ভাগা বমুনাভটবাসিনী গোপিকাকুলের বিপ্রলম্ভরদ অপেক্ষাও যেন
অধিকতর প্রগাড় ও অধিকতর গভীর।

শীক্ষবচ্ছেদে মহাপ্রভ্র কি প্রকার দশা হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে বছবার তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী হই এক পংক্তিতে সেই সকল দশার স্থাপন্ত আভাস দিয়া রাখিয়াছেন।
শীচরিতামূতের অস্তালীলার একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দর্শন।
বাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন।
এই মতে মহাপ্রভূর কাল বহি যায়।
ক্ষঞ্চের বিরহ বিকার অঙ্গে না সামায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশর।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্তে হয়।
স্বরূপ গোসাঞী আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি দিনে করে হঁহে প্রভূর সহায়॥
আবার অন্তালীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—
অতঃপর মহাপ্রভূর বিষয় অন্তর।
ক্ষঞ্চের বিয়োগ দশা ফুরে নিরস্তর॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পার মুরলীবদন॥

রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিত হইয়াছে—
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্তা ফীণেবাপি মনন্তন্।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্ত তং গৌরমাশ্রয়ে॥
কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংই ইহার বাঙ্গলা পভাত্রবাদ করিয়া
লিখিয়াছেন—

ক্লঞ্চের বিচ্ছেদ-হৃংথে ক্ষীণ মনঃ কায়। ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুল্লিত হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ হইতেই দিব্যোন্মাদ লীলা-বর্ণনের আরস্ত হইরাছে। পরম কারুণিক গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের আরস্তে একটি শ্লোক লিখিয়া তাহার আভাস দিয়াছেন: শ্লোকটা এই—

> ক্লফবিচ্ছেদ-বিভ্রাস্ত্যা মনসা বপুষাধিয়া। যদ যদবাধত্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ কথ্যহতেধুনা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রাস্তি-নিবন্ধন দেহ মন ও বৃদ্ধি দারা শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার লেশাভাস বলা বাইতেছে।

শ্রীচরিতামৃতে দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে কি কি ঘটনার বর্ণনা করা হইরাছে, আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিজের উক্তি হইতেই এম্বলে সেই সকল বিবরের একটা স্চী প্রকাশ করিতেছি, যথা—

> म्बुर्करण पिरवात्माम स्मात्रस्थ-वर्गन । मन्नोत्र अथा, श्रम्भन्न मम रामा जन्मावन ॥

তাহি মধ্যে প্রভুর সিংহ্বারে পতন। শস্থি সন্ধিত্যাগ অমুভাবের উদ্গম। চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধারণ। তাহি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন 🛭 भक्षमम পরিচ্ছেদে উত্থানে বিলাসে। ইন্দাবন ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে॥ ভাহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ। **फाठि मर्सा देकन त्रारम क्रस्थ-व्यवस्य ॥** সপ্তদশ গৰী মধ্যে প্ৰভুৱ পতন। কুর্মাকার অন্নভাবের তাহাই উলাম। क्र्राध्य मक्खरन প্রভুর মন আকর্ষিन। "কান্ত্রাঙ্গ তে'' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিন # ভাবশাবল্যে পুন কৈল প্রলপন। কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥ व्यक्षीन्त्र शतिराक्रान ममूद्र भाजन। ক্লফ্ড গোপী জলকেলি তাহা দরশন। काहार (मिथन कृरक्षत्र वर्ग (जानन। শ্বালিয়া উঠাইলা প্রভু আইলা স্বভবন ॥ উনবিংশে ভিত্তো প্রভুর মূথ-সংঘর্ষণ। कृष्कद्र विदर्कृष्ठि व्यनाभ-वर्गन ॥ বসম্ভ বুজনী পুপোছানে বিহরণ। ক্ষেত্র সৌরভা শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিরহোন্মাদের এইরূপ স্থচী করিয়াছেন।
শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদের অন্তর্মপ।
ভাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

রুষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচেছদে প্রভুর সে দশা উপজিল।
উদ্ধব দর্শনে থৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রুমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ।
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
দেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্ম'দে প্রছে হয় ইথে কি বিশ্বয়।
অধিরাত ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

এই দিব্যোমাদে মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট ইইয়াছে। সেই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর তদীয় কড়চায় লিখিয়াছেন—

> শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা যাত্যো যেনাভূতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌথাঞ্চাস্তা মদমূভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-তুদ্ভাবাঢ়াঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধো হরীলুঃ॥

ফলতঃ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা, তাঁহার ক্লফনধুরিমার আস্বাদন-প্রণালী এবং শ্রীক্লফাত্মভাবে শ্রীরাধার যে স্থসস্তোগ হয়, তংসকলই এই দিব্যোনাদে পূর্ণতমরূপে শভিষ্যক হইয়াছে।

**একিফ পূর্ণানল ও পূর্ণরসম্বর**প। একিফই এই অথিল বিশ্ব-

বশ্বাণ্ডের আনন্দের উৎস। তাঁহা হইতে আনন্দধারা উৎসারিত হয়। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা শীক্ষরে আহলাদিনী শক্তি। তিনি সোন্দর্যো ও মাধুর্যো, রূপে ও গুণে শ্রীক্ষকের আহলাদ-দায়িনী। কিন্তু শ্রীরাধার ভাব-মাধুর্যা শ্রীক্ষকেরও আস্বান্থ। শ্রীচরিতমৃতাকার শ্রীক্ষকের উল্লিতে শ্রীরাধার ভাবনাধুর্যোর গরিমা নিম্নলিখিত ছত্তে প্রকাশ করিয়াছেন —

রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন। আমার দশনে রাধা স্থথে অগেয়ান ॥ পরস্পার বেণুগীতে হরমে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ "ক্লফ আলিঙ্গন পাইনু জীবন সফলে"। সেই স্থথে মগ্ন রহে রুক্ষ করি কোলে ॥ আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় স্থপ। তাহা আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুপ ॥ নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে। সে স্থ-মাধুর্য্য ছাণে লোভ বাড়ে চিতে। রদ আশ্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিথাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥ এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজ্ঞাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন 🕆 - রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন স্থধ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন স্থথ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।

এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যতার দিবোানাদ-লীদার স্কুস্পষ্ট রূপে অভিকাক্ত হইয়াছে। পদকর্তারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই ভাব পদে প্রকাশ করিয়া-ছেন। শ্রীমন্নরহরিদাস এ সম্বন্ধে যে পদটী লিখিয়াছেন তাহা এই —

পঞ্চীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
থেনে থেনে করয়ে বিলাপ।
থেনে থেনে রোয়ত থেনে থেনে কাঁপ॥
থেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোন নাহি রছ পাঁহ পাশে॥
ঘন কান্দে তুলি ছই হাত।
কোথায় জানার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

শন্ধীরাম শ্রীগোরাম্বের এই বিরহব্যাকৃল মহাভাবমর প্রতিচ্ছবি শ্রীল নরহরির চিত্রিত। এই নমহরি আমাদের সেই সরকার ঠাকুর। ইনি শ্রীগোরান্বের প্রেমমাধুর্য্যে নিরম্ভর নিমজ্জিত থাকিতেন। এই পদের প্রত্যেক পদেই মহাপ্রভুর দিবোায়াদ বা মহাবিরহের মহাভাব প্রকৃতিত হইরাছে। মহাপ্রভূ শ্রীপ্রীরাধাকান্তমঠে বিশ্রামাবাদের গন্তীরায় ক্ষণ-বিরহে নিরস্তর ব্যাকুল। সারাদিন কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, রাত্রি কালে ক্ষণবিরহের অনলধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া প্রভূকে বিপ্লুত করিয়া ভূলে, ক্ষণার্দ্ধও তাঁহার নিদ্রা হয় না। পদকর্তা এই অবস্থা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

গম্ভীরা ভিতরে গোরারার।
জানিয়া যামিনী পোহায়।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় নিথিয়াছেন:
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্যে মুথ শির ঘবে ক্ষত হয় সব।
শ্রীল নরহরি বলিয়াছেন:
থেনে ভিতে মুথ শির ঘসে।

কোন নাহি রহ পহু পাশে ॥ আবার অম্বত্ত লিখিত হইরাছে :— রাত্তি হলে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদন।

দকল রোগ-লক্ষণই রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়। বিরহ-বাাধিরও রাত্রিতেই বৃদ্ধি। উন্মাদের লক্ষণের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে ক্ষণে রোদন প্রভৃতি লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। পদক্তাও তাহাই বলিতেছেন—

কণে কণে করমে বিলাপ । কণে কণে রোয়ত কণে কণে কাঁপ। শ্রীক্ষণবিরহজনিত এইরপ ব্যাকুশতায় শ্রীগোরান্ধ শেষ-ছাদশ বর্ধ ষেক্লপ ভাবে কতিবাহিত করিয়া ছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে পরম কার্মণিক গ্রন্থকার অতি অন্নাক্ষরে তাহার চিত্র পরিফ ট করিয়া ভূলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন—

> শেষ আর ষেই রহে দ্বাদশ বংসর। ক্ষক্ষের বিরহ-লীলা প্রভূর অস্তর দ নিরস্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে। হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিবাদে॥

দিব্যোনাদের আর একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে । এই পদটি শ্রীল বাস্ত্রঘোষ মহাশরের তদযথা :—

সিংহছার ত্যাজি পোরা সমূত আড়ে ধার।

"কোথা রুক্ষ, কোথা রুক্ষ", সভারে স্থধার ॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনক গিরি ধ্লার লুটার ॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি ধার।
দীবল শরীরে গোরা পড়ি মূরছার ॥
উত্তান শরনে মূথে ফেন বাহিরার।
বাস্তদেব ভোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

আরংও একটি পদ এহলে উদ্ধৃত করা ঘাইতেছে যথা—

চেতন পাইয়া গোরা রায়।
ভূমে পড়ি ইতিউতি ষায়॥
সমুখে শ্বরূপ রামরায়।
সেথি পছাঁ করে "হায় হায়॥

কাঁহা মোর মুরলী বদন।

এখনি পাইফু দরশন॥

ওহে নাথ পরম করুণ।

রুপা করি দেহ দরশন॥

এত বিলাপরে গোরাচাঁদে।

দেখিয়া ভকতগণ কান্দে॥

মহাপ্রভুর বিরহোয়াদ কিঞ্চিং বর্ণনা করার পূর্বে এখানে জীচরিতামৃত হইতে দিব্যোয়াদের আর একটি আভাদ উদ্ভুত করা মাইতেছে যথা—

তিন দশার মহাপ্রভু রহে সর্ককাল।
অন্তর্দশা বাহদশা অর্দ্ধ বাহ আর॥
অন্তর্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্য কহে প্রভু প্রকাপ বচনে।
আকাশে কহেন, শুনে সব ভক্তগণে॥

প্রীপ্রমহাপ্রভুর এই তিন দশা প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ভদ্ধন-শান্তোর পথ-প্রদর্শিকা। এই তিন দশাতেই দিব্যোমাদলীলা প্রকটিত হইয়াছে।

আমি দিব্যোত্মাদ সম্বন্ধে যংকিঞিং আলোচনা করিয়া। আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু লীলা-বৰ্গন করার চ্রা-কাজ্জা ক্রি নাই। দিব্যোত্মাদ-লীলা বর্গন আমাদের স্থায় জ্ঞীবের কর্ম্ম নহেন-বেদ সাধনা আমার নাই, স্ক্তরাং দে সৌভাগাও আমার নাই। পরম কাঞ্পিক শ্রীপাদ শ্রীল রুঞ্চন্য কবিরাঞ্চ পোস্বামিমহোদয় অল্প কথায় অথচ অতি সরস ও স্থান্যভাবে এই মহীয়সী লীলার বে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, প্রেমিক ভক্তগণ ভাহাতেই রুভার্থ হইয়া থাকেন। অতি শক্তিমান্ কবিরাজ গোস্বামীও এই লীলা-গান্তীর্যামুভাবে শক্ষাযুক্ত হইয়া লিথিয়াছেনঃ—

জয় য়য়প শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্ত-বর্ণন ॥
প্রভুর বিরহোমাদ ভাব-গন্তীর।
বৃবিতে না পারে কেহ যদ্মপি হয় ধীর॥
বৃবিতে না পারে বাহা বর্ণিতে কে পারে।
দেই বৃবেং, বর্ণে; চৈতন্ত শক্তি দেন যারে॥

যেমন প্রভূ—তেমনই তাঁহার ণীলা-গ্রন্থকার। কবিরাজ বলিতে ছেন "হে স্বরূপ, হে শ্রীবাদ প্রভৃতি প্রভূর ভক্তগণ, তোমরা দকলে কুপা করিয়া শ্রীগোরাঙ্গচরিত বর্ণনা করিতে আমায় শক্তি দান কর।"

প্রভূর ভক্তগণের রূপাভির তাঁহার হুরবগাহ লীলা বৃথিবার সামর্থা ঘটে না। আমরা একেত্রে শ্রীল কবিরাজের রূপাভিকারী। তিনি যে শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রভূর লীলা লিথিয়াছেন, সেই শক্তিলাভ হুশ্চর সাধনাতেও হুল তা। স্বয়ং শ্রীমদাসগোস্বামী তাঁহার এই লীলা লেখার গুরু। গ্রন্থকার নিজেও সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার শ্রীচরকরেণুই আমাদের পক্ষে শ্রীগৌরাস্থ-লীলা জ্ঞান-লাভের প্রধান-ভূম সহায়। আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহারই শ্রীচরণে শ্রণ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার দয়ায় আমরা প্রভ্র দিব্যোন্মাদের লেশাভাসভ বৃঝিতে সমর্থ হইতে পারি। এই মহীয়দী লীলা সমুদ্র অপেক্ষা গন্তীর। গন্তীরায় যে গন্তীর লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীরন্দাবনের নিভ্ত নিকুল্পে তাদৃশ ভাবগান্তীর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিনা, লীলা-ধান-নিরত মহাপুরুষগণের তাহা অন্নভাবের বিষয়। শ্রীল কবিরাজ পোস্বামীর মতে শ্রীপোরাল লীলা সর্বাপেক্ষা গন্তীরতম। এই লীলা, সমুদ্রের ন্থায় অপার। অতি ধীর ব্যক্তিরাও এ লীলা বৃঝিতে সমর্থ নহেন। কেবল শ্রীগোরান্ধের ক্লপা ও তদীয় ভক্তের ক্রপাই এই লীলায় প্রবেশের সহায়।

প্রীক্ষাবিরহ-জনিত বিপ্রলম্ভরসই দিব্যোমাদের হেতৃ। শ্রীমতীর বিরহ-বৈকলা ও শ্রীগোরাঙ্গের বিরহ-বৈকলা মূলতঃ এক হইলেও ভাব প্রকটনে প্রীগোরাঙ্গের বিরহবৈকলাই বেন অধিকতর ঘনীভূত ও ভাবগম্ভীর। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে নদীয়ার চল্ল দিন দিন পরিমান ও ক্ষীণ হইতে ছিলেন। তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃই শ্রীকৃষ্ণের অমুসদ্ধানে আকৃল হওয়ায় সর্ব্বত্রই তাহার শ্রীকৃষ্ণ ক্রি হইত, যথা শ্রীচরিতামুতে:—

পূর্বেষ ববে আদি কৈল জগন্নাথ দরশন। জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাং মুরলী বদন॥

ভাবের আতিশয়ে ভাবনার পদার্থ যে অধিগত হইয় থাকে, এ
করা অতি সতা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাং ব্রজেক্সনন্দন। কিন্তু
আমাদ্রের দৃষ্টতে আমরা তাঁহাকে মুরলীবদনরূপে দেখিতে পাই না।
মহাপ্রভূ তাঁহাকে সাক্ষাং মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতেন। এই

কথার ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে "তদাকারকারিতচিত্তর্ত্তিতা" তন্মরত্বের কল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভোর, তিনি জগংকে কৃষ্ণমন্ত্র দেখিতে পাইতেন। ভক্তগণ তাঁহার এই লীলায় জানিলেন যে, তন্মরত্ব দারা শ্রীকৃষ্ণামূভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাং-সন্দর্শন লাভ হয়। মহাপ্রভু জাগরণে শয়নে বা স্বপনে এখানে সেখানে বিহাং'ক্রণের স্থায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেন। তিনি আধবুনে ও স্বশ্নে শ্রীকৃষ্ণলীলাদর্শনে জাগিরাও কৃষ্ণরীর স্থায় আকুলপ্রাণে ''হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেন, আর ব্যাকৃল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেন। তাহা দেখিয়া পার্যদ ভক্তগণ নিরস্তর তাঁহার চিস্তান্থ বাস্ত থাকিতেন। মহাপ্রভু স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দেখিতেন, জাগরণেও তাঁহার সেই স্বপ্রভাব অপসারিত হইত না। নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণামুধ্যানে চিন্তর্ত্তি পরম সত্যস্বরূপ পোপীজনবল্লত শ্রীকৃষ্ণের রুসে কীদৃশ্ব বিভাবিত হয়, মহাপ্রভু জ্বগংকে তাহা দেখাইয়াছেন।

তিনি দিন্যামিনী শ্রীকৃষ্ণ-লীলাম্থ্যানে বিভার থাকিতেন, রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হইত না, যদিও কোন সময়ে নয়ন্যুগল মুদিরা আসিত, সেই অবস্থাতেও স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই সন্দর্শন করি-তেন। একদিবস নিশাবসানে মহাপ্রভুর নিদ্রাবেশ হইল, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীকৃন্ধাবনের যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা করিতে ছেন। গোপীগণ মণ্ডলী বাধিয়া শ্রীরাধাক্ষ্যকে মধ্যে লইয়া রাসন্তে প্রস্তুর হইয়াছেন। ত্রিভঙ্গফ্লর বন্মালী মুরলীবদন মদন-মোহনের বামে শ্রীরাধিকা নৃত্য করিভেছেন, স্থীপণ শ্রীশ্রীষ্পল কিশোরকে মধ্যে রাধিয়া মণ্ডলী বাধিয়া নাচিতেছেন—রাসলীলার

দেই আনন্দে মহাপ্রভূ বিহবল হইলেন। তাঁহার স্বপ্নাবেশকাল বাড়িয়া চলিল — রাত্রি প্রভাত হইয়া পেল, তথাপি প্রভূ গাত্রোখান করিলেন না দেখিয়া গোবিন্দলাস তাঁহাকে জাগাইলেন। প্রভূ জাগিয়া ছঃখিত হইলেন, দেহাভ্যাদে নিভাক্ততা সমাপন করিলেন এবং যথা-সমরে শ্রীশ্রীজগরাথমন্দিরে বাইয়া শ্রীজগরাথ-দর্শন করিতে লাগি-লেন। তথনও স্বপ্নের সেই ভাব একবারে বায় নাই। তাঁহার এক নিয়ম ছিল যে তিনি অপরাপর দর্শকগণের পশ্চান্তাগে দাঁড়াইয়া শ্রীজগরাথ দর্শন করিতেন। এই দিবসও তিনি যথাস্থানে গিয়া দগুলমান হইলেন। শত শত দর্শক তাঁহার প্রোভাগে দাঁড়াইয়া জগরাথ দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক অন্তুত ঘটনা ঘটল। একটা উড়িয়া স্ত্রী জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গরুড়স্তন্তের নিকটে আসিল,
এবং দর্শনাগ্রহাতিশয়ে এই স্ত্রীলোকটী বাহুজ্ঞানহীন হইয়া একবারে
মহাপ্রভুর হল্পে আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিল।
মহাপ্রভু স্থাণুর স্থায় অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হঠাৎ
এই দৃশ্য মহাপ্রভুর নিত্যায়্বচর গোবিনদাদের নয়নপথে পতিত
হইল। গোবিন্দ আন্তেবান্তে স্ত্রীলোকটাকে প্রভুর স্কন্ধ হইতে
নামাইতে য়ত্ব করিলেন। প্রভুর তথন বাহুজ্ঞান হইয়াছে। প্রভু
ভাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, বণা শ্রীচরিতায়তে—

আদিবখা — এই স্ত্রীকে না কর বর্জন। করুক বথেষ্ট জগরাথ দরশন॥ বদিও গোবিন্দাস নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথার স্ত্রীলোকটীর তথন বাহজান ইইয়াছিল। সে তাহার কার্য্য বুঝিতে পারিয়া ত্রস্তবাস্তভাবে মহাপ্রভুর স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিল এবং নানাপ্রকারে দৈন্তবিনয় জানাইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। দয়ায়য় মহাপ্রভু তাঁহার দৈন্তময়ী আর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—

এত আর্দ্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা ॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তত্মপ্রাণমনে।
মোর কান্ধে পা দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দো ইহার পায়।
ইহা প্রসাদে ঐছে আর্দ্তি আমারো বা হয়॥

ভাবমরবিগ্রহ মহাপ্রভু উড়িরা স্ত্রীর ভক্তি ও জগন্নাথ দর্শন লালসাতি শর—সন্দর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ হইরাছিলেন যে তিনি উহার চবণ বন্দনা করিয়া পার্বদগণকে একটা মহান্ উপদেশ প্রদান করিলেন।

ইহার পূর্বক্ষণে তিনি জগন্নাথ-দর্শনে চিত্তনিশিষ্ট করিয়া শ্রীজগন্নথকে সাক্ষাং মূরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রতাক্ষ করিতেছিলেন। বজের রস তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছিল, বজভাবে তাঁহার চিত্ত একবারে বিভাবিত হইয়া পড়িরাছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল যে শ্রীকৃন্দাবনে তিনি শ্রীকৃন্দাবন-লীলারসময় বিগ্রহের সন্দর্শন লাভ করিতেছেন। উড়িয়া রমণীর উক্ত ব্যাপারে তাঁহার বাহজ্ঞান হইল। কিন্ত সে বাহ্মজ্ঞানও পূর্ণ বাহ্মজ্ঞান নহে। আধ জাগরণ ও আধ স্থপ্রের সার্গ তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণলীলার ক্ষুর্তি হইতে লাগ্নিল। কিন্ত কৃন্দাবনের স্করণ তিরোহিত হইল। তাঁহার মনেইইল তিনি

বেন কৃত্বক্ষেত্রে ক্রম্ফর্শন করিতেছেন। গোপীরা কৃত্বক্ষেত্রে ক্রম্ফর্শনে বেরূপ শ্রীরন্দাবন স্মরণ করিয়া শ্রীক্রম্বকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া তাঁহার মাধ্যা-রসাস্বাদনের নিমিত্র উংক্ষিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর ভাদৃশ অবস্থা প্রতিভাত হইল। শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীরাধার স্থায় ক্রম্ফনিরহে ব্যাকৃল হইয়া পড়িলেন, বিষণ্ধ হইয়া নিজ বাদায় প্রত্যাগমন করিলেন, মাটিতে বিদিয়া বিরহ-বিধুরার স্থায় আপন মনে ভূমিতে নথপাত করিয়া কত কি অঙ্কন করিতে লাগিলেন, অশ্রম্পলে নয়ন্দ্রণল পরিপ্লুত হইয়া গেল, স্বপ্লের কথা মনে করিয়া তিনি কাঁদিতে কাদিতে ব্যাকুল হইলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে:—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইল— ঐছে বাগ্র হৈলা
বিষয় হইয়া প্রভূ নিজ বাসা আইলা ॥
ভূমির উপরে বসি নিজ নথে ভূমি লেথে।
অশ্রুগলা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥
"পাইছু বৃন্ধাবন নাথ পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুক্রি আইলুঁ॥

মহাপ্রভুর এই ভাব বর্ণনা করা সহজ কথা নহে। কিন্তু খ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় একটা বিশাল ভাবেব বিপুল ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

রাত্রিকালে অ'দৌ প্রভ্র নিদ্রা হয় না, কিন্তু চক্ষু মুদিলেই স্বপ্ন ।
স্বপ্নে রুষ্ণলীলা সন্দর্শন, জাগরণে সেই লীলা স্বরণ এবং তংস্বরণে
বিক্রম্ব্রে প্রকাশ—এই ভাবে মহাপ্রভ্র দিনবামিনী অভিবাহিত
হইত। যথা এচরিভামুতে—

ব্যাবেশে প্রেমে প্রভ্র গর পর মন।
বাহ্য হৈল হয় যেন হারাইল ধন ॥
উন্মন্তের প্রায় প্রভ্ করে গান নৃত্য।
দেহের বভাবে করে স্নান ভোজন ক্বতা॥
রাত্রি হৈলে ব্যরূপ রামানন্দ লৈয়া।
আপন মনের বার্তা কহে উত্থাভিয়া॥

দিব্যোন্মাদ দশায় মহাপ্রভু কি প্রকারে কাল যাপন করিতেন, উল্লিখিত পদ্ধ ক্তি নিচয়ে তাহার কিঞ্চিৎ স্মাভাস পাওয়া গেল।

শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর দিব্যোমাদ-বর্ণনের একটি শ্লোক উদ্বৃত করা হইয়াছে যথা—

প্রাপ্তপ্রাচ্যুত্রবিত্ত আত্ম।
ববৌ বিষাদোজ্মিতদেহগেহম্।
গৃহীতকাপালিকধর্মকো মে
বৃন্ধাবনং সেক্রিয়শিষ্যবৃন্ধঃ।

এই শ্লোকটী "পোসামিপাদোক্ত" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
এটি কাহার রচিত, তদিনির্ণয়ের উপায় দেখা যায় না। প্রীপাদ
স্বরূপের কড়চা হইতে পছাট উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিনা, মনে
স্বতঃই এই প্রশ্নের উদর হয়। কিন্তু ইহার মীমাংসা এন্থনে সম্ভবপর নহে। শ্লোকটীর ভাব অতি গন্তীর এবং অর্থণ্ড অতি কটিল।

এই লোকটির সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—"আত্মা মে বৃন্দা-বনং বংবী" অর্থাৎ আমার আত্মা বৃন্দাবনে সিয়াছে। এই বৃন্দাতক কাত্মার চারিটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াতে তদ্যথা—

- (১) "প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুত্বিতঃ সন্"—অর্থাৎ আত্মা পূর্বলদ্ধবিত্ত হারা হইয়া
- (২) "বিষাদোজ্মিতদেহগেহঃ সন্" বিষাদে দেহ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া
  - (৩) "গৃহীতকাপালিকধর্মকঃ সন্" কাপালিক ধর্ম গ্রহণপূর্বক
- ( 8 ) ट्रिक्किश्रनिषावृन्तः—हेक्किश्रनिषाग्रग मह "वृन्तावनः यर्षा" वृन्तावटन गित्राष्ट्रन ।

মহাপ্রভু স্বপ্নদশার কৃষ্ণণীলা সন্দর্শন করিয়া ছিলেন । তিনি জাগিলেন, স্থাথের স্বপ্ন ভাঙ্গিল, মহাপ্রভু শোকে বিহবল হইলেন, বিষয় হইয়া পড়িলেন। অশুজলে তাঁহার শ্রীমৃথকমল পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

পारेलू बुन्नावननाथ পून राजारेलूँ।

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোপা মুক্তি আইলুঁ।

প্রাপ্তক্ত শ্লোকটা এই ভাবে আরম্ধ হইয়াছে। শ্রীপাদ কবি-রাজ গোস্বামী উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও অতীব ভাব-গস্তার ও জটিল, তদ্যথা—

প্রাপ্তকৃষ্ণ হারাইয়া

তার গুণ সঙ্ভিরিয়া

মহাপ্রভূ সম্ভাপে বিহৰণ।

রায় স্থরূপের কঠে ধরি করে হা হা হরি হরি

रिश्या राम इटेन हथन।

বরহযাতনা স্বভাবত:ই অতি হ:সহ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমনর, স্তাহার বিরহ প্রকৃতপক্ষেই অতীব অসন্থ। উহাতে যে উন্মাদাবস্থা ঘটবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। বিশ্বহ-সন্তাপে মহাপ্রভ্ একবারেই বিহবল হইয়া পড়িলেন। বীশ্বর্গা যেমন রুষ্ণ-বিরহে ললিতা বিশাথাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বহ-যাতনার উচ্ছ্যুস উঘাড়িয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই লীলাতে উহারা হুই সথী শ্রীপাদ স্বরপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের বেশে,—শ্রীরাধাভাব বিভাবিত মহাপ্রভ্র মর্ম্মসথীর ভাবে সতত তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সান্থনা করি-তেন। মহাপ্রভ্র অনন্ত গান্তীর্যা শ্রীক্রম্বপ্রেমে ভাসিয়া যাইত, তিনি অধীর হইয়া স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া আকুলভাবে হা ক্রম্ম প্রাণবন্নভ, তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে, নিঠুর, এক বার এসে দেখা দাও, দেখা দিয়া আমায় বাঁচাও" এইরূপ প্রলাপ করিয়া কাঁদিতেন।

শ্রীপাদ কবিরাজ শ্রীনদাস রঘুনাথের নিকট এই প্রলাপের মশ্ম শুনিরা প্রশাপবর্গন করিয়াছেন। আমরা প্রাপ্তক্ত শ্লোকটীর ব্যাথা। শ্রীচরিতামৃত হইতেই উকৃত করিতেছি, মহাপ্রভূ বলিতেছেন:—

खन वाक्षव! क्रस्थत माधूती।

বার লোভে মোর মন ছাড়ি লোক বেদধর্ম বোগী হঞা হইল ভিথারী॥

ইহা উন্মাদের কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে মহাপ্রভূ লোকধর্ম বেদধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু এন্থলে শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে তাঁহার চিত্ত কি প্রকারে মহাবাউলের ভাব ধারণ করিয়াছেন, তিনি ভাবগত রূপকে তাহারই বর্ণনা করিয়া মহাবাউলের
ভূষণাদির্ক্ কথা বলিতেছেন—

क्रसानीना-मधन . खन्नाच्य कृथन গড়িয়াছে শুক কারিকর। সেই কুণ্ডল কাণে পড়ি তৃষ্ণ-লোভ-থালী ধরি আশারুলী কান্ধের উপর॥ চিস্তা-কাছা উড়ি গায় ধূলি-বিভৃতি মলিন কায় হা হা কুষ্ণ প্রলাপ উত্তর। উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনী মাথে ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর ৷৷ बाम क्रकांकि यांशिकन, क्रक्ष आंजा निद्रक्षन, ব্রম্বে তার যত লীলাগণ। ভাগবভাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে, সেই তৰ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥ দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি, শিষা লঞা করিল গমন। মোর দেহ অসদন, বিষয় ভোগ মহাধন, সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥ বুন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর স্বন্দম, বুক্ষণতা গৃহস্থ আশ্রমে। তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফলমূল পত্রাশন, এই বৃত্তি করে শিষ্য সবে॥ কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রুস, গদ্ধ-শন্ধ-পর্না,

া সে হুধা আস্বাদে গোপীগণ।

তা সভার গ্রাস-শেবে, আনে পঞ্চেক্রির শিষ্য

দেই ভিক্ষার রাখেন জীবন ॥

শৃণ্য কুপ্তমগুপ কোণে, যোগাভ্যাসে রুফ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।

রুক্ষ আত্মা নিরপ্তন, সাক্ষাং দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

মন রুক্ষবিয়োগী, ছাথে মন হৈল যোগী,

দে বিয়োগে দশ দশা হয়।

সে দশার ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাইয়া,
শৃস্ত মোর শরীর আলয়॥

এই পদটীতে একটা স্থগন্তীর রুষ্ণ-প্রেম-ব্যাকুলতার ভাব প্রশৃট হইরাছে। একল্রেণীর কাপালিক যোগী, নরকল্পলাদির দারা নির্মিত কুগুল কর্নে, অলাবু পাত্রের করঙ্গ হতে, এবং দেহে কল্থা ধারণ করেন। ইহাদের দেহ ধূলি বিভূতিতে বিভূষিত হয়। দাদশগুণস্ত্রে ইহাদের হাতের মনিবন্ধ বাধা পাকে। এই দাদশগুণস্ত্রে ইহারা গুরুর নিকট প্রাপ্ত হন। ইহাদের মাধার বন্ত্রগণ্ডের ঝুলনা থাকে। ইহারা একান্তে নিরক্তন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন। নিজে জিলা করেন না, শিষাগণ গৃহান্তাশ্রমে যাইয়া জিলা স্থানারন করেন, সেই জিলা দারা গুরুর জীবিকা নির্বাহ করেন। স্থানাকর যোগীর বিরক্তিপূর্ণ বিষয়োদান্ত এবং ধ্যানযোগের পূর্ণা-সক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া এই পদটী বিরচিত হইয়াছে।

"महाराउँन" यक्रण मानुत्र ममक्तिम नियागणमह नीनरैमम

শ্রীক্ষের নিতালীলাস্থলী প্রীরন্দারনধামে প্রস্থান এবং শৃষ্ট ক্ষমওপ-কোণে কৃষ্ণবানে যোগাভাগে এবং তদবস্থার দিবানিশি কৃষ্ণ চিস্তার জাগরণ,—এই পদের অন্তর্নিহিত এক গৃঢ়গন্তীর রহস্তময় ব্যাপার। এই প্রেমভক্তিময় জগতের আধ্যাত্মিক মহাবাউল কৃষ্ণলীলা-স্বরূপ তদ্ধ শঙ্কাকৃত্তল কর্পে গ্রহণ করেন, কৃষ্ণলাভ-তৃষ্ণাই তাহার অলাব্-করঙ্গ, চিস্তাই তাহার কাষা; উদ্বেগই মণিবন্ধন বাধিবার ঘাদশগুণ-স্থার, কৃষ্ণলাভ-লোভই মাথার ঝুলনী, ভাগবতাদি শাস্তই ভর্জা, দশেক্রিয়ই শিষ্য, রন্দারনের স্থাবরজঙ্গম রক্ষলভাদিই কৃষ্ণপ্রেমভিক্ষার স্থলরূপ গৃহস্থাশ্রম, গোপীগণের ভূক্তাবশেষ কৃষ্ণগুণরূপরসগন্ধ-স্পান্থ এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার দ্রব্য। গ্রাহ্মগ্রহ নিরপ্তন ও আত্মা। তাহার ধ্যানে দিবানিশি জ্ঞাগরণই এই মহাবাউলের কার্য্য।

এই শ্রেণীর বোগীদের এইরূপ বেশভূবাদির বিষয় আমাদের পদক্র্তাদেরও জানা ছিল। একটা পদ আছে:—

বন্ধুর লাগিয়া

যোগিনী কুইব

কুওল পড়িৰ কাণে।

শ্রীল চণ্ডীদাস অমুরাগিণী শ্রীরাধাকে অনেক স্থলেই মহা-যোগিনীর ভাবে বিভাবিত করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন যথা—

রাধার কি হলো জান্তরে বাথা।

ৰসিয়া বিরলে থাক্ষে একলে

না ওনে কাহারো কথা।

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে

না চলে নয়নতারা।

বির্তি আহারে

রাঙ্গাবাস পরে

যেমন যোগিনী পারা॥

আবার অন্তর—

यमूना यादेश चारमद दनिवंश

घद्ध आहेल विस्मामिनी ।

বিরুলে বসিয়া

कान्मिरत्र कान्मिरत्र

ধেয়ায় খ্রামরপথানি ॥

নিজ করোপরে রাখিয়ে কপোল

মহাযোগিনীর পারা।

ও গুটী নয়নে

বহিছে সঘনে

প্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥

कुकारश्राम महारयां है। यहां वा महावा छेत्न व छात्र वा वहां विष्ठ व এদেশে প্রচলিত ছিল। খ্রীল চণ্ডীদাসের বহু পূর্ব্বেও এই খ্রেণীর माधकरान এদেশে विश्वमान ছिलान। विकास महावाउँनारान कर्या-করন্দাদি ধারণপূর্বক দরবেশ ও উদাসীর বেশে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ব্যাকুল ছইতেন, ক্লফাল্বেষণে জীবন ক্লেপণ করিতেন। বহির্জগতের প্রতি তাঁহাদের উৎকট ঔদাস্ত, শ্রীক্লফের প্রতি তীব্রাহ্বরাণ ও ৰটিকা-প্ৰবাহ্বং কৃষ্ণামূরাগে চিত্তের ব্যাকুলতা শত শত লোককে কৃষ্ণপ্রেমের অভিমূপে আরুষ্ট করিত। ইহারা যথাতথা বিচরণ করিতেন, ইহাদের কোথাও নির্দিষ্ট আবাদ থাকিত না। এই দৈকণ মহাবোগী মহাবাউলগণের স্থায় এক শ্রেণীর সাধক ইহাদেরও পূর্বের্ধ এদেশে এক প্রকার ভঙ্গন করিতেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ভাবের উপাসক ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকেরা কাপালিকদেরই শ্রেণীবিশেষ। ইহারা প্রাপ্তক শন্ত্রের কুণ্ডল, অলাব্-করঙ্গ, দাদশগুণস্ত্র্রনির্মিত দাদশ ও ঝুলনী প্রভৃতি ধারণ করেন। ইহাদের উপাস্ত নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন নিরাকার ব্রহ্ম মাত্র। ইহারা তান্ত্রিকমতের অবৈতবাদী। শ্রীচরিতাম্তের পদটী এই শ্রেণীর বাউলদের ভূষণ ও ক্রিয়াম্পাদির স্মনেই বিরচিত। বিষয়ে বিষাদ ও ওলান্ত এবং ধ্যানগঙ্কীরতাই ইহাদের প্রধান বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাই এই পদের লক্ষা। একদিকে বিষয় বিত্রুগ, অপরদিকে ক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্ত চিন্তা, আশা, লোভ বিপুল ভূষ্ণা এবং উংকণ্ঠাময় উদ্বেগ, আমরা এই এই আধাান্ত্রিক মহাবাউলে অতি স্কম্প্রইরপে দেখিতে পাই। সর্ব্বোপরি শ্রীরন্দাবনে কৃষ্ণ-রসাম্বাদন এবং নিভৃত শৃন্ত কুঞ্জ-মণ্ডপ-কোনে কৃষ্ণান্ত্রধানে দিনযামিনী যাপন সাধনারাজ্যের এক গৃঢ়গভীর রহস্ত্র-মন্ত্রপ্র বাপার। পদের অন্তে লিখিত ইইয়াছে—

শৃশু কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, বোগাভাগে ক্ষণ-ধানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
ক্রম্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

কৃষ্ণ-বিরহী বা বিরহিণীর পক্ষে শৃক্ত কুঞ্জমগুপে ধ্যান বা ধ্যান-যোগই একমাত্র, অবলম্বন। এই পদটীতে এই সকল ভাষ বেরপ অন্তভাবে সমাবিষ্ট চইয়াছে. চিন্তাশীল প্রেমিকভক্তগণেরই তাহা আস্বাদের বিষয়।

পূর্ব্বোদ্ধ ত প্রলাপের উপসংহারে লিখিত আছে:— মন ক্লফ্ট-বিয়োগী হঃথে মন হইল যোগী

সে বিয়োগে দশ দশা হয়।

দে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইঞা

শৃক্ত মোর শরীর আলয়।

মহাপ্রভ বলিতেছেন, "আমি শ্রীক্ষের দর্শন পাইয়াও আবার ভাহাতে বঞ্চিত হইলাম, বিরহ-ব্যাকুলতায় মন আমার যোগীর স্থায় ক্ষেত্র ধানেই বিভোর। যোগীর চিত্ত যেমন দেহ ছাডিয়া ধ্যেয় পদার্থে লীন হইয়া থাকে, আমার চিত্রও সেইরূপ দেহ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণারেষণে বাউলের স্থায় বাকিল হইয়াছে।"

এই বলিয়া মহাপ্রভু ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় নীরব ও সংজ্ঞাংীন হুইলেন. তাঁহার অর্দ্ধনিমিলিত নয়নযুগল হুইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত লাগিল, এল রামানন্দ তাঁহার ভাৰামুদারী হুই চারিটী প্লোক অভি ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। রামানন্দের শ্লোক-পাঠের পরই শ্রীপাদ স্বরূপ রুপুরুণু স্বরে অতি মৃহভাবে শ্রীকৃঞ্গীশার স্থধামধুর গানের তান ধরিলেন। এইরূপ চেষ্টায় বহক্ষণপরে মহাপ্রভুর কিঞ্চিং বাহুজান প্রকাশ পাইল। প্রভু বলিলেন 'স্বরূপ, ঐীক্সফের অদর্শনে আমি কিছুতেই ধৈর্যা ধরিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত ক্লক-বিমোগে অধীর হইমা পড়িয়াছে, তোমাদের প্রবোধবাক্যে আর কতকাল মসিয়া থাকিব ? আমার প্রাণের যাতনা কিরূপে তোমা-

দিগকে বুকাইব। আমার নিকট সমস্ত জগং শৃক্ত-শৃক্ত বোৰ ছই-তেছে, এখন কোথা যাই, কি করি ?"

শীরামরার আবার ছই চারিট লোক পড়িলেন। স্বরূপ আবার তাঁহার স্বভাবস্থলত স্থামধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলার গান ধরিলেন। নীরব নিশীথে বংশীধ্বনির মত সে গান শ্রীশীমহাপ্রভুর কর্ণে স্থারস ঢালিয়া দিল। মহাপ্রভু আগ্রহ করিয়া বলিলেন "স্বরূপ, প্রাণের স্বরূপ, আবার শুনাও, আবার এ গানটা শুনাও স্বরূপ।"

স্থান প্রাতন গান্টী ন্তনভানে ধরিয়া ন্তন ভাবে গাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও রামরায়ের নয়নয়ুগল স্বরূপের গানে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর নয়নকোণ হইতে অশ্রুর মন্দাকিনীধারা বহিয়া চলিল, প্রভু নীয়বে অবশ হইয়া রামরায়ের দেহে ঢলিয়া পড়িলেন। স্বরূপের গান থামিল, নীয়ব গস্তারা একবারেই নীয়ব হইয়া পড়িল, দীপশিথা মিটি মিটি অলিতেছিল, স্বরূপ ঢাহিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নয়ন আবার নিমীলভ হইয়াছে, দেহ বিবশ। স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুকে নানা প্রকারে চেতন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু কিঞিৎ চেতনালাভ করিলে স্বরূপ ও রামরায় আপন ভবনে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও গোবিন্দদাদ গন্তীয়ার ঘারের নিকট শয়ন করিলেন।

শ্দুপ্রপ্র নিদ্রা নাই, তিনি "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ," কৃষ্ণ হে প্রাণবল্লভ, একবার দেখা দাও, তোমায় না দেখিয়া আমি কণকালঙ

তিষ্টিতে পারিতেছি না।' এইরূপ উচ্চৈ:স্বরে বাাকুলতা-প্রকাশ ষম্বর্ধান ও দেহ- করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপেরও নিদ্রা শৈথিলা হইল না। তিনি মহাপ্রভুর মুখে কুঞ্চনাম ভনিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্তি তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল। কিন্তু সহসা আবার গম্ভীরা নীরব হইল, মহাপ্রভুর শ্রীমুখে অবিরাম কুফনাম কীর্ত্তনে শ্রীগম্ভীরা মুথরিত হইতেছিল, হঠাৎ গম্ভীরায় সেই স্থামধুর কৃষ্ণনামধ্বনি থামিয়া পেল। শ্রীপাদ স্বরূপ সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর নিমিত্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শব্দ না শুনিয়া ভাহার মনে চিন্তা হইল। তিনি শ্যা হইতে উঠিলেন আলো জালিয়া দেখেন মহাপ্রভু গম্ভীরায় নাই। স্বশ্নপের হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল। তিনি গোবিন্দকে জানাইলেন। আলো লইয়া উভয়ে কাশীমিশ্রের বাটীর আঙ্গিনার দ্বারে আসিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। তথন উভয়েই এই আঙ্গিনার মধ্যে অক্সান্ত গৃহে ও স্থানে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না। দ্বিতীয় আঙ্গিনায় আসিলেন, এই আঙ্গিনার দ্বারও রুদ্ধ। এই প্রকোষ্ঠেও সকলে প্রভূর অসুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত এখানেও প্রভু নাই। দ্বার ধুণিয়া বহিঃপ্রকোঠে গিয়া দেখিতে পাইলেন সদর দরজাও বন্ধ রহিয়াছে। বহিঃপ্রকোষ্ঠে বহু অতুসন্ধান ক্রিয়াও প্রভূকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত চিস্তিত ২ইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সারা পড়িয়া গেল। তথনও রাত্রি প্রতাত হয় নাই, তথনও অন্ধকার রহিয়াছে। ভক্তগণ ও অক্তান্ত সকলে আলোক জ্লিয়া চারিদিকে প্রভুর অনেষণে বাহির

হুইলেন। খ্রীপাদ স্বন্ধপাদি একদল খ্রীশ্রীজনমাধদেবের সিংহ্ছারের উত্তরদিকে সহসা প্রভুকে দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইলেন দোণার শ্রীগোরাঙ্গ ধূলায় ধুসরিত হইয়া অচেতনভাবে মৃত্তিকায় উত্তানভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দেহসন্ধি দকল বেন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার এজফের অঙ্গ-প্রতাঙ্গাদি স্বভাবতঃ স্কুদীর্ঘ কিন্তু সন্ধি প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত পদাদি আরও যেন দীর্ঘ-তর দেখাইতেছে, অস্থি সন্ধি সকল শিথিল হইয়া পিয়াছে। সন্ধি-স্থলগুলি হইতে অস্থিগুলি বেন দুরে দুরে সরিয়া পড়িয়াছে ৷ সন্ধির মধ্যে অস্থি নাই, কেবল চর্মমাত্র রহিরাছে। এই কারণে প্রভুর স্বদীর্ঘ কলেবর আরও স্কদীর্ঘতর দেখাইতেছে। দেখিরাই ভক্তগণ স্তম্ভিত, বিশ্বিত, আশ্চর্য্যান্থিত ও চমকিত হইলেন। শরীরে স্পন্দন नारे, नाभाग्न श्राप्त नारे, यथ निया लाला वश्या পড़िटलटह, छेलान নয়নের তারা স্থির হইয়া রহিয়াছে—প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেবিয়া ভক্তগণের कामग्र একবারে অধীর হটগা উঠিল, সকলেই হান্ন হান্ন করিয়া। কান্দিতে লাগিলেন। খ্রীপাদস্বরূপ প্রভুর নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং ভক্তগণসহ তাঁহার কর্ণমলে উচ্চৈঃস্বরে রুঞ্চনাম করিতে লাগিলেন। বছক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ্ন পরিনক্ষিত হইল। তিনি সহসা "হবি হবি" বলিয়া জাপিয়া উঠিলেন। চেতনা প্রাপ্তিমাত্রই অন্তি-সন্ধি সকল আবার পূর্ব্ববং সংলগ্ন হইল। তিমি জাগিয়া দেখিতে পাইলেন স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তপণ তাঁহাকে ক্লঞ্চনাম গুনাইতেছেন, তথন স্বন্ধপকে দেখিয়া বলিলেন "স্বরূপ, তোমরা এ কি করিতেছ, এই বৈ সিংহছার দেখিতে পাইতেছি আমি এখানে কেন ?"

শ্রীপাদ স্বরূপ বনিলেন, "এখন বাসায় চল। বাসায় গিয়া সকলা কথা বনিব।" মহাপ্রভু গাত্রোখান করিলেন, ভক্তপন মহাপ্রভুকে লইরা বাসায় গমন করিলেন। অতঃপর শ্রীপাদস্বরূপ, সকল ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বিত হুইয়া বলিলেন—"আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যে এরপ করিয়াছি, ইহার কিছুই তো আমার শ্বরণ হুইতেছে না। এখন কেবল শ্রীকৃষ্ণই আমার নয়ন সন্মুখে ফুর্ত্তি পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি বিহাতের স্থায় এই মুহুর্ত্তে দেখিতেছি, আবার পর মুহুর্ত্তেই হারাইতিছি, এ আমার একি হুইল" ইহাই বলিয়ামহাপ্রভু নীরব হুইলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পানিশন্তা বাজিল, মহাপ্রভু স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন।

এই লীলাটী অভ্যুত্ত। কাশী মিশ্রের ত্রিপ্রকোষ্ঠমর ভবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দার রুদ্ধ রহিল,মহাপ্রভূ মুহূর্ত্ত মধ্যে বাটী হইতে অস্তর্ধান করিয়া প্রীঞ্জিগলাথ দেবের সিংহদারের উত্তরদিকে গিয়া অচেতন অবস্থায় ভূমিতে লুষ্টিত হইলেন। তিনি কি প্রকারে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিলেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আশ্চর্যের বিষয় হইলেও অযৌক্তিক বা অসম্ভব নহে। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে এরূপ অস্তর্ধান বা অদৃশ্য হওয়া বিন্দুমাত্রও বিশ্বয়জনক নহে। বোগপ্রভাবেও এই শক্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে। ক তাঁহার শ্রীঅক্ষের

ভগবান পতঞ্জলি বলেন—"কায়াকাশয়োঃ সম্বর্দ্ধসংথ্যারঘৃতুলস্মাপত্তেশ্চাকাশগমন্"। অর্থাৎ শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংয্
রূপ্রক্ত হইলে ধ্যাগীর দেহ তুলার ক্রায় লঘু হয়। এই অবস্থায় যোগী পুচ্ছন্দে

ষন্থি-সন্ধি-বিশ্লিষ্টতা, তজ্জনিত তাঁহার মদুত দৈর্ঘ্য বিস্তার, এবং বাছজ্ঞান-প্রাপ্তির পরে এই সকল সন্ধির প্রাকৃত ভাব ধারণ,—
মতাদ্বত রহস্তময় ব্যাপার।

তিনি সারাহে প্রলাপে যাহা বলিলেন, কার্যাতঃও তাহাই করি-লেন। তাঁহার মহাবাউল মন ক্ষণায়েষণে মহাযোগীর স্থায় দেহ গেহ, ছাড়িয়া গেল,—ইহাই তাহার প্রলাপের মর্ম্ম। আমরা এ স্থলে তাহা অপেক্ষাও অতাদ্ভত দৃশু দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার বাউল মন ক্ষণায়েষণে বাহির হইল বটে। কিন্তু তাঁহার মন একা গেল না। কাশীমিশ্রের বাড়ী শৃশু করিয়া তাঁহার মন যোগীর মহাবিভৃতিবলে তদীয় শ্রীক্ষপ্প সহ অদৃশু হইলেন। তাঁহার প্রলাপ উক্তি ভদীয় লীলার প্রধানতম ঘটনায় পরিণত হইল। শ্রীভগবদেহ যে চিদানক্ দেহ, উপরিউক্ত হুই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। এই শ্রীক্ষের জড়ীয়বং প্রতীয়মান হইলেও উহা জড়ীয় দেহ নহে।

এই ঘটনা বে কাল্লনিক নহে, তৎসম্বন্ধে পরম কারুণিক লীলা-লেশক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈত্তত্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

ভদ্যথা :---

আকাশ পথে বিচরণ করিতে পারেন। ইথারের (Ether) সহিত দেহের যে সম্বন্ধ আছে, সংঘম প্রক্রিয়ার ফলে সেই সম্বন্ধ অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটে। এই অবস্থার দেহ তুলার, আয় লমু হইয়া উঠে, স্বতরাং উহা অনায়াসে ইথারের এ Ethe) দ উপরে তাসিয়া বেড়াইতে সমুর্থ হয়।

কচিনিপ্রাবাদে ব্রজপতিস্থতভোক্ষবিরহাৎ
প্রথছীসন্ধিদ্ধদ্ধধিকলৈর্ঘ্যং ভূজপদোঃ।
নূঠন্ ভূমো কাকা বিকলবিকলং গলাদবচা
কদন্ প্রীপৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥
শ্রীচরিতামুতকার এই লীলা-বর্ণন করিয়া লিথিয়াছেনঃ
এইত কহিল প্রভূর অভূত বিকার।
যাহার প্রবণে লোকে লাগে চমংকার॥
লোকে নাহি দেখি ব্রছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেনভাব বাক্ত করে ক্সাসি-শিরোমণি॥
শাস্ত্র লোকের ভাতে না হয় নিশ্চয়।
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভূ সঙ্গে স্থিতি।
ভার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

এইরপ অন্ত অলোকিক বাাপার প্রকৃতই শাস্ত্র-লোকাতীত।
কিন্তু এই সকল ঘটনা বর্ণে বর্ণে সতা। শ্রীল কবিরাজ শ্রীমদাস
রবুনাথের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমদাস গোস্বামী এই সকল লীলা সাক্ষাং সন্দর্শন করিয়া
ছিলেন, স্কুতরাং ইহাতে কারনিক কোনও কথা নাই।

ব্রজনীলা ও ব্রজভূমির অমুধানে প্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিত্ত নিরম্ভর
নিমগ্ন থাকিতেন। এই অবস্থায় নিত্যণীলা ও
নিত্যধামের ফুর্ত্তি অতি স্বাভাবিক। কোন
প্রকার উদীপনার পদার্থ বাহেক্সিয়নোচর হইলেই এই 'অবস্থায়

ধায় বস্তুর ফুর্ত্তি সহজেই সংঘটিত হইয়া থাকে। খ্রীগোবর্জন খ্রীক্রফের অতি রমালীলাস্থলী। মহাপ্রভু দিন-যামিনী কতবার গোবর্জন গিরির লীলাবৈভব মনে মনে স্মরণ করিতেন, তাঁহার চিত্তে কতবার গোবর্জনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা উদিত হইত. অবশেষে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া গোবর্জন ও গোবর্জনলীলার অফুল্মরণে বিভার থাকিতেন। যথন তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা—তথন একদিবস তিনি উন্মনা হইয়া কি-জানি-কি ভাবিতে ভাবিতে গন্তীরা হইতে সমুদ্রের অভিমুখে যাইতে ছিলেন। এই সমরে তিনি সহসা চটক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন।

চটকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই তাঁহার বাহুজ্ঞান একবারে তিরোহিত হইল। তিনি যে প্রীক্ষেত্রে রহিয়াছেন, এ জ্ঞান আর রহিল না। তাঁহার ধারণা হইল,—তিনি ব্রজধামে, আর জাঁহার কিয়দ্বুর পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন বিরাজমান। মমনি তিনি শ্রীভাগবতের গোবর্দ্ধন-মাহাস্থা শ্লোকটী \* পাঠ করিতে করিতে পর্যত অভিমুখে

হস্তায় মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ধ্যা বদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্ণ প্রমোদ:। মানং তনোতি সহগোগণদ্যোত্তয়োষৎ পানীয়স্থ্যসকলর-কল মুলৈ: ।

<sup>\*</sup> বর্তমান সময়ে প্রীঞ্জগরাথ-মন্দিরের সিংহ্বার হইতে যে পথটী সমুদ্রতীরে গিরাছে, সেই পথ দিয়া কিরদ্ধুর দক্ষিণদিকে গেলেই পথের পশ্চিম দিকে একটা উচ্চ পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। এই পাহাড়টী চটক পর্বত নামে থ্যাত। এই পাহাড়টী দেখিলে প্রকৃত পক্ষেই প্রীগোবর্দ্ধনের কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভূ চটক পর্বত দেখিরা প্রীভাগবতের যে গ্লোকটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা এই :---

ধাবিত হইলেন। গোবিন্দদাস এই সময়ে সততই মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, কেননা কোন্ মৃহুর্ত্তে তাহার কি ভাব হয়, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি সততই ভাবে বিহ্বল থাকিতেন। এই সময়ে ভক্তগণ এক মৃহুর্ত্তেও তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিতেন না। গোবিন্দদাস প্রথমতঃ প্রভুকে আনমনা দেখিতে পাইলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে চটক পর্মতের অভিমুখে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কিঞ্চিং চিস্তিভ হইলেন। পর মৃহুর্ত্তেই গোবিন্দ দেখিতে পাইলেন, প্রভু মন্থরগতি ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের স্থায় ধাবিত হইয়াতেন, গোবিন্দও তথন চীংকার করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং ধাবমান হইলেন।

গোবিন্দের চীংকার শুনিয়া চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময় মহাপ্রভুর ভক্তগণ সর্বনাই সতর্ক থাকিতেন, তিনি কথন কি করিবেন, কথন কোথায় যাইয়া অজ্ঞান অচেতেন হইয়া পড়িবেন, এই ভাবনায় ভক্তগণ সত্তই উদ্বিগ্ন ভাবে দিন্যামিনী যাপন করিতেন। মহাপ্রভুর ধাবন, গোবিন্দ্দাসের তংপশ্চাদ্ধাবন এবং গোবিন্দের চীংকার ধ্বনিতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল,—মহাপ্রভু বাহুজ্ঞানহারা হইয়া গন্তীয়ার বাহির হইয়াছেন। এই সাড়া পাইয়া স্বরূপ, জগদানন্দ গদাধার, রামাই, নন্দাই, নীলাই, শঙ্কর পণ্ডিত,

দশমক্ষদ—একবিংশ অধ্যায় ১৮ লোকঃ। অর্থাৎ হে অবলাগণ, এই পোবর্জন-পিরি হরিনাস-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইনি প্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-ম্পর্লে হন্তইয়া উত্তম জল, কোমল তৃণ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কল্ম এবং মূল খার। গোগুল ও বৎসগণের সহিত রামকৃষ্ণের পূজায় নিরস্তর নিরত। ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর অবেষণে বাহির হইলেন। পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীরাও ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হইলেন।

মহাপ্রভু প্রথমতঃ অতি জ্বতবেগে চলিতে ছিলেন। কিন্তু ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাব-তরঙ্গের লীলা-বৈভব অসীম ও অসংখ্য। সহসা তাঁহার স্তম্ভ ভাব উপস্থিত হইল, ক্রতগতি থামিয়া গেল, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, প্রতি রোমকৃপে পুলকের চিচ্ছ প্রকাশ পাইল, লোমকৃপগুলি এণের স্থায় ক্ষীত হইয়া উঠিল, এবং কদম্ব-কেশরের স্থায় দেথাইতে লাগিল। প্রতি রোমপথে লোহিতবর্ণ ম্বেদধারা প্রবাহিত হইল, কঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল অথচ কঠ হইতে কি প্রকার ঘর্ষর-শক্ষ পরিশ্রুত হইতে লাগিল।

এদিকে নয়নযুগণ হইতে গঙ্গাযমুনা-প্রবাহের স্থায় অশ্রুধারা প্রবা-হিত হইয়া স্বেদ্ধারা পরিসিক্ত বিশাল বক্ষে বিমিশ্রিত হইয়া মহা-প্রভুর শ্রীঅঙ্গ একবারে জলধারায় পরিসিক্ত করিয়া ফেলিল। তাঁহার কনককান্তি শঙ্খের স্থায় শুল্র হইয়া উঠিল। ইহার পরে কম্প দেখা দিল, সমুদ্রতরঞ্জের স্থায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে নিপ্তিত হইলেন।

এই সময়ে গোবিন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে প্রভুর নিকটে পৌছি-লেন। তিনি প্রভুর প্রীঅঙ্গে করম্বের জল সেচন করিলেন এবং বহিবাস দারা বাতাস দিতে লাগিলেন। তথন প্রীপাদ স্বরূপাদি ভক্তগণও স্থাসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর এই স্ববস্থা দেখিয়া কেহই অক্রসংবরণ করিতে পারিলেন না। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া'কান্দিতে লাগিলেন। কেহ কেই শীতল জল স্থানিয়া তাঁহার অঙ্গে সেচিয়া তাঁহাকে স্কুস্থ করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভ্র চেতনা হইল না। শ্রীপাদ শ্বরূপ প্রভ্র একাস্ত অস্তর্র চেতনা হর, তাহা শ্বরূপের স্থবিদিত। শ্বরূপ প্রভ্র মস্তংকর পার্শ্বে বিসিয়া ধীরে ধীরে আপন কোলে তাঁহার মস্তক সমত্বে ভূলিয়া লইয়া কর্ণমূলে উচ্চৈঃশ্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। বহুবার এইরূপ করার পরে মহাপ্রভ্র চেতনা হইল। তিনি শ্রীপাদ শ্বরূপের হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া "হরি হরি বল" বলিতে বলিতে বিসিয়া উঠিলেন। সমৃত্রপথে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিনামের ভূম্ল রোলে চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভক্তনণের হৃদ্বে আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া ভ্রন-মঙ্গল হরিধ্বনিতে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া ভূলিলেন।

মহাপ্রভুর তথনও দম্পূর্ণ বাছজ্ঞান হয় নাই। তিনি বিশ্বিত ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কোণা হইতে কোণা আদিয়া ছেন, তাহা যেন ঠিক ব্ঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার চাহনি দেখিয়া ভক্তগণের বোধ হইল, তাঁহার সতৃষ্ণ নয়নয়ুগল যেন কি এক প্রিয়তম বস্তু খুঁ জিয়া বেড়াইতেছে। তিনি যাহা দেখিবার ইচ্ছা ক্রিতেছেন, তাহা যেন খুজিয়া পাইতেছেন না।

সহসা স্বরপের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইণ। মহাপ্রত্থ অতীব ছংখিতভাবে অতি ধীরে ধীরে গলাদক্ষরে কহিলেন, "স্থি, আমি গোবর্দ্ধনে ক্ষম্ভলীলা দেখিতেছিলাম, তোমরা আমায় এখানে মানিলে কেন ? আমি সেই প্রাণারাম স্থথমী লীলা দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিতেছিলাম,— প্রীক্তম্বুং গোবর্দ্ধনে উঠিয়া বেণু বাজাইতেছেন, চারিদিকে ধেমুগণ চড়িতেছে শ্রীক্তম্বের বেণুরব শুনিরা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী সেখানে আগমন করিয়াছেন। স্থি, তাঁহার যে মোহন ভাব ও মোহন রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহা বলিয়া ব্র্বাইতে পারিব না। শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্বত-কলরাতে প্রবেশ করিলেন, স্থীগণ ফুল তুলিতে লাগিলেন। আমি এই স্মধুর স্থখকর দৃশু দেখিতে দেখিতে রিভাের হইয়াছিলাম। এই সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমায় গোব্দির হইতে এখানে টানিয়া আনিয়াছ। আমি শ্রীক্তম্বের লীলামাধুর্য্য দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না। হায় হায়, আমাকে বৃথা ক্লেশ দিবার জন্ত এখানে আনিলে কেন ?"\*

এই বালয়া মহাপ্রভু শোকার্দ্রের স্থায় ব্যাক্ল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। মহাভাবস্থরপণী গোপীভাববিভাবিত শ্রীমধাত্ত তথনও পূর্ণ বাহজান হয় নাই। তথনও তিনি তাঁহাকে পুরীমধাত্ত শ্রীরুফটেত সভারতী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণ-লীলামাধুরী-রসাস্থাদিনী সরলা গোপবালার স্থায় মৃক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাক্লতাময় আর্ত্রনাদপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিয়া বৈক্ষবগণও অধীর হইয়া তাঁহার সহিত সমস্বরে রোদন করিতে প্রেরুত্ত হইলেন।

<sup>\*</sup> মহাপ্রভূ এখানে শ্রীপাদ বরূপকে অর্থ্যাহ্য দশাতেও "সধি" ব্রিক্সা সম্বোধন ক্রিক্সাইন। ব্রজভাব-বিভাবনার আতিশ্যা ও প্রভাব এখানে অতি স্পষ্ট।

এই সময়ে শ্রীমং পরমানলপুরী ও শ্রীমংব্রহ্মানলভারতী আসিয়া প্রভ্র সমূথে উপস্থিত হইলেন। এই ছই মূর্ত্তি দেখিয়া মহাপ্রভ্র মর্দ্ধবাহভাব তিরোহিত হইল। তিনি সম্পূর্ণ চেতনালাভ করিলেন। প্রভ্রু মূর্গপং বাস্ত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন "শ্রীপাদ্বয়, আপনারা এ সময়ে এতদ্রে আগমন করিলেন কেন ৽ শ্রীপরমানলপুরী বলিলেন "তোমার নৃত্য দেখিব মনে করিয়া এখানে আসিয়াছি।" ইহাতে মহাপ্রভ্রু একটুকু লজ্জিত হইলেন এবং মৃত্র হাসিয়া দাঁড়াইলেন। তথন স্নানের সময় হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া স্নানার্থ সমূদ্ভটে গমন করিলেন। ভক্তগণসহ শ্রীগোরাক স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনাটী শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতগ্রস্তবকলবৃক্ষ-স্থোত্তে লিথিয়া গিয়াছেন, তদ্যথা:---

শসমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্থ কলনাদয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্মী হ্যক্ত্বা প্রমদইব ধাবন্ধবধৃতোগবৈঃ স্থৈগৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়নাং মদয়তি॥

নীলাচলের নিকট চটক পর্বত দেখিয়া যিনি "গোর্ছে গোর্বর্ধন-গিরিপতিকে দেখিতে যাইতেছি" বলিয়া প্রমত্তের ন্থায় ধাবমান অব-স্থায় নিজগণ ধারা ধৃত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।

প্ৰীল কৰিবান গোস্বামি মহোদয় প্ৰীমন্দান গোস্বামীর প্ৰীমূধে

এই শটনা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও বছল ঘটনা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অতি সংক্ষেপে এই নিব্যোমাদলীলা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এবে যত কৈল প্রভূ অপরপ-লালা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভূর থেলা॥
সংক্ষেপ করিমা কহি দিগ্ দরশন।
ইহা যেই শুনে সেই পায় প্রেমধন॥

কবিরাজ গোস্থামিমহোদয় পরিচ্ছেদ-অস্তে যে ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ধ্রুবসতা। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ শ্রুব্রণ করা প্রকৃত পক্ষেই প্রেমধনলাভের প্রধানতম উপায়।

শ্রীচরিতামৃতের ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীল কবিরান্ধ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।

মহাপ্রভুর আত্ম ফুর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে॥

তিন দশা কভু ভাবে মগ্গ, কভু অন্ধি বাহ্য ফুর্ত্তি।

কভু বাহ্য ফুর্তি—তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥

সান-দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।

কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥

মহাপ্রস্কুর দিব্যোন্মাদের স্থল অবস্থা এতংঘারা স্পষ্টতাই প্রকাশ গাইতেছে : শ্রীগোরাঙ্গ-লীলার শেষ অংশ, আনন্দময় জগতের বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। মহাপ্রভূ ইহ জগতে দৃশুতা অবস্থান করিয়াও ঐহিক জানপ্রিশুয়া হইয়াছিলেন। শ্রীক্ষের প্রেমাবেশে তাঁহার দিন

বামিনী অতিবাহিত হইত। বিকারগ্রস্ত রোগীর নায় অনেক সম-ষ্ণেই তাঁহার বাহজ্ঞান থাকিত না। তিনি এক্লিফের দীলামুধ্যানে নিরস্তর নিমগ্র থাকিতেন। বাহ্ম জগং, বাহ্ম চিন্তা বা আত্ম চিন্তার ভাব প্রকাশ পাওয়ামাত্রই উহা জ্রীকৃষ্ণাত্রধ্যানে ডুবিয়া যাইত। কিম্ব শ্রীন্মহাপ্রভুর বঙ্গলীলা-সাক্ষাংকার,—ধ্যান ও প্রত্যক্ষ অপেকা অনেক ভিন্ন। সাকাং ইক্রিয় সমূহের দারা তিনি ব্রজনীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। এই বিশাল বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্রই নিত্য বুন্দাবন ধাম প্রত্যক্ষের বিষয়। মহাপ্রভূ ভক্তগণকে দেথাইলেন, লোকে যাহাকে, দিব্যোন্মাদ বলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে উন্মাদ নহে, উহা দিব্য **षृष्टि-উन्नील**टनत्रहे भद्रम माधन। निवा जिन्नाप्त निवा पृष्टित विकास পায়, তদবস্থায় এই জগং প্রপঞ্চের মিথাাঞ্জান ও ভ্রম দর্শন তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহার স্থানে স্থধামধুর লীলা-বৈচিত্রাময় 🖹 বুন্দাবনের নিত্যধাম পরিফুর্টরূপে প্রকাশিত হয়। প্রেমের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি-স্বরূপিণী বন্ধবালাগণ প্রতি মৃহুর্তে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের সহিত প্রেমরদ লীলায় প্রমত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া যান,—দিব্যোন্মাদ এই দিবাদুষ্টের সাধক।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর জিনটা ভাব স্পষ্টতঃ লক্ষা করিতেন।
অনেক সময়ে তিনি অন্তর্পশায় অতিবাহিত করিতেন, এই সময়ে
ৰহিজ্জগতের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব বা সম্বন্ধ থাকিত না।
তিনি ধাানন্তিমিত যোগীর স্থায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাম্ত-সাগরে নিমগ্র
থাকিতেন, শ্রীকৃন্ধাবনীয় মধুরলীলারসের মৃত্লমধুর তরঙ্গরঙ্গে
তাঁহার হর্দয় নাচিয়া উঠিত, দেহে তজ্জ্য সান্থিক বিকার প্রকাশ

পাইত, ওাহাতেই পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার অনুভাবের বিষয়গুলি অনু ভব করিতেন।

ৰহক্ষণ এইরূপ ভাবে অৰস্থানের পরে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে ৰাহুজ্ঞানের উদ্রেক হইত, কিন্তু দেই জ্ঞানটুকু কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার-ধাান-সাগরে বিলীন হইয়া ঘাইত। তিনি এইরূপ অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণের লাম এই অবস্থার কথন বা কিঞ্চিৎ বিষয়-জ্ঞান লাভ করিতেন, কথন বা লীলা-রুসাস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়িতেন। আবার কখন বা তাঁহার পরিফুট বাহজ্ঞান হইত। এই সমরে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনায় কেংল হাহাকার করিয়া **সময়কেপ** করিতেন। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরায় নর্ম্মনথীর ক্রায় তাঁহার পার্থে বসিয়া তাঁহাকে কতপ্রকার সান্তনা দিতেন, খ্রীল স্বরূপ কত রসমাধুরীময় লীলা গান ভুনাইতেন, শ্রীল রামরার কন্ত স্থধাময়ী কৃষ্ণকথার তাঁহাকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইতেন। বাছজ্ঞানের সময়টী ভক্তগণের পক্ষে অধিকতর ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হইত। এই সময়ে মহাপ্রভ বিরহ-ব্যাকুলতার আকুল প্রাণে কুররীর স্থায় মুক্তকর্চে রোদন করিয়া অশ্রজনে বক্ষ:সিক্ত করিতেন। ইহা দেখিয়া পার্ষদ ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়ের নশ্ম সেবা ও সহচরত্ব অস্তালীলার এক রহস্তপূর্ণ বিশি-প্রতা। এই তিন দশাতেই প্রভুর ইহ জগং ছাড়া অতীক্রিয় আনন্দ-মম রাজ্যের মুখামুভৰ, তৎমুখামাদন ও তৎমুখমুতি এই দীলার প্রধানতম ঘটনা। পূজাপাদ খ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সম্ভত্ত

এই তিন দশার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা অন্তালীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্তকাল।

অন্তর্দশা বাহাদশা অর্দ্ধবাহ্য আর ॥
অন্তর্দশার কিছু বোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
দেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধ বাহ্য কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে॥

ভদ্দ-পথে সাধকের মন যে পরিমাণে অগ্রসর হয়, তদীয় অন্তঃ-পটে এই তিনটী দশা ততই সুস্পাষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।
শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ এই ভদ্ধনের পূর্ণতম বিকাশ স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়া ভক্ত-সাধকগণের মানস চক্ষের সমক্ষে ভদ্ধনের আদর্শ, প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ বিপ্রলম্ভরদের মুর্ত্তিমান্ অবতার। বিরহবাাক্লভাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-লাভ হয় না, বিরহে শ্রীকৃষ্ণ-ফুর্ত্তি অভি
স্বাভাবিকী। কিন্তু প্রেমমন্ন মহাপ্রভূর শ্রীকৃষ্ণ-ফুর্ত্তি অভি অভূত
শ্রীকৃষ্ণ মাধূর্য ও ব্যাপার। তাঁহার কৃষ্ণাবেশ পরমার্থসত্যসন্ধাইন্দ্রিনাকর্যন নের অমোঘ উপান্ন। যথনই তাঁহার কৃষ্ণাবেশ
ইক্ল, আর অমনি তাঁহার সেই নিতা সভ্য পদার্থের প্রভাক্ষ ঘটিল।
সে প্রভাক্ষ কেবল এক ইন্দ্রিনের নহে—এক ইন্দ্রিন্ন যাহা প্রভাক্ষ
করিল, অপরাপর ইন্দ্রিন্নগণ্ড সমভাবে শ্রীকৃষ্ণগুণে উভালা ও
উন্মন্ত হইনা উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাকর্ষী গুণাবলী ইন্দ্রিন্ন সক্লকে
স্বীন্ন মাধূর্য্যে আকৃষ্ট করিলে প্রেমিক ভক্তের কৃষ্ণমন্ন চিত্ত কি

প্রকার ব্যাকুল হইয়া উঠে, মহাপ্রভূ তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট প্রলাপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করা মহাপ্রভুর নিত্যকর্ম। শেষ-দাদশ বর্ষেও তাঁহার এই নিতাকার্যোর ব্যাঘাত হয় নাই। মহাপ্রভু একদিবদ শ্রজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে তংক্ষণাৎ ক্লফ্টাবেশে বিভোর হই-লেন, শ্রীজগন্নাথ দেবকে অনস্ত মাধ্য্যময় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনরূপে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। প্রীকৃষ্ণের নয়নরঞ্জন সৌন্দর্যা, কর্ণা নন্দি নর্ম্মবচন, কোটীচক্রবিনিন্দি অঙ্গণীতলতা, জগতুরাদি সৌরভ্য, এবং স্থবাধিকারী অধরামৃত -- এক্সফের এই পাঁচগুণ যুগপং এ এ-মহাপ্রভুর পঞ্চেন্দ্রের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইল। তিনি শ্রীমন্দিরেই বিহবল হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার ভাব-বিকার দেখিয়া ভক্তগণ বিচ-লিত হইলেন –প্রমাদ গণিলেন,—সকলে অতি ব্যস্তভাবে তাঁহাকে বাসায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার ভাবাবেশ উত্তরোত্র বাড়িতে লাগিল। তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ রায়কে ধরিয়া বিলাপ করিতে বদিলেন। ভাষাবেশ হইলেই তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে ললিতা বলিয়া এবং শ্রীল রায় রামানন্দকে বিশাথা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। এই উভয়ই তাঁহার খ্রাম-বিরহে অসহ যাতনার সময়ে নর্মস্থী। মহাপ্রভু এল রাম রায়কে লক্ষ্য করিয়া একটা শ্লোক পড়িলেন এবং উহার অর্থ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐীচরিতামৃত হইতে উহার মর্ম্ম উদ্ধৃত কার্রিয়া দিতেছি, যথা---

শ্বরূপ রামানন্দ এই ছইজন লঞা।
বিলাপ করেন ছঁহার কঠেতে ধরিয়া॥
ক্ষম্পের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় তাঁহাকে করিয়া বিলাপ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামূতে :---

সৌন্দর্য্যামৃতসিদ্ধভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দ্শীতাঙ্গকঃ। সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগংপীযৃষরম্যাধরঃ

শ্রীগোপেক্রস্কতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেক্রিয়াণালি মে।\*
অর্থাৎ সথি শ্রীকৃন্ধের সৌন্দর্যামৃতসাগরের তরঙ্গে ললনাদের

<sup>\*</sup> মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনার শ্রীপাদ কবিবাজ গোষামী স্থানে স্থানে গোবিন্দলীলামূতের প্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও মনে প্রশ্ন উথাপিত
হইতে পারে, শ্রীল কৃষ্ণাস মহাপ্রভুর দর্শন পান নাই, শ্রীপ্রীমহাপ্রভুও কবিরাজ
গোষামীর এই গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা বায় না। এই অবস্থায়
শ্রীগোবিন্দলীলাগ্রন্থের প্লোক প্রলাপে উদ্ধৃত করা হইল কেন ? এই প্রশ্নের
সমাধান প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন শ্রীগোরাক্রম্বন্দর প্রলাপের সময়ে যে
সকল লোক বলিতেন, শ্রীমন্দাসগোষামী মহাপ্রভুর শ্রীম্থে উক্ত প্লোক ও প্রলাপগুলি গুনিয়া ছিলেন এবং অতঃপরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল কবিরাজ গোষামীকে যথাযথক্তপে ধলিয়াছিলেন। তিনি সেই সকল প্লোকের কতিপয় প্লোক তদীয় শ্রীগোবিন্দ
লীলামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। এই সকল প্লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

চিত্তপর্কত পরিপ্লুত হইয়া যায়, তাঁহার নর্মবচন কর্ণের আফলাদ-জনক। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শতচন্দ্রের শৈত্য হইতেও অধিকতর স্থশীতল। তাঁহার সৌরভ্যামৃতে সকল জগৎ পরিপ্লুত হয়, তাঁহার অধরস্থধা অমৃত হইতেও স্লমধুর। তাঁহার এক একটি গুণেই ত্রিভূবনের নারীগণকে উন্মন্ত করিয়া তুলিতে পারে। স্থি, এই গুণ-নিধি শ্রীক্তম্বের পাঁচটি গুণই যুগপৎ আমার এই ক্ষুদ্র স্বদ্যুকে

শ্রীমুখ-মুখরিত। ইঁহারা শ্রীচরিতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করেন যথা—

নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ব শোক রোষ।
দৈক্ষোদ্বেগ আর্ন্তি উৎকণ্ঠা সন্তোম ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আম্বাদয়ে ছই বন্ধু লঞা॥
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আম্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥

আবার অপর কেহ বলেন, এএ এমহাপ্রভুর প্রলাপের মর্মানুসারে এক্ষণ্ণাস কবিরাজ গোস্বামী এই প্রলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা আরও বলেন যে এটিরিডামৃতে যে নকল শ্লোক ও পদ প্রলাপ-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক ও পদের সকলগুলিই যে মহাপ্রভুর এমৃথের উক্তি, তাহা বলা যাইতে পারে না। এটিরিডামৃতে যে তাহার স্বর্গিত শ্লোকপঠনের কথা লিখিত আছে, সেই সকল শ্লোক শিক্ষাইকের আটটা পদ্য মাত্র। অপিতৃ প্রীচরিডামৃতকার লিখিয়াছেন:—

বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া। তার অর্থ আমাদিল প্রেমাবিষ্ট হৈঞা। কোরে আকর্ষণ করিতেছে। এখন আমি কি উপায় করি ? শ্রীক্লফের ক্লপমাধুর্যা, শব্দমাধুর্যা, স্পর্শমাধুর্যা, সৌরভামাধুর্যা, অধরস্থধামাধুর্যা----কোন্টী ছাড়িয়া কোন্টীর কথা বলিব। তাঁহার রূপ দেখিয়া নয়ন উতালা হইতেছে, তাঁহার কোটীক্সুস্থাতিল অস্ব-স্পর্শলাভের জন্ম

> ভক্ত শিক্ষাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল। সেই লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আমাদিল॥

**এটিরিভামৃতকার আরও বলেন**—

যন্তাপিহ প্রভু কোটাসমূজগন্তীর।
নানাভাব-চক্রেলারের হয়েন অন্থির॥
বেই বেই ল্লোক জয়নেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে বেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের ল্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আধাদন॥

মৃতরাং মহাপ্রভুর প্রলাপের ল্লোক ও পদাদি যথাযথভাবে সংগৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ শ্রীল কবিরাজ সেই সেই ভাবের ল্লোক ও পদ স্বীয় কল্পনায় স্বীয় গ্রন্থে বিষ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন।

বাঁহারা এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাবজগতের পারমার্থিক তত্ত্বের ফেল্মদর্শী, তাঁহারা বলেন এপাদ কবিরাজ গোস্বামী বিশুদ্ধ আবেশ-অবস্থার এই এছ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> থ্রীগোবিন্দ থ্রীচৈতক্ত থ্রীনিত্যানন্দ। প্রীমন্ত্রেক প্রীক্তক প্রীশ্রোতাবৃন্দ। শ্রীমন্ত্রপ প্রীন্নপ প্রীসনাতন। শ্রীরবৃনাথ শ্রীগুরু প্রীন্তীব চরণ।

স্বক্ আকৃল হইতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ গন্ধের নিমিত্ত নাদিক। উন্মত্ত হইতেছে, অধর-পীষ্ধের নিমিত্ত রদনা ব্যাকৃল হইতেছে, শ্রীক্ষের মাধুর্যাসস্ভোগের নিমিত্ত আমার পাঁচ-ইন্দ্রিয় ব্যাকৃল হইয়াছে।\*

ইহা সভার চরণ কূপা লেপার আমারে।
আর এক হর তেঁহ অতি কূপা কারে।
শীমদনগোপাল মোরে লেখার আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুরার ভতু রহিতে না পারি।
না কহিলে হর মোর কৃতরতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শোডা, না করিহ রোব।

এই অবস্থায় সিদ্ধ ভক্ত শ্রীগোরাঙ্গচরণাবিষ্ট শ্রীল কবিরাজ গোসামী যাহা মহা প্রভ্র শ্রীম্থ-ম্থরিত প্রলাপ বলিরা বর্ণনা করিরাছেন, তাহা কাল্লনিক নহে। আমাদের বিখান পরম দরাময় মহাপ্রভূ বরং তাহার হৃদরে প্রবিষ্ট হইরা তাঁহাদারা ব্যার প্রলাপের প্রতিধ্বনি প্রকৃতিত করিরা রাখিরাছেন। ইহা কাল্লনিক নহে, ক্ষরান্ত সত্য বর্ণনা।

 শ্রীল গোবিন্দরাসের পদাবলীর একটী পদেও এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে তদ্বথা:---

> রূপে ভরল দিঠি, দোঙরি পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ । মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপ্রিত না গুনে আপন পরসঙ্গ । সজনি আর কি করবি উপদেশ।

> কামু অমুরাণে মোর তমুমন জারল, না সহে ধরমভয়লেশ।
> নাসিকা সে অঙ্গের গন্ধে উনমত, বদন না লয় আন নাম।
> নবনবগুণগণে বান্ধল মর্মনে ধরম রহব কোন থান।
> গৃহপতি-তরজনে, গুরুজন-গরজনে কো-জানে উপজরে হাস।
> উহি এক মনোরম্ব যদি হরে অমুরত পুছত গোবিন্দদাস।

আমার চিত্তরূপ অথকে পাঁচজনে পাঁচদিকে টানিতেছে। আমার ইন্দ্রিমণণ দম্যুর ভাষ পরধনলুক। ইহারা দম্যুর ভাষ প্রমাণী ও বলবান। নয়ন একুঞ্জের রূপমাধুর্য্যের দিকে টানিতেছে এইরূপে একই সময়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন দিকে চিত্তরূপ অখকে আকর্ষণ করিতেছে। সথি. এখন বল দেখি আমার মন কোন দিকে বায়, আর কি প্রকারেই ইন্দ্রিয় দম্যাদের অত্যাচার সহ্য করে ৭ যথা ঐচরিতাসতে:—

কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস

যার মাধুর্য্য কহনে না যায়।

দেখি লোভী পঞ্চ জন এক অশ্ব মোর মন

চডি পাঁচে পাঁচদিকে ধার।

স্থি হে শুন মোর হঃথের কারণ !

মোর পঞ্চেক্রিয়গণ মহালম্পট দস্থাগণ

সবে করে, হরে পরধন।

এক অশ্ব একক্ষণে

পাঁচে পাঁচ দিকে টানে

একমন কোন দিকে ধায়।

এককালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে

এত হঃখ সহনে না যায়।

এইরূপ বলিতে বলিতেই মহাপ্রভুর হানয়ে অপর ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিতেছেন:-

"স্থি, ইন্দ্রিয়গণের বৃথা অপবাদ করিতেছি, উহাদের দোষ কি ? শ্রীকৃষ্ণের রূপগন্ধাদিরই মহাকর্ষণ শক্তিতে ইহার৷ এইরূপ অভিভূত হইতেছে, উহারাই আমার চিত্র-অর্থকে আপন আপন অভিমুখে টানিতেছে যথা শ্রীচরিতামূতে—

ইন্দ্রিরে না করি রোধ ইহা সবার কাহা দোষ
ক্ষাক্রপাদি মহা আকর্ষণ।
ক্রপাদি পাঁচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না বহে জীবন।

শ্রীরাধা ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু বলিতেছেন, "আমার একমন একই সময়ে পাঁচদিকে বেগে আরুষ্ট হইতেছে। হা কি কষ্ট, এখন কি করি।" শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যোর এইরূপ বহুমুখী আকর্ষণী শক্তিতে সকল ইন্দ্রিয়ই তন্ময় হইয়া যায়।

শীচরিতামৃতে লিখিত প্রলাপ-পদাবলী প্রেমিক ভক্তগণের নিরস্তর আস্বায়। এই সকল পদ, ভক্তগণের ভলন-সম্পত্তি বলিলেও অত্যক্তি হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃতপদের অপরাংশ নিমে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, যথা—

ক্ষণরপামৃতসিদ্ধ্ তাঁহার তরঙ্গ-বিন্দ্
এক বিন্দু জগত ডুবায়।

ব্রেজগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চ গিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
ক্ষেণ্ডর বচন মাধুরী, নানারস নর্মধারী,
তার অক্তায় কইনে না যায়।

জগত নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বান্ধি টালে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥

কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল. ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন। সংশল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ, আকর্ষণে নারীগণ মন ॥ ক্ষাঙ্গ দৌরভাভর, মৃগমদ মদহর, নীলোৎপলের হরে সর্বধন। জগত নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা, নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কপূর মন্দশ্মিত, স্বমাধ্র্য্য হরে নারীর মন। অন্তত্ত ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মন:ক্ষোভ ব্রজনারীগণের মূল ধন॥ এত কহি গৌর হরি, তু জনের কর্পে ধরি, কহে শুন স্বরূপ রামরায়। কাহা করে কাহা যাঙ, কাহা গেল কৃষ্ণ পাঙ, হহে মোরে কহ সে উপায়॥

এই পদটী শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উক্ত শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা।
শ্রীক্ষের রূপ-রূদ গন্ধ ও স্পর্শের আকর্ষণী শক্তির মহিমা উক্ত শ্লোকে ও পদে প্রকটিত হইয়াছে। প্রতীতে শ্রীমন্তাগবতের রাদ-পঞ্চাধ্যায়ের প্রচুর ভাব সন্নিবেশিত হেইয়াছে। শ্রীক্ষের অধরা-মৃতের মাধুর্যা, ইতর্রাগ বিশ্বারণের উপায়। তাই গোপী-গীতায় শিথিত হইয়াছে:—

## 'ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্'

কবিরাজ গোস্বামী উহাই বিবৃত করিয়া লিখিয়াছেন, খ্রীরুষ্ণের অধরামৃত স্বমাধুর্য্যে নারীর মন হরণ করে এবং অস্ত লোভ ত্যাগ প্রেমবতী গোপনারীর ফদয়োজ্ঞাদের প্রতিধ্বনি করিয়াই এই পদ বির্চিত হইয়াছে। দিবোানাদের প্রলাপ ব্রজরমণীদেরই হৃদয়ের ভাষা। মহাপ্রভ শ্রীক্লফ্ট-বিরহে একবারেই ব্রজরমণীগণের দশায় অভিভূত হইয়া থাকিতেন, তাঁহাদেরই ভাবে ও ভাষায় প্রলাপ করিতেন। সময়ে সময়ে বাহ্ন জ্ঞানহারা হইয়া শ্রীক্লফের মধুরগীলায় নিমজ্জিত থাকিতেন। এই অবস্থায় বিরহ-যাতনা হইত না। কিন্তু বাহুজান হইলেই তিনি আগ্নেয়গিরির ভীষণ উচ্চাদের স্থায় বিরহ-জালাময় প্রলাপের আর্ত্তনাদে ভক্তগণের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তলি-তেন। এই অবস্থায় আর্ত্তনাদের সারমর্ম্ম, — "কাঁহা করো কাঁহা যাঙ্জ, কাঁহা গেল রুষ্ণ পাঙ, তুতু মোর কহ সে উপায়।" শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অসহা বেদনা প্রকাশের পক্ষে এই সংশ্বিপ্ত উক্তিই যথেষ্ট। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির পশ্চাদভাগে বিপ্রলম্ভরদের যে অদীম সমুদ্র নিরম্ভর সংক্ষম ও তরঙ্গায়িত রহিয়াছে, তাহা কেবল তংপ্রেমবৈভব-রসামুগৃহীত ব্যক্তিরই হৃদয়ঙ্গমযোগ্য। শ্রীচরিতমতে লিখিত আছে-

> এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে। বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে। সেই তুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন। স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন।

কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ। ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ।

শ্রীপাদ স্বরূপ, বিভাগতি ও চণ্ডীদাদ হইতে কোন্ কোন্ গান করিয়া মহাপ্রভুর ভৃপ্তিদাধন করিতেন, শ্রীল রামরায় কোন্ কোন্ শ্রোক পাঠ করিয়া তাঁহার বিরহ-বেদনা প্রশমন করিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাদশবর্ষকাল ব্যাপিয়াই তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর বিরহ্বাথা-প্রশমনের নিমিত্ত কত সময়ে কত উপায় করিতেন, কত ভাবপূর্ণ শ্লোকে ও রদময় কীর্ত্তনে তাঁহার সাম্বনা করিতেন, শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী দিগ্দশনের স্থায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীচরিতামতে লিখিত এই সকল অবস্থার সংক্ষিপ্ত স্থ্র মাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চরিতার্থ হইয়াছেন।

শী শ্রীমহাপ্রভূ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গোপী-ভাবে বিভাবিত
হাইয়াই অনেক সময় যাপন করিতেন। রক্ষলতাদিপূর্ণ কানন
দেখিলেই তাঁহার শ্রীরন্দাবনের ফুর্ত্তি বলবতী
হাইয়া উঠিত, বাহাজ্ঞান একবারে তিরোহিত
হাইত, অতি সহজে ব্রজনীলার অনস্ত মাধুর্যাময় ব্যাপার তাঁহার
নেত্রগোচর হাইত। আর সেই লীলামাধুরী সাগরে তিনি একবারেই নিমজ্জিত হাইয়া থাকিতেন। শ্রীমন্ম্রারি গুপ্ত লিথিয়াছেন, মহাপ্রভুর লীলায় অসংখ্য ভাব পরিলক্ষিত হাইলেও সাধারণতঃ
ভিন ভাবই প্রবলক্ষপে প্রত্যক্ষ হাইত, সেই তিন ভাব যথা:—

"গোপীভাবৈদ্যিনভাবিগরীশভাবৈঃ কচিচৎ कচিৎ।"

অর্থাৎ গোপীভাব, দাসভাব ও ঈশভাব এই তিন ভাবেই মহা-প্রভাৱ ভাব-ফ্রি পরিদৃষ্ট হইত। অস্তালীলায় গোপীভাবের ফরিই বলবতী। এই অবস্থায় শ্রীক্রফলীলাই মহাপ্রভুর এক মাত্র ধ্যেয় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের যত লীলা আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাস-লীলাই সর্ব্ব লীলার দার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অনেক সময়েই গোপীভাবে রাসলীলার রসমাধুর্য্যে বিভোর থাকিতেন।

শ্রীল কবিরান্ধ গোস্বামী শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে লিথিয়াছেন—
উন্তানে উন্তানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত প্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলান্তকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতিউতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মৃচ্ছা গড়াগড়ি যায়॥
রাসলীলার এক প্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ববং তার অর্থ করয়ে আপনে॥
এই মত রাসলীলার হয় যত প্লোক।
সবার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ষ শোক॥

শ্রীল কবিরাজের এই বর্ণনায় জানা যায় রাসলীলার সকল মোকই মহাপ্রভুর দিবোাঝাদের প্রলাপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। গোপীভাব-বিভোর শ্রীগোরস্থলর প্রকারেম ক্ষেত্রের কাননে কাননে ব্রমণ্ণ করিয়া বেড়াইতেন, প্রত্যেক কাননকেই কালিন্দীকূল-শোভি নিভূত নিকুল্ধ কানন বলিয়া মনে করিতেন, আর প্রতি-

মুহুর্ত্তেই গোপিকাদের ক্যায় রাসলীলার রসমাধুর্য আস্বাদন করিতেন। পূজাপাদ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ঘটনার একটা উনাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন যথা:—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
পুল্পের উন্থান তাহা দেখে আচ্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিল যাঞিয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা রুষ্ণ অন্তেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা রুষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা।
পাছে স্থীগণ বৈছে চাহি বেড়াইলা॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথাতথা॥

শ্রীমন্তাগবতের দশমস্বন্ধে ৩০ অধ্যায়ে গোপীদের দিবোন্মাদ চেষ্টা বণিত হইয়াছে, পূজাপাদ শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের ব্যাথ্যারন্তে লিথিয়াছেন:—

> किःरम वित्रहमस्रश्रामीणिः कृष्ण्यार्गनः। উन्नाहनमीर्पत्राक्ताः चयसीजिन् स्त स्त ॥

ষ্মর্থাৎ বিরহ-সম্ভপ্তা গোপীর। উন্মন্তার স্থায় ক্লফাটের্বণে বনে বনে দীর্ঘরাত্রি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতের ত্রিংশ অধ্যায়ে ভাহারই বর্থনা করা হইয়াছে।

বিরহ-সম্ভপ্ত মহাপ্রভূও গোপীভাবে উন্তের স্থায় বনে বনে ফুকান্থেন করিয়া বেড়াইজেন এবং তন্ময় হইয়া শ্রীভাগবতের উক্ত অধ্যায়ের শ্লোকবিদী পঠি করিয়া প্রশাপ করিতেন। প্রাক্ত দেহের বিশ্বতি এবং শ্রীবৃন্দাবনের আনন্দময়ী অপ্রাক্ত গোপীদেহের ক্রিই, ব্রজোপসনার সাফল্য-লাভের প্রধানতম পরি-চর। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই লীলায় অতি স্পষ্টতরব্ধপে এই শিক্ষার প্রভি প্রদর্শন করিরা গিয়াছেন। স্বভঙ্গন-রসমাধুর্যা-প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহার এই অবতার। অন্তালীলার সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণকৃত্তির প্রভাব অতি পরিক্ষুটর্মপেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

একাগ্র ভাবনাই সাধনার প্রধান সম্পত্তি। গোপীর আমুগত্যে বাসনাময়ী গোপীমূর্ত্তিতে নিরস্তর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান করার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের ভ্রমনৃত্তি তিরোহিত হয়, মায়ময়ী প্রাপঞ্চ প্রহেলিকা অসার ইন্দ্রজালের ভায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, শ্রীরন্দাবনের নিতালীলা মহাসত্যরূপে তাদৃশী অপ্রাক্ত চিত্ত বৃত্তির সমক্ষে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করেন। জীব, এই প্রকারে নিতালীলার সামিধ্যে স্থান পাইয়া ক্কতার্থ্যন্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্তাগবতে বিব্রহ-সম্ভপ্তা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণান্ত্রমণ-বর্ণন-পাঠ বা শ্রবণ বৈষ্ণবগণের পক্ষে সাক্ষাং প্রেমানন্দ-শ্রীকৃষ্ণান্ত্রমণ

অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ—

অন্তহিতে ভগৰতি সহসৈব ব্ৰজাঙ্গনাঃ। অতপ্যং শুমচক্ষাণা করিণ্য ইব যুথপুম্॥

পোপীদের গর্জ-প্রশমন ও মান-প্রসাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবান সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনা-গণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইরা যুথপতির অবেষণে ব্যাকৃলা হতিনীগণের স্থায় ব্যাকৃলা হইলৈন। প্রথমতঃ বহুক্ষণ তাঁহাদের চিত্ত শ্রীক্লফের লীলাবিহারের অন্ধ্র ধ্যানে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল, তাঁহারা তদমুকরণ করিতে করিতে কুময় হইলেন। \*

অতঃপরে তাঁহাদের এই দশা ছরীভূত হইল বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পূর্ণরূপে বাহ্মজান লাভ করিতে পারিলেন না। তন্মগ্রন্থ-দশা অতিবাহিত হইলেও উঁহারা উন্মাদাবস্থায় নিপতিত হইয়া হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ, তুমি কোথায়"—এইরূপ বিলাপময় গান করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীভাগবতে—

গায়প্তা উচৈচরমুমেব সংহতা বিচিক্যরুক্মন্তকবদনাদনম্ পপ্রচ্ছুরাকাশবদস্তরং বহি ভূতিযু সস্তং পুরুষং বনস্পতীন্ †

প্রেমলীলাক্সক বভাবেই ত্রজগোপীদের এইরূপ তল্ময়তা ঘটে। ইহা মায়াবাদী বেদাস্তীদের উপদেশের স্থায় অহংগ্রহোপসনাজনিত তল্ময়তা নহে। ঞীল
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় টীকায় লিথিয়াছেন, "এইরূপ তল্ময়তা রসাঝাদপ্রোট্নয়ী
অবস্থা মাত্র—অহংগ্রহোপসনা ইহার হেতু নহে। ঞীপাদ সনাতন, তোষণাতে
লিথিয়াছেন,—এইরূপ তল্ময়তা "লীলাখ্যামুভাব" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—

প্রিয়ানুকরণং লীলা রুম্যৈবে শক্রিয়াদিভিঃ। শ্রীগীতগোবিন্দেও ইহার উদাহরণ আছে যথা—

> "মুহুরবলোকিতমগুনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশালা।

† গান—ুগোক্লপ্ৰসিদ্ধপ্তনাবধাদিমর গান। অস্ত প্ৰকার গান অৃতঃপরে বৃতিত হইরাছে, উহা গোপীগীতা নামে প্ৰসিদ্ধ।

অর্থাং তাঁহার। উচ্চৈঃস্বরে প্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে প্রীকৃষ্ণের অন্সদ্ধান করিতে লাগিলেন। যিনি আকাশবং সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, ইঁহারা সেই মহাপুরুষের কথা বৃদ্ধ গণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যথা প্রীভাগবতে :—

উচ্চৈ:— দুর হইতে একুঞ্চকে নিজ আর্থ্যি এবণ করাইবার নিমিন্ত উচ্চ গান।
উচ্চে:মরে গান করার আরও হেতু আছে, যথা—একুঞ্চ গানপ্রিয়, হয়ত উচ্চে:মরে
গান করিয়া উচ্চাকে আকৃষ্ট করার নিমিন্ত ভাঁহারা বনে বনে উচ্চে:মরে গান
করিয়াছিলেন। আবার আর্থ্যিকাশের সময়ে গান অতি যাভাবিক ব্যাপার।
আর্থ্যিকাশে হয়ত যতঃই গানের উল্গাম হইয়াছিল।

আর একটা কথা, — যিনি আকাশবং সমস্ত ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাধকরিতেছেন, গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অন্তরণ ও "তিনি কোথায়" এরূপ প্রশ্ন
করিলেন কেন ? শ্রীপাদসনাতন ইহার উত্তরে নিথিয়াছেন "নিজপ্রেমালখনকেবলনরলীলারপেণৈব ক্ষুরস্তম ।' অর্থাৎ যদিও সর্ব্বত্তই মর্ব্বদা তাঁহার বিদ্যমানতা
রহিয়াছে, তথাপি প্রেমমন্ত্রী গোপীরা, নিজপ্রেমালখনে কেবলনরলীলারপে ক্ষুর্তিপ্রাপ্ত শ্রিক্রুক্তকে অন্তর্যধ করিতেছিলেশ।

অচেতন বৃক্ষদিগের নিকট প্রশ্ন করা হইল কেন ? এই প্রশ্নেশ্ন উত্তন্ধে পূজ্যপাদ জোষণীকার বলেন "উন্মন্তক্বং" অর্থাৎ তাঁহারা উন্মন্তের স্থার বাহুজ্ঞানহারা হইন্ন-ছিলেন। মেঘদুতকার অমর কবি কালিদাসও লিখিয়াছেন:—

"কামার্জো হি প্রকৃতিকূপণক্তেনাচেডনেষু।

গোপীদের স্বকীয় প্রেম-বিবর্ত্ত-বিশেষ হইতেই এইরূপ জ্ঞানের স্পৃত্তি হর।
এইরূপ প্রেম-বিবর্ত্ত সমস্ত জগতের চেতনাচেতন পদার্থ, প্রেমময়ের প্রেমোজ্ফলভাবে
উদ্ধানিত ও প্রেমপরিদ্ধ ত হইয়া উঠে। প্রেমিক ভক্ত তথন জগতের প্রত্যেক
পদার্থের দিকটেই প্রেমময়ের অনুসন্ধানাম্বক প্রশ্ন করেন, ভাবশেবে প্রত্যেক
পদার্থেই তাঁহার সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত হন।

দৃষ্টো বং কচ্চিদ্রখ প্লক্ষ স্তগ্রোধ নো মনং। নন্দস্তু র্গতো হুতা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণ এক এক বুক্ষের নিকট যাইতে-ছেন, আর বলিতেছেন "হে অশ্বর্থ, হে পিলু, হে বটবৃক্ষ, তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছ ? শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় ইহার যে ভাবার্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরপ-"নন্দনন্দন ভাললোক নহেন। তিনি মহাচোর। আমরা সেই চোরের অন্নসন্ধানে বাহির হইয়াছি। যদি বল, তোমরা তাহাকে বিখাস করিয়াছিলে কেন ? তাহার কারণ এই যে আমরা জানি নন্দ অতি সাধু। সাধুর পুত্র অসাধু হইবে কেন ? এই জন্ত আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাদের ফলে তিনি সহসা আমাদের মন চুরি করিয়া প্লায়ন করিয়াছেন। যদি বল তোমরা না হয় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসই সংস্থাপন করিয়াছিলে, কিন্তু জান ত "মিত্রঞাপি ন বিশ্বসেৎ" অতি বড় মিত্রকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে নাই, তোমরা এই লোকপ্রসিদ্ধ নীতি পরিত্যাগ করিলে কেন ? আমরা সে বিষয়েও অসতর্ক ছিলাম না। কিন্তু নন্দনন্দন আমাদিগকে ঔষধবিশেষে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম,— সর্বলোকোন্মাদক মহামোহন ঔষধ-বিশেষ। আমরা তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সহাস্ত চাহনি প্রভৃতি সঙ্গীর চোরগুলি ক আমাদের নেত্রনার দিয়া আমাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি মনোরত্ন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। বলি, তোমরা কি এই চোর-চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাইয়াছ ?''

গোপীরা এইরূপ প্রলাপময় প্রশ্ন করিয়া এক এক বুক্লের নিকট

কিয়ংক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কোন উত্তর প্রাপ্ত হই-লেন না। তথন আবার অপর বৃক্ষের নিকট চলিয়া গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূত গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের কাননে কাননে এইরূপ কৃষ্ণাবেষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

শ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীগণের সকল প্রকার ভাবই ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রকটিত হইয়াছে। তদ্বাতীত আরও অন্তুত
বহুলভাব এই লীলায় পরিলন্ধিত হয়। সেই সকল ভাব শ্রীভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়না। সেই সকল অত্যন্তুত ভাবময়লীলা
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীচরিতামূতে কিছু কিছু প্রকাশ
করিয়াছেন। কাননে কাননে ব্রজগোপিকাকুল আকুল ভাবে
শ্রীক্রফান্বেষণ করিয়া প্রতি তরুর নিকট গমন করেন, এবং প্রত্যেক
তরু-বল্লীর নিকট প্রেম-কাতরম্বরে শ্রীক্রফের কথা জিজ্ঞাসা করেন।
ভক্তপাঠকগণ স্বীয় স্বীয় হাদয়ে এই বিরহ-ব্যাকুলতাময় ব্যাপারের
বিশাল ভাব অন্তুত্ব করিয়া থাকেন। প্রেম-ব্যাকুলতার এই
স্বত্যন্তুত প্রতিচ্ছবি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও হাদয়ে প্রতিফলিত হইলে
মান্তুষ ক্রতার্থ ইইতে পারেন।

রাস-সময়ে ক্ষণ-বিরহিণী গোপীরা ক্ষেত্র অদর্শনে রক্ষণণকে
সংখাধন করিয়া বলিতেছেন:—"হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস,
হে কোবিদার, হে জম্বু, হে আকন্দ, হে বিষ, হে বকুল, হে কদম্ব,
হে নীপ, হে অস্তান্ত তকুগণ, তোমরা সকলেই মহাতীর্থবাসী ও
পরোপকারী; পরোপকারের নিমিত্তই তোমাদের জন্মু, এই
জানিশাই•আমরা তোমাদের নিকট আসিয়ছি। তোমরা আমাদের

কিঞ্চিং উপকার কর। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পথটা বলিয়া দাও। তাঁহার বিরহে আমাদের চিত্র একবারে শৃক্ত-শৃক্ত বোধ হইতেছে।"

গোপীরা কোনও উত্তর পাইলেন না, তাঁহারা মনে করিলেন, এ সকল পুরুষজাতি ইহারা রুষ্ণের সধার স্থায়। ইহারা আমাদিগকে রুষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া দিবে কেন ? স্থতরাং স্ত্রীজাতীয় উদ্ভিদের নিকটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যথা শ্রীচরিতামতে:—

আত্র পনস পিয়াল জমু কোবিদার।
তীর্থবাসী সভে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহ আইল, পাইলে দর্শন।
কুষ্ণের উদ্দেশ কহি রাথহ জীবন॥
উত্তর না পেয়ে পুন করে অফুমান।
এ সব পুরুষজাতি, ক্ষণ্ণের স্থার সমান॥
এ কেনে কহিবে কুষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা স্থীর স্থা প্রায়॥ \*
এই বলিয়া গোপীরা তুলসীর নিকট পিয়া বলিলেন:—

বৃক্ষাদির নিকট প্রণয়িজনের জিজ্ঞাসামর প্রশ্ন আমাদের সাহিত্যের স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ভাব হইতে অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় অতি ফুল্ব

এই ভাবটা বৈক্ষবতোষণী হইতে পরিগৃহীত যথা :—
 এতে পুরষজাতিজন প্রার শ্রীকৃঞ্চপক্ষগ্রাহিণোংস্মাক্ষং মানং বিজ্ঞারাস্ময়া ন কিল
ক্ষারেম্বরিতি ব্রীজাতিজেনাপক্ষগ্রাহিণীং মন্তুমানাং শবৎদৃষ্টতৎপ্রত্যসুবিতসৌভাগ্যবিলেবেণ চ তম্যাঃ শ্রীকৃঞ্চদর্শনং সম্ভাব্য শ্রীকৃলদীং পৃচ্ছস্তী।

## কচ্চিত্রলি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈবিত্রন্দৃষ্টক্তেহতিপ্রিয়োহচ্যতঃ॥

হন্দর গানের হৃষ্টি হইয়াছে। এখানে একটা গান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া বাইতেছে :—

> ওরে আমার মন ভুলাল যে কোথা আছে সে। সে দেখে আমি দেখিনা, ফিরে চাই আশে পাশে ॥ कथन बरे मूल बांथि, कथन এक पृष्टि शाकि। কত বলি কত ভাকি দেখিব মনের **আখা**সে॥ পেলাম পেলাম দেখলাম তারে, এই সে বলে ধরি যারে, দেখি সে নয় সে হলে পরে আর কি মন ফিরে আশে ? ( ওরে ) রবিচন্দ্রতারাচয়, ডোরা কেন এত তেজোময়। আমার জ্যোতির্জ্যোতি স্থধার আধার তবে আছে বুঝি আকাশে वल प्रिशिद्ध हिमांहल, जूरे किएन श्ली स्थीजन। বরিতেছে অশ্রজল, কার অনুরাগে মিশে ॥ বলরে বল বিহঙ্গকুল, ভোরা বিং জম্ম হয়ে আকুল। থেকে থেকে ভেকে ভেকে উড়ে যাস কার উদ্দেশে ? বল দেখিরে তরুলত। আমার জগৎ জীবন আছে কোথা। তোরা পেয়ে বৃঝি কদনে কথা তাই তোদের কুম্বম হাসে। পেরে বুঝি রত্নবর, সিদ্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর, তাই উত্তাল তরঙ্গতুলে নিত্য করিস উন্নাসে । লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেমতো দেখি নারে। দেখা পাইলে সুধাই ভারে কেন যে সে ভালবাসে। কোথা আছ দেখা দাও, করণ নয়নে চাও। হৃদ্য সথা সাধ পুরাও, প্রকাশি হৃদ্যাবাসে।

অর্থাং "হে তুলিস, হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, তোমার অতিপ্রিয় অচ্যত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি কি ঐক্স্ণকে দেথিয়াছ ?" অতঃপরে "হে মালতি, হে মলিকে, হে যুথিকে, মাধব কি কর স্পাণ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন ?''

এই প্রকারে বনের তরুলতাবল্লরীগণের নিকট এবং বনের পশু পক্ষী প্রভৃতির নিকট গোপীরা উন্মাদিনীর ন্তায় ব্যাকুল ভাবে কাতর কঠে ক্লঞ্চের অন্তুসন্ধানস্টক পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্ষ্ণাবেষণ করেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ বিরহ-বিধুর গোপীদের স্থায় কাননে কাননে শ্রীক্ষণাবেষণ করিতে করিতে শ্রীক্ষণের নিমিত্ত ক্রমশংই ব্যাকৃল হইয়া পড়িলেন। তিনি যে শ্রীপুরুষোন্তমের কোন এক কাননে অবস্থান করিতেছেন, এই পার্থিব জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও আর তাঁহার রহিল না। গোপীভাবের পূর্ণ ক্রিতিত তিনি নিজকে একবারেই রাসরসবঞ্চিতা বিরহ-ব্যাকুলা উন্মাদিনী গোপী বলিয়া মনে করিয়া রক্ষণতাবল্লরীর নিকট ও পশুপক্ষীদের নিকট শ্রীক্ষয়ের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অস্থির ও অধীর হইয়া পড়িলেন। বিরহ-ব্যাকৃলতা চরমসীমার উত্থিত হইল। তাঁহার তথন মনে হইল, "বথন কাননে শ্রমণ করিয়াও প্রাণবল্লভের দর্শন পাইলাম না, তথন তাঁহার অতি প্রিরতম রমাস্থান যমুনার শ্রামণতটে যাইয়া তাঁহার অত্যুসদ্ধান করিয়া দেখি না কেন ?" তদীয় শ্রীভাব-দেহ অতি ব্যাকুলভাবে শ্রীয়মুনার ভটে চলিয়া গেলেন, প্রাণের আশা মিটিল, কালিন্দীতটে ক্রিয়ত্বলে

মনচোরা কোটীমন্মথমদন মুরলীবদনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভ্রনমোহন সৌন্ধ্যামাধ্যা দেখা মাত্রই মৃচ্ছিত হইরা পড়িলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীল রামরায় ও শ্রীপাদ অরূপ প্রভৃতি এই কাননে আদিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন প্রভূব শ্রীঅঙ্গে সারিক বিকারের চিহ্নদকল পরিলক্ষিত হইভেছে, তাঁহার অন্তরাম্বা যেন আনন্দরসাম্বাদনে বিভোর, যথা শ্রীচরিতামৃতে:—

এত ৰলি আপে চলে যমুনার কুলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে।
কোটী মন্মথ-মদনমোহন মুরলী বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হেরে জগন্নেত্র মন।
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মুর্জা হৈঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আদিয়া।
পূর্ব্ববং সর্বান্ধে প্রভূর সান্ত্রিক সকল।
অস্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল।

ইহারা বহুষত্বে মহাপ্রভূকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিছু তাঁহার বাহুজ্ঞান সমাক্রপে হইল না। তিনি মুদ্ধা হইতে চেতনা পাইলেন বটে, কিছু তথনও তাঁহার গোপীভাব তিরোহিত হইল না। তিনি বাাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভারবিহরল কমলনয়ন চল-চল ভাবে বংসহারা ধেনুর স্থার চারিদিকে ক্ষণায়েষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন শৃষ্টি এই ত এখনই সেই মনচোরাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম.

আৰার সে কোধায় পেল, আমার মন তাহার অন্ত ব্যাকুল হইতেছে, নম্বন তাহাকেই খুজিয়া বেড়াইতেছে। কই, এথনও তাহাকে দেখিতে গাইতেছি না" এই ৰলিয়া একজের রূপমাধুর্য্যস্ত্রচক এক শ্লোক গড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন, যথা এচিরিভায়তে:—

> কাঁহা গেল ক্বঞ্চ এই পাইন্থ দর্শন। উাহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্রধন॥ পুন কেন না দেখিয়ে সুরলীবদন। ভাহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥

এ স্থলেও প্রীপোবিন্দ-লীলামূতের একটী পদ্য উদ্বত হইয়াছে তদ্যথা:—

নবাস্থ্যসদ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাষর:
স্থাচিত্রমুরলীক্ষুরচ্ছরদমক্ষচক্রানন:।
ময়্রদশভ্ষিত: স্থভগতারহার: প্রভ্:
স মে মদনমোহন: সথি তনোতি নেত্রস্পূহাম্।

অর্থাৎ সধি, এই বে আমি চপলার চমকের স্থায় আমার নয়ন-রঞ্জনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই নবজলধরকান্তি, সেই বিজ-লীর স্থায় পীতাম্বর, সেই স্থচিত্রমূরলীশোভিত শরৎচক্রের স্থায় মুখমগুল, সেই শিথিপাখার চূড়া, আর গলদেশে সেই মুক্তামালা। স্থি, আমার সেই মনোমোহন মুরলীবদন মদনমোহন আমার নয়নের পিপাসা বাড়াইয়া তুলিভেছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদর এই পজের যে ব্যাখ্যাপদ

করিয়াছেন, তাহা আরও স্থমধুর, আরও ভাবগন্তীর এবং আরও त्रामी १क, उन्यथा:-

> নবঘন শ্লিগ্ৰাৱৰ্ণ দলিভাগ্ৰন চিকণ रेन्गीवत्र निन्नि स्टरकामन।

> জিনি উপমানগণ - হরে সভার নেত্রমন ক্লফকান্তি পরম প্রবল। কহ সথি কি করি উপায়।

> কৃষ্ণান্তত বলাহক মোর নেত্র চাতক না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥

সৌদামিনীপীতাম্বর প্রির রহে নিরম্ভর মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।

ইব্ৰধমু শিথিপাথা উপরে দিয়াছে দেখা व्यात ४२ रेवक प्रसी भाग॥

মুরলীর কলধ্বনি নবাভ্র গর্জন জিনি বৃন্দাবনে নাচে ময়ুরচয়॥

অকলম্ব পূৰ্ণকল ল্বাণ্যজ্যোৎমা ঝলমল

চিত্ৰচন্দ্ৰের যাহাতে উদয়॥ শীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভূবনে

হেন মেঘ যবে দেখা দিল।

ছদ্দৈব ঝল্লাপবনে মেঘ নিল অন্ত স্থানে মরে চাতক পিতে না পাইল।

এই, পদে এক্ষাকে মেঘের সহিত উপমিত করা ইইয়াছে।

রাধাভাপদ্ধ শ্রীগোরাঙ্গ বলিতেছেন 'শ্রীক্লফ মেঘের স্থায় শ্রামল-ম্নিধ্ব-দলিত কজ্জলের স্থায় স্থচিক্লণ, তাঁহার শ্রীজ্ঞান্ধ নীলকমল হইতেও সকোমল। স্থি, তোমরা যে যাহাই বল, আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ ব্রি নবজ্ঞলধর। জলধরের সকলগুলি লক্ষণই তাহাতে আছে। আমার নয়ন যুগল চাতকের স্থায় এই মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, দেখিতে না পাইলেই তৃষ্ণায় মরিয়া যায়। মেঘে বিজলী আছে, আমার মদনমোহনের পীতাম্বরের প্রভাই সেই বিজলী; কিন্তু এমেঘ অছ্ত, ইহার সকলই অছ্ত। প্রাক্তত মেঘের বিজলী ক্ষণ-স্থায়িনী, কিন্তু পীতাম্বরের বিজলীপ্রভা সততই বিজ্ঞান। নবমেঘে বকপাতি মালার স্থায় দেখায়। আমার মদনমোহনের গলে দোহল্য মুক্জাহার শোভা পাইতেছে। মেঘে ইক্রধন্থ আছে, কথন কথন উহাতে তৃইটী ইক্রধন্থও পরিলক্ষিত হয়। আমার হৃদয়ানন্দ নন্দনন্দনরূপ জলধরের মাথায় যে ময়ুরপুছ্ছ শোভা পায়, উহাই ইক্রধন্থ। \* এত্রাতীত বৈজয়স্তীমালাও অপর ইক্রধন্থ। মেঘের গর্জন আছে, স্বাধ্ব, আমার শ্রামন্য শ্রামন্য শ্রামন্য স্থামন্য স্থামন্য বিজ্ঞান আছে,

কালিদাস মেঘদুতে মেঘের সহিত ঐকুফের তুলনা করিয়া লিথিয়াছেন :—
রত্বচ্ছায়াব্যতিকরইব প্রেক্ষামেতৎপুরস্তাদ ।
বদ্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধমু: খণ্ডমাথগুলস্য ॥
বেন শ্রামং বপুরতিতরাং কাস্তিমাপৎসাতে তে ।
বহে নেব ক্ষ রিত্রকাচনা গোপবেষদ্য বিক্ষোঃ ॥

শীজয়দেবও লিখিয়াছেন-

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup>"প্রচুরপুরন্দরধনুরমুর**ঞ্জি**ভরুচিরমুদির**স্থ**েশন্॥

গর্জনে যেমন ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করে, অমার মুরলীধরের মোহন মূরলী রবে ময়ূরগণ তদপেকা কোটিগুণ অধিকতর উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। সথি, পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, এ অতি অন্তত মেঘ। প্রাকৃত মেঘের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই, মুথমণ্ডল নাই। কিন্তু আমার নেত্র-চাতকের পিপাসাহারী এই নব নীরদের শ্রীমথ মণ্ডল সর্বাপেক্ষ আকর্ষণশীল। মুখখানি চক্র অপেক্ষাও মনোহর ;—চক্র অপেক্ষাও অধিকতর সম্পর্ণ। টাদে ত্রুটী আছে, টাদের কলঙ্ক আছে, কিস্ক এই বিচিত্র চাঁদে কলঙ্ক নাই; চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু শ্রীমূখ-हक्त ित्रपूर्व, हित्र ममुब्बल, लायगा ब्ला॰ श्राहे हित्रिनिहे यलमल। প্রাকৃত মেঘ অতি অল্প স্থানে বর্ষণ করে, তাহাতে তাপদগ্ম পৃথি-বীব্ন বাহ্ন তাপ দূর হয়, কিন্তু উহাতে জীবের ত্রিতাপ নষ্ট হয় না। বিরহিণীর বিরহ তাপ উহাতে বাড়ে বই কমে না। কিন্তু আমার শ্রাম-জলধর চতুর্দশ ভূবনের সর্ব্বপ্রকার তাপ বিনাশ করেন। স্থি. আমার নয়ন-চাতক এই মেঘের দেখা পাইরাছিল। কিন্তু হায় আমার হুর্ট্দিবরূপ ঝঞ্জায় এই মিগ্ধগ্রাম জলদস্থন্দরকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। হায়, আমার নয়নচাতক তাহাকে না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে, এখন কি উপায় করি বল ?

এই বলিয়া মহাপ্রভূ অবশভাবে শ্রীপাদ রামরায়ের অজে ঢলিয়। পড়িলেন। রামরায় বিশাথার স্থায় রাইরূপী মহাপ্রভূকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

প্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকৃল মহাপ্রভূ বাহুজ্ঞান পাইয়া দেখিতে পাইলেন প্রীরামরায় তাঁহার পার্যে বসিয়া ব্যন্ধন করিতেছেন।

লোক-ব্যাখ্যা

তিনি গদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "রামরায়, ভিত-রের জালা বাহিরের বাতাসে জুড়াইবে না;

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্মৃতি শতর্শ্চিক-দংশনের ন্যায় আমায় নিদারুণ আলায় দগ্ধ করিতেছে, তৃমি কৃষ্ণ কথা বল, বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।"

মহাপ্রভুর বিরহ-কাতর মুখচ্ছবি, এবং প্রেমগদ্গদ বাক্য ভনিয়া রামরায়ের নয়ন-কোণে অশ্রনিদ্ দেখা দিল। তিনি গদ্-গদ কঠে শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক পড়িতে লাগিলেন তদ্যথা:—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুথং তব কুগুলশ্রি
গণ্ডস্থলাধরত্বধং হসিতাবলোকম্।
দ ব্রাভয়ঞ্চ ভূজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রীয়ৈকরমণ্ঞ ভ্রাম দাস্তঃ। ১০।২১।৩৬

অর্থাং তোমার হাসিমাথা অধরস্থাব্যঞ্জক কুওলশোভি গণ্ড এবং অধরস্থাযুক্ত অলকাত্ত মুখখানি, অভয়বাঞ্জকভূজদণ্ড এবং লক্ষীর রমণস্থল বক্ষঃ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।"

শ্রীল রামরায়, অতি ধীরে ধীরে গদ্গদ কণ্ঠে শ্রীমন্তাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া নীরব হইতে না হইতেই মহাপ্রভূ তৎ-ক্ষণাং ইহার ব্যাথ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার একটি পদে সেই ব্যাথ্যার আভাস দিয়াছেন যথা:—

কৃষ্ণ জিতি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুথফান্দ, তাতে অধর মধুস্মিত চার।

**बक्रमात्री जा**त्रि जाति, कात्म পড़ि इन्न मात्री, ছাডি নিজ পতিঘর দার॥ বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। নাহি গণে ধর্মাধর্ম, হরে নারী মৃগ-মর্ম্ম, করে নামা উপায় তাহার n গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল, সেই নুত্যে হরে নারীচয়। সন্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সভার হৃদয় হানে. নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥ অতি উচ্চ স্থবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবংস অলঙার, ক্লকের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা স্বার মনোবক্ষ, হরি দাসী করিবারে দক। সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভূজযুগল, ভুজ নছে,--কৃষ্ণ দর্শকায়। **छ्टे टेनल ছिन्नटेश्रटम,** नांदीत श्रनय मःत्म, भटत नाती (न विष-जानाय। কুষা করপদতল্ কোটিচন্দ্ৰ স্থশীতল, क्षिनि कर्भूत (वर्गामृन हन्मन। একবার যারে স্পর্লে, শ্বরজালা বিষনাশে, यात्र न्लार्ग लुक नातीत्र मन ॥ ুমূল শ্লোকটীর টীকার গ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি লিখিয়াছেন:— "তথা বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্ৰ-থঞ্জন-বন্ধোৎপিধ্বনিতঃ। তত্ৰ অলকানাং—পাশবং; কুগুলয়ো স্তদন্তিমকুগুলিকারপ্রমা; গওমে।
—স্তামিধানস্থলবং; অধরস্থধায়াঃ—লোভ্যাহারত্বম্; হসিতাব-লোকস্ত—বিধাসজনকস্বপালিতথঞ্জনহয়োবিলাসত্বম্; ভূজদগুরুগস্ত
—দত্রাভয়ত্বমেব করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশ বক্ষসশ্চ হুথচারপ্রদেশত্বনিত্যি জ্ঞাপিতম্।"

অর্থাৎ শ্রীরুক্তের মুখখানি গোপীদের নয়নখন্ত্রন বন্ধনের ফাঁদস্বরূপ। শ্রীমুথের অলকাবলী পাশস্বরূপ; কুণ্ডলমুগল সেই পাশের
প্রাস্তভাগের কুণ্ডলিকা; গণ্ডমুগল উহাদের নিধান-স্থল; অধরস্থা,—লোভজনক আহার্য্য; হসিতাবলোকন,—স্বপালিত নয়ন
খন্ত্রনম্বর বিশ্বাসন্তনক বিশাস্ত; করপল্লবাদিযুক্ত ভুজমুগল,—অভয়
দেওরার ভাবপ্রকাশক,—শ্রীকুক্তের বক্ষ, স্থাচারপ্রদেশব্যঞ্জক।\*

কেন গেলাম যমুনার জলে।

নন্দের জুলাল চাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ ব্যাধছলে কদখের তলে।

দিয়ে হাক্ত স্থাচার অক্সছটা জাঠা তার,

আখি পাধী তাহাতে পড়িল।

মনমূগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে ইত্যাদি এই পদটা থতি প্রসিদ্ধ। অনেক গায়কই এই পদটা গাইয়া থাকেন ৮ ক

এই ভাবের একটা মহাজনী পদ ওনিতে পাওয়া যায়। উহার কিয়য়৽শে
নিয়ে উদ্ধ ত হইল।

এই মহাভাব-গম্ভীর শ্লোকটা শ্রীক্বঞ্চের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যব্যঞ্জক।
ফলতঃ শ্রীক্বঞ্চ-মাধুর্য্যের এমনিই মহিমা, যে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গঅবলোকনেই গোপীদের হৃদয় অনিবার্য্যরূপে তাঁহাতে আরুষ্ট হয়।
কিন্তু শ্রীক্বঞ্চের কোটিচন্দ্রস্থলীতল করপদ-ভলের প্রভাব অভি
অভ্ত। তাঁহার শ্রীকর ও শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শলাভ ঘটিলে স্মরজালার
নির্ত্তি হইয়া যায়। ভক্তগণ শ্রীক্বঞ্চ-পাদপদ্মের ভক্ষন করিয়াই চিরদিনের তরে স্মরজালার ক্লেশ ও কর্মবিপাক হইতে পরিক্রাণ লাভ
করেন।\*

যাহা হউক, অতঃপরে শ্রীরাধিকা বিরহ-বেদনায় কাতর হইরা বিশাথার নিকট যেরূপ বিলাপ করিতেন, মহাপ্রভূ শ্রীল রামরায়ের নিকট সেইরূপ ভাবের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীল কবি

বীচরিতামৃতে যে ব্যাথ্যাপদ আছে, ইতঃপূর্নের্ব সম্পূর্ণরূপে তাছা উদ্ধৃত করিরাছি। শ্রীপাদ সনাতন গোাষামীও এই শ্লোকটাকে গোপীদের নরনথঞ্জনবদ্ধ ফাঁদ বলিয়া উপসংহারে ব্যাথ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে "দন্তাভয়ং ভূজদন্তন্মৃণং" পদের যেরপ ব্যাথ্যা করা হইয়াছে, শ্রীচরিতামৃতের ব্যাথ্যা পদের ভাষ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তোষণাকার করপরবযুক্ত মুণীর্য ভূজদন্তকে ফাঁদের বিশাসজনক উপকরণরূপে ব্যাথ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের পদে উহাকে কৃষ্ণসর্পের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমৃথমগুলাদি পদ্দী বা মৃগবধকারীর কাঁদের করণরূপে কলিত হইয়াছে। তদমুসারে ভূজমূগলেরও করণত্ব থাকা সম্ভবপর। শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাথ্যার সেই করণত্ব অতি কৃষ্ণাই। কিন্তু "কৃষ্ণসর্পকার" বলার তাদৃশ করণত্বের কোন ভাব বৃঝা যার না। যদি এই অংশ-ব্যাথ্যার প্রেইই রূপক-ব্যাথ্যার নিহুত্তি হইয়া থাকে, তাহা হুইগ্রেও ভূজের "ত্রই শৈলছিল্র প্রবেশ" ব্যাপার সম্ভবতঃ রহস্তাময় ও অক্টে।

রাজ গোস্বামী স্বন্ধচিত শ্রীগোবিন্দলীলা মৃত গ্রন্থ হইতে সেই ভাবের একটি শ্লোক এম্বলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, † তদ্যথা :—

হরিগ্মণিকবটিকাপ্রতিতহারি বক্ষস্থল:
শরার্ত্তক্রণীমন:কল্মহারিদোরর্গল:।
স্থধাংশুহরিচননোৎপলসিতাত্রশীতাঙ্গক:
স মে মদনমোহন: স্থি তনোতি বক্ষাস্পৃহাম্।

অর্থাৎ শ্রীরাধা বিশাথাকে কহিতেছেন। সথি, মদনমোহন সততই আমার চিত্তে ক্ষুত্রত হইতেছেন,। তাঁহার বক্ষঃস্থল মর-কতমণির কপাটের স্থায় স্থবিস্তীণ ও মনোহর, তাঁহার বাছদ্ম অর্গল-দদৃশ এবং কাম-পীড়িত তরুণীদের মনস্তাপবিনাশে সমর্থ, তাঁহার অঙ্গ চক্র চন্দন উংপন্ন ও কপূর্ব সদৃশ স্থাতির। সথি, সেই মদন-মোহন সর্ব্বদাই আমার বক্ষঃস্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।"

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, এই অর্থে পড়ে এক ল্লোক। বেই ল্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা,

**উ**घातिया क्लायत त्नाक ।

অতঃপরে শ্রীগোবিন্দ লীলামূতের লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা বাইতেছে যে গোবিন্দলীলামূত হইতে উদ্ধৃত লোকের যে অর্থ ও ভাব অনুভূত হয়,—মহাপ্রভূতিদ্ভাবযুক্ত কোন কোন লোক পাঠ করিয়াছিলেন।

<sup>†</sup> জীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনে গোবিন্দলীলাদি ইইতে যে সকল লোক উদ্ধ ত হইরাছে সেই সকল রোক যে মহাপ্রভুর কথিত রোকের ভাবাসুগত রোক মাত্র, এরূপ মনে করার প্রমাণ এখানেও পাওয়া যাইতেছে যথা:—

কাতরকঠে প্রভ্ এই শ্লোকটা পাঠ করিলেন, অশ্রন্ধনে তাঁহার বক্ষঃ পরিসিক্ত হইয়া গেল। তিনি গদ্পদ স্বরে বলিলেন "স্থিন আমি এখনই আমার প্রাণবল্লভকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু নিজের ভূর্দ্ধিব দোষে আবার তাঁহাকে হারাইলাম। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ চঞ্চল। তিনি দেখা দিয়া মন হরণ করেন, আবার মন মজাইয়া তৎক্ষণাৎ দূরে চলিয়া বান"।\*

শ্রী শ্রীমহাপ্রভূ শ্রীক্লঞ্চ-বিরহে অধিকতর ব্যাকৃল হইরা পড়িলেন, তিনি শ্রীরাম রামের মুথে ক্লঞ্চ কথা শুনিলেন, শ্রীরাম রাম শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন, নিজে তাহারে
ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শান্তি
হইল না। তথন তিনি শ্রীপাদ শ্বরপকে বলিলেন, "শ্বরূপ,
কিছুতেইত শান্তি পাইতেছি না, তোমার গানে অনেক সময়ে

শ্রীভাগবত হইতে এই বাক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা :—
তাসাং তংসোভগমনং বীক্ষ্য মানক কেশবঃ।
প্রশম্য় প্রসাদায় তক্রৈবাস্তরধীয়ত ॥

শীকৃষ্ণকর্ণামূতকার এই ভাবেই চঞ্চল-যভাব শীকৃষ্ণকে চপলার গতির স্থায় দেখিতে পাইতেন। রবীক্রবাবুর গীতিগ্রন্থেও এইরূপ একটা গান আছে যথা:---

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চির দিন কেন পাইনা।
কেন মেঘ আগে হৃদর আকাশে তোমারে দেখিতে দের না।
ক্ষণিক আলোকে আধির পলকে তোমা যবে পাই দেখিতে
হারাই হারাই সদা ভর পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমাকে রাখিব আখিতে আখিতে,
এক প্রেম আমি কোখা পাব নাথ ভোমারে হৃদরে ধরিতে।
ইক্তাাদি

স্মামার হৃদয় স্কৃষ্ণ হয়, এখন এমন একটা গান করু যাহাতে একটুকু শান্তি পাই।"

শ্রীপাদ স্বরূপ তথন শ্রীগীত-গোবিন্দের একটি পদ মধুর করিয়া গাইতে লাগিলেন যথা :—

সঞ্চরদধর-

স্থামধুরধ্বনি-

মুখরিতমোহনবংশম্।

ৰলিতদুগঞ্জ-

एक न (मोनि-

কপোলবিলোলবতংসম্॥ ব্যাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্। শ্বরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।

-ক্ৰেক্স

ময়ুরশিথ ওক-

মণ্ডলবলয়িতকেশম্।

প্রচুর পুরন্দর-

ধহুরহুরঞ্জিত-

সেছরমূদির স্থবেশন্॥ (রাসে)

গোপকদম্ব-

**নিতম্বতী**মুঞ্

চুম্বনদম্ভিতলোতম্।

বন্ধুজীব-

মধুরাধরপলক্

মুল্লসিতব্যিতশোভন্। (রাসে)

বিপুলপুলক- ভুজ-পল্লব ৰলয়িত-

बद्धवयूवजीगहः सम्।

**কর**চরণোরসি

মনিপণভূষণ

ক্রিপ-বিভিন্ন-তমিজ্ঞশু॥ (রাসে)

জলদপট্রল-চলদিন্দ্বিনিন্দক-চন্দনতিলকললাটম। পীন পয়োধর-পরিসরমর্দ্দন-নির্দায়ক্ষপাট্য (রাসে) মণিময় ম্ক্র-মনোছর কুণ্ডল∗ মণ্ডিভগণ্ড-মুদারম। পীত বসন-মমুগতমুনিমমুজ-সুরাস্থরবরপরিবারম॥ (রাদে) বিশ্বদ কদম্ব-তলে মিলিতং-कलिकलूषভग्नः नगग्रसम्। মামপি কিমপি তরুল তরুঙ্গদনঞ্চ-দৃশা মনদা রময়ন্তম্ ॥ (রাসে ) মতি**স্থলম্ন**-ঐজয়দেবভণিত-মোহনমধুরিপু-রূপশ্।

পুণাবতামন্ত্রপম্॥ (রাসে)
এই পদটা শ্রীক্ষের রূপমাধুর্যারাঞ্চন। এই গাঁনটা শুর্জরী
রাগে গেয়। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,—"স্থি, শ্রীক্ষের কথা আছি
আমার মনে পড়িতেছে। তিনি যে রাসক্রীড়ায় আমার সহিত নর্ম্মকেলি করিয়াছিলেন, ভাছা মনে জাগিতেছে। স্থি, তাঁহার অধরফুরণে হাতের বাঁশী স্থামধুর রবে মুথরিত হইয়া বাঞ্জিত, আর
আমি গুহা কাণ পাতিয়া শুনিতাম। তিনি কটাক্ষ করিয়া বহিষ

হরি-চরণ-শ্বরণং প্রতি সংপ্রতি

নয়নে যথন আমার দিকে চাহিতেন, তথন তাঁহার মস্তক ঈষৎ চালিত হইত, তাহাতে কাণের কুণ্ডল কপোলে ঝুলিয়া পড়িত, সথি সেই মনোহর মুথথানি এখনও আমার মনে পড়িতেছে। তাঁহার কেশ পাশ অর্ক চন্দ্রাকার ময়্রপুচ্ছে পরিবেষ্টিত; দেখিয়া মনে হইত যেন ইন্দ্রধয়তে নব মেঘ শোভা পাইতেছে। [\*]

তাঁহার বিশ্ববিনিদি উল্লিস্ত হাসিমাথা অধর-পল্লব নিতম্বতী গোপবধৃদিগের মুখচুম্বনে প্রদূর্ম [ † ], বাহু যুগল বিপুল পুলকারিত এবং সহস্র সহস্র গোপবধ্-আলিম্পনে তৎপর। তাঁহার করচরণ ও বক্ষস্থিত মণিভূষণের আভায় অন্ধকার বিনঠ হয়; তাঁহার ললাট-স্থিত চন্দনতিলক মেঘমালাবে ইত চক্রের শোভা হইতেও অধিকতর সমুজ্জল [ ‡ ], তাঁহার অতি দৃঢ় ও প্রসরতর হৃদয় কপাট পীনপ্রো-

শ্রীগীতগোবিশের টাকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করমিশ তদীয় রদিকম্পুরী টাকায় লিথিয়াছেন, এছলে "অভ্তোপমা' অলঙ্কার ঘটিয়াছে।

<sup>†</sup> এই স্থলে শ্রীগীতগোবিন্দের অপর টীকাকার শ্রীল নারায়ণদাস কবিরাজ তদীর সর্বাঙ্গস্থলরী টীকায় "লম্ভিড' পদ-সাধন লইয়া ব্যাকরণের বড় ঘটা করিয়া ছেন। তিনি লিখিয়াছেন। অত্র নির্ব্বাংপলে ধাঞ্চপলাল-ক্সারেন প্রযোজ্যাবিব ক্ষায়াং লভেঃ কর্মনিবাচ্যোক্ত প্রত্যায়ঃ। পশ্চাং প্রযোজ্যমানস্ত শেষজাৎ বধ্যত্মপূপ কৃষ্ণস্ত বস্তাস্ভাস্তাপার্থতা" ইত্যাদি বছ কথা লিখিত হইয়াছে।

<sup>্</sup>ব কুম্বরাজ নামক অপর এক ব্যক্তি রদিকপ্রিয়া নামে শ্রীগীতগোবিন্দের বে একথানি টীকা লিখিয়াছেন, তাহাকে এস্থলে লিখিত হইয়াছে "অত্র ললাটপ্ত শুসামন্বাত্তিলকস্ত গৌরবান্মেঘচন্দ্রান্ত্যামুপামানোপ্যের ভাবঃ।

ধং-পরিসর মর্দ্ধনে তৎপর। [\*] সখি, সেই মণিময় মকরকুগুলধারী মনিমানব দেবস্থর পত্নীর মনমোহকারী পীতবদনধারী রমণী-বাঞ্চা-পূরণে উদার। শ্রীক্রফের কথা ঘন ঘন আমার মনে পড়িতেছে, আর আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। স্থি, তিনি চাটু বচনে আমার প্রেমকলহোদ্ভূত কত ক্লেশ নিবারণ করিতেন, আজ তাহার কথা রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতেছে। তিনি কদম্দল দাঁড়াইয়া আমার প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেন, দথি দেই মানসকেলিবিহারী শ্রীক্ষণকে কিছুতেই আর ভূলিতে পারিতেছি না।"

শ্রীপাদ স্বরূপের পান গুনিয়া মহাপ্রভু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া গান গুনিতেছিলেন, কিন্তু আর বসিয়া থাকিতে সমর্য হটলেন না, তথন প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন। মণিহারা ভুজম্বিনী একেই অধীরা, তাহার উপরে সে ডম্বুফর ধ্বনি শুনিলে আরও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ফণা বিস্তার করিয়া ব্যাকুলভাবে নাচিতে থাকে। ভাবনিধি শ্রীগোরাঙ্গের অবস্থা মনে করুন। তিনি দিন্যামিনী শ্রীক্রফ-প্রেমে অধীর, ভাহার উপরে আবার শ্রীগীত-গোবিলের গান! গাইতেছেন কে—
না, "সঙ্গীতে গন্ধর্বসম" শ্রীপাদ স্বরূপ দানোদর, বাহার কণ্ঠ শুনিলে সর্পমৃগাদিও স্তম্ভিত হয়। স্কৃতরাং তথন মহাপ্রভুর হ্বদয়ে ভাবরস-নিধির যে কি উচ্ছুদিত তরঙ্গমালা উঠিয়াছিল, তাহা অভি

সক্ষেত্ৰ বুঝা ৰাইতে পারে। তাই শ্রীল কৰিরাজ গোস্বামি মহাশয় শ্রীচরিভামত গ্রন্থে লিথিয়াছেন:—

স্বরূপ পোসাঞি ফবে এই পদ গাইল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥
অষ্ট সান্বিক অঙ্গে প্রকট হইল। \*
হর্ষাদি ঝাভিচার সব উপলিল॥ †
ভাবোদয়, ভাবসদ্ধি ভাব-শাবলা। ‡

স্বর্থাৎ ভাবোদন্ত, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য ও ভাবের শান্তি—ভাব সম্বক্ষে
এই চারিটী দশা কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওরা যায়। ভাবোৎপত্তির অধ্যক্ত কুইটী প্রকার আছে এই ফ্যা,—ভাবোদ্য ও ভাবসন্তব।

ভাবেংপত্তির উদাহরণ এইরূপ:--

মণ্ডলে কিমণি চণ্ডমরীচে র্লোহিতারতি নিশ্ম বংশাদা। বৈণবাং ধ্বনিধুরাম বিদুরে প্রশ্রবন্তিমিত কঞ্চলিকাদীং ॥

अहे হারিক—ভত্ত, খেদ, রোমাঞ্চ, খর-ভেদ, কম্প, বৈবর্ণা, অক্সে
প্রবায়র।

<sup>†</sup> ব্যভিচার—নির্বেদ, বিফাদ, দৈশু, গ্রানি, তম, মদ, প্রবর্ণ, শকা, আদ, আবেগ, উন্মাদ, অপন্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আনস্থ, জাডা, বীড়া, অবহিথা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিস্তা, মতি, মৃতি, হর্ব, উৎস্কো, উগ্রতা, অমর্থ, অম্বরা, চাপল, নিদ্রা, ও বোধ এই সকল ব্যতিচারী ভাব। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রীন্ততি রসামৃতিসিন্ধুগ্রন্থে এইবা।

শীভক্তিরসামৃতিসিদ্ধ্ এছে দিখিত আছে :— ভাবানাং কচিন্তাৎপত্তি-সদ্ধি-শাবল্য শাস্তয়: । দশাশতত্ত্র এতাবামৃৎপত্তিবিহুহ সম্ভবঃ ।

ভাবরসনিধি শ্রীগোরাঙ্গের হৃদয়ে শ্রীগীত-গোবিন্দের গানে সনস্ত মাধুর্যোর উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের

অর্থাৎ হর্ষামণ্ডল লোহিত বর্ণ হইলে যশোদা অদূরে বেণ্ধনে গুনিয়া ক্ষীর-ধারায় কঞ্লিক। আর্ক্রীভূত করিলেন। এন্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাবসন্ধি ঃ---

"থরপরোভিনন্ধার্কা দক্ষি: ভারোবরোর্ ভি:।" সমান বা ভিন্ন প্রকারের ভাবদ্বরের মিলনের নাম দক্ষি। দক্ষি থরপ্রোন্তত্ত ভিন্নহেতুখ্যোর্ম্মভ:।

ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে উদ্ভূত সমান ভাবদ্বরের মিলনের নাম স্বরূপ সন্ধি। ইহার উদাহরণ এইরূপঃ—রাক্ষসী পতিত হইয়াছে এবং উহার স্তনের উপরে শ্রীকৃষ্ণ হাস্ত করিতেছেন, যশোদা এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতা হইয়া-ছিলেন। এই স্থানে অনিষ্ঠ ও ইষ্ট দর্শন হেতু জড়ভাবদ্বয়ের মিলন হইল।

এক কারণজনিত অথবা ভিন্ন কারণজনিত ভাবদ্বরের মিলনে বে সন্ধি হয় উহা ভিন্নসন্ধি নামে খ্যাত। ইহাদের উভরের মধ্যে এক কারণজনিত সন্ধির লক্ষণ এইরূপ:—যশোদা কহিলেন এই শিশুর চপলতা অতি হুর্বরার। শিশুটী গোকুলে ও বাহিরে ধাবমান হইতেছে। যাহা হউক, ইহার এই নির্ভরতা দেখিয়া হৃদয় নিরতিশন্ন খাবিত কম্পিত হর।" এস্থলে হর্ষ ও আশক্ষা এই উভয়ের সন্ধি হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন কারণেও ভাবদ্বয়ের সন্ধি হর যথা—দেবকী প্রফুলনেত্র ক্রীড়াপর প্রকে এবং বলিঠ মণ্ডলীকে অত্রে দেখিয়া চক্ষুদ্বরে শীতল ও উঞ্জল ধারণ করিলেন। এম্বলে হর্ষ ও বিবাদের সন্ধি হইল। অপিচঃ—

একেন জায়মানানামনেকেন চ হেতুনা। বহুনামণি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষ্যতে । এবঁ কারণে অথবা বহু কারণে সম্ভূত বহু ভাবের সন্ধিও পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভব হইতে লাগিল। স্বরূপ গাইতে লাগিলেন, আর মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবরাশি উথলিয়া উঠিল। কেবল ভাবোদয় নহে, ভাব

এক কারণে বছল ভাবের মিলনের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এমতী কালিন্দীভটবর্ত্তি বনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা এক্স আসিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন। এই খনে এমতীর অক্ষে-প্রত্যক্ষে ও পতিবিধিতে হর্ষ, উৎস্করা, গর্কা, ক্রোধ ও অস্মার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।

আবার অপর পক্ষে বছকারণেও বছভাবের মিলন হইয়া থাকে। ইহারও উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—কোনও সময়ে এমতী নন্দরাজের আলমে মহোৎসবে গমন করেন। এক্জের পরিহিত হার এমতীর গলায়ছিল, যশোদা এমতীর গলায় দিকে তাকাইয়া একটুকু মৃদুহাস্ত করিয়া অপরদিকে চলিয়া গেলেন, এমতীর জদয়ে ইহাতে একটুকু লজ্জার উদয় হইল, সম্মুথে চাহিয়া দেখেন এক্জি সমাগত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ মনে হর্বর উদয় হইল। দেখিতে দেখিতেই অভিমন্থা (আয়ান) আসিয়া উৎসবে উপস্থিত হইলেন. এমতীর জ্বনয়ে তথন যুগপৎ অমর্ব ও বিষাদের উদয় ইইল।

ভাবশাবলা,---

"শাবলবং তু ভাবানাং সংমদ্ধিস্তাৎ পরম্পরম্।"

ভাবসকল যথন পরস্পর সংমন্দিত হয়—অর্থাৎ একভাবের দ্বারা যথন অপর ভাব প্রতিহত হয়, তথন উহা ভাবশাবল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একটা দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

> ধিক্ দীর্ঘে নয়নে মমান্ত মথুরা যাভ্যাং ন সা প্রেক্ষ্যতে । বিজ্ঞেরং মম কিন্ধরীকৃত নৃপা কালস্ত সর্কার্যতে । লক্ষ্মীকেলিগৃহং গৃহং মম হহো নিতাং তমু ক্ষীয়তে । সভাস্থেব হরিং ভাজেয় হুদরং বুন্দাট্বী কর্ষতি ।

সকলের অন্ত্ত মিলন ও শাবল্যের আবির্ভাব হইল। ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য,—ভাবপ্রবণ পাঠকগণেরই ধারণার বিষয়। কিন্তু কেবল কল্পনায় ইহার ধারণা অসম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গের ক্লপাস্থায় হৃদয় পরিসিক্ত না থাকিলে এই সকল সরস্তম তত্ত কেহ কেহ কথনও বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক, এপাদ স্বরূপ উক্ত পদটিয় এক এক চরণ পুনঃ

কোন গৃহস্থ বলিতেছেন, আমার স্থণীর্ঘ নরন্বয় মথুরা দেখিতে ইচ্ছুক নহে, ইহাদিগকে ধিক্। ইহার বিদ্যাও কম নয় ইহাতে স্বয়ং নৃপতি কিছর সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন। কালকেও কম বলা যায় না, কাল সকলকেই নিরস্ত করে। আমার গৃহটীও লক্ষীর ক্রীড়া ভুবনতুল্য। হা, কপ্ত এই সম্পত্তিই বা কে ভোগ করিবে ? তমুও তো দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে। তবে এখন কিকরি ? গৃহে বিদ্যাই হরি ভজন করি। হায় তাহাই বা কিরপে করি শ্রীবৃদ্দাবনধাম যে অনবরত আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই উদাহরণ নির্ম্বেদ, গর্ঝ, শঙ্কা, ধৃতি, বিষাদ, মতি ও উৎস্থক্যের পরস্পর সংমর্দ্ধ হইয়াছে।

ভাবের চতুর্বিধ দশার শেষ দশার নাম—শান্তি। শান্তির লক্ষণ এই যেঃ---"অত্যারূত্তে ভাবস্ত বিলয়ঃ শান্তিরুচাতে।"

অর্থাৎ অতিশয় আরু ভাবের বিলয়ই শান্তি নামে অভিহিত। ইহার উদাহরণ এইরূপ:—

ব্রজবালকগণ এক্সের অদর্শনে মানবদন ও বিবর্ণ হইরা বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা পর্কতকন্দরার মৃত্নমধুর মুরলীর রব গুনিরাই ভাঁহাদের অক্ষ পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিশ্ব এই ভাবশাস্তির কথা আলোচ্য প্রসঙ্গের সম্ভর্ত নহে।

প্ন: গাইতে লাগিলেন, আর ভাববিহ্বল মহাপ্রভু রসময় গানের এক একটা চরপ আস্বাদন করিতে লাগিলেন এবং ভাবে বিভার হইরা নাচিতে লাগিলেন। এইরপে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইল না। প্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর রেশ মনে করিয়া নীরব হইলেন। অপচ ভাবোন্মন্ত মহাপ্রভু নিরস্ত হইলেন না। গান নির্ত্তি হইলেও তিনি প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন এবং "বোল বোল" বলিয়া প্রীপাদ স্বরূপকে গান গাহিতে অনুরোধ লাগিলেন, কিন্তু স্বরূপ সে আদেশ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। হরিনামের স্থাময় রবে চারিদিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর নৃত্য থামিল না। তথন শ্রীল রামানন্দ রায় প্রভৃকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে বসাইলেন। স্বেদ্য্রোতে তাঁহার স্ক্রাঙ্গ পরিস্নাত হইভেছিল। ভক্তগণ ব্যক্ষন করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভু স্বস্থির হইলেন। উহারা স্বানার্থ তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন।

সমৃদক্লে এইরপে এক বিরাট ভক্ত-সন্মিলনী হইল।
স্থানান্তে ভক্তগণ মহাপ্রভূকে লইরা তাঁহার ভবনে প্রত্যাগমন
করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে
তাঁহার শরন ক্রিরা দেখিরা তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান
করিলেন। এইরপে শ্রীচৈতক্সচরিতামৃতগ্রন্থে মহাপ্রভূর উন্থানবিলাস লীলার কিঞ্জিং আভাস বর্ণিত হইরাছে।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তদীর স্তবমালার এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভালাদ দিয়া রাধিয়াছেন যথা :— পরোরাশে স্তীরে ক্রুত্থবনালীকলনরে।
মূহ্র্লারণাম্মরণজনিত্তপ্রমবিবশ:।
কচিংকৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরদনো ভক্তিরদিক:
স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দুশো হাস্ততি পদম ॥

অর্থাৎ যিনি সাগরতটে উপবন দেখিয়া বৃন্ধাবনস্মরণজ্বনিত প্রেমভাবে বিবশ হইয়াছিলেন এবং ভক্তিরসে বিভাবিত হইরা "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্ত কি আবার আমায় দর্শন দিবেন ? ধন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী! প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভিন্ন এরূপ আর্ত্তি আর কে প্রকাশ করিতে পারে?

রূপ, রস, শব্দ, গদ্ধ, স্পর্শ, দ্রবোর এই পঞ্চপ্তণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানলব্ধ। যাহারা প্রাকৃত বিষয়ের রসাম্বাদন
সহাপ্রসাদে প্রেমোনাদ
করে, তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত ভাবেই
বিভাবিত হয়। কিন্তু যাঁহারা সার সত্যের অফুষ্ঠান করেন, সেই
সার-সত্যের সার-ম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক
প্রাকৃত দ্রব্য হইতেই বিক্ষুরিত ইইয়া থাকেন।

মহাপ্রভ্র শেষ-লীলা অতীব রহস্তময়ী। প্রাক্বত জগতের প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে অপ্রাক্তত প্রেমময় জগতের সংবাদ প্রদান করে, প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে শ্রীক্সম্ভের সৌন্দর্য্য-মাধু-র্য্যাদি প্রকাশ করে, এই শেষ লীলায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এথানে এসম্বন্ধে একটি উদাহতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

শীক্ষ-বিরহ-ব্যাকৃল মহাপ্রভূ একদিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন
করিচে বাইয়া পথিমধ্যেই "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া অধীর হইয়া

পড়িলেন। সিংহদারে খ্রীনন্দিরের দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর এই বিকল ভাব দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া মহাপ্রভুকে বন্দনা করিলেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ ভাহার হাত ধরিয়া নয়নজলে ভাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "সথে আমার ক্লফ কোথায়, আমি তাঁহাকে না দেখিয়া আর তিলার্দ্ধও স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণনাথকে দেখাও, আমার প্রাণ আনছান করিতেছে, কিছুতেই ধৈর্ঘ্য ধরিতে পারি না, সত্বরে আমার প্রাণবল্লভকে দেখাও।"

নহাপ্রভুর ব্যাকুলতায় ঘারাধিপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ঘারাধিপ নহাপ্রভুর হাত ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যে লইয়। গিয়া শ্রীমৃত্তি দেখাইয়া বলিলেন "এই আপনার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করুন।" মহাপ্রভু গরুভুগুন্তের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন, সক্রম নয়ন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎ মোহন মুরলীধারী তাঁহার নেত্র গোচর হইলেন, আর অমনি তিনি সেই সোন্বর্য্য-সাগরে ভুবিয়া রহিলেন।

শ্রীমদাস গোরামী তদীয় শ্রীচৈতগুস্তবকল্পর্কে এই ণীলা একটী পল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা—

> ক মে কান্তঃ ক্লফ গুরিতমিহ তং লোকর সথে স্থানবৈতি দারাধিপমভিদধনু নাদ ইব। দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিরমিতি তহুক্তেন ধৃততদ্ ভূজান্তো গৌরাস্কো হৃদর উদরন মাং মদরতি।

অর্থাৎ একদা শ্রীক্লম্ণ-বিরহ-বিহবল শ্রীগোরাঙ্গ সিংহদ্বারের

অধিপতিকে ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "স্থে, আমার প্রাণকাস্ত

শ্রীকৃষ্ণ কোথার, তৃমি তাঁহাকে শীঘ্র দেখাও, দ্বারাধিপ বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ দেখিবেন, তবে শীঘ্র চলিয়া আস্কুন" এই বলিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া তিনি উহাকে শ্রীমন্দিরে লইরা গেলেন। এই ভাবাক্রান্ত শ্রীসোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রমন্ত করিয়া ভূলিতেছেন।"

যাহা হউক, মহাপ্রভূ যথন বাহুজ্ঞানহারা হইয়া নয়নপুটে কেবল শ্রীক্রফের রূপ-মাধুর্য পান করিতেছিলেন, তথন সহসা গোপাল-বল্লভ ভোগের সময়ের আরত্রিকোচিত শঙা ঘটা বাজিয়া উঠিল। মহাপ্রভূর তথন একটুকু বাহুজ্ঞান হইল। এই সময়ে প্রীশ্রীজগল্লাথ-দেবের সেবকগণ প্রসাদ লইয়া প্রভূর নিকট আসিলেন। মহাপ্রভূ বিদ্মাত্র মহাপ্রসাদ জিহ্বায় দিয়া অয়চর গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন "গোবিন্দ, এই মহাপ্রসাদ আঁচলে বাধিয়া বাসায় লইয়া যাও।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভূর শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইল—সর্ব্বাঙ্গে পুলকোলান হইল, নয়নয়ুগল হইতে অশ্রুধারা বহিল। মহাপ্রভূ বলিলেন, "প্রাক্রত দ্বের এইরূপে স্বাদ আদো অসম্ভব। অবশ্রুই শ্রীক্রফের অধরামৃত ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে, নহিলে প্রাক্কত দ্বেরর কি এইরূপে মন মাতান আস্বাদন সম্ভাবিত হইতে পারে।"

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভূ প্রেমে অধীর হইরা উঠিলেন এবং ''স্কৃতিলভ্যফেলালব" "স্কৃতিলভ্যফেলালব'' প্নঃ প্নঃ এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সেবকগণ ইহার অর্থ ব্রিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন ''দিয়াময়

2

জাপনি পুনঃ পুনঃ যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি ?" মহাপ্রাস্ত্ ইহার ব্যাথা করিলেন, যথা প্রীচরিতামুতে :—

"স্কৃতিলভা ফেলালব'' বলে বার বার।
দিশর সেবক পুছে—প্রভু কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে—এই যে দিলে ক্ষাধরামৃত।
দ্রহ্মাদি ছল্লভি এই—মিন্দয়ে অমৃত॥
দ্বন্ধের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা মাম।
তার এক লব পাম সেই ভাগাবান্॥
দামান্ত ভাগা হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়!
দ্বন্ধের যাতে পূর্ণকৃপা, সেই তাহা পায়।
"স্কৃতি শন্দে কহে—ক্ষকৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধ্সু॥"

ধ্যাথা। শুনিয়া জগনাথের দেবকগণ সন্তুষ্ট হইলেম। প্রভূ কিরংক্ষণ পরে বাসায় প্রভ্যাগমন করিলেন কিন্তু শ্রীক্ষণ্ডের অধরামূতের কথাই অনুক্ষণ তাঁহার অন্তরে ফুর্ত্তি পাইতে লাগিল।

শ্রী শ্রীজগরাথদেবের প্রসাদার আস্বাদনের উপলক্ষে শ্রী শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে এক অভিনব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত অর তাঁহার অধরামূতের মাধুর্য্যের ব্যঞ্জক। মহাপ্রভুর প্রেমবিভা-বিত হৃদরে যে কোন প্রদার্থই রসের উত্তাল তরঙ্গ উথিত হইত। লাধারণ প্রদার্থের স্বরণে, সাধারণ প্রদার্থের দর্শনে এবং সাধারণ প্রদার্থের কথার তাঁহার হৃদরে প্রেম-তর্ম্প বহিয়া ঘাইত। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদারের মধ্যে তিনি যে ক্কুঞাধরামূতের মাধুর্য্য উপলব্ধ ক্রিবেন, তাঁহাঁতে বিচিত্ৰতা কি আছে ? মহাপ্ৰস্থ গোপালভোগপ্ৰসাদের কণা-মাত্ৰ গ্ৰহণ করিয়া প্ৰেমে অধীর হইনা উঠিলেন। বদিও তিনি বাহ্ ক্ত্যাদি সংস্থারবণে করিতে লাগিলেন,কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমে একে-বারে মাতিয়া পড়িল। এমন ঘন ঘন আবেশ হইতে লাগিল, স্বে সেই আবেশ নিবারণ করিতেও তাঁহার বহুল প্রয়াস পাইতে হইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। সান্ধ্য আকাশের তারার স্থায় একে একে ভক্তগণ সমাগত হইয়া প্রীগৌরাঙ্গটাদকে খেরিয়া বসিলেন, কৃষ্ণকথার প্রবাহ বহিল। এই সময়ে মহাপ্রভূ প্রসাদ আনার জন্ম গোবিন্দ দাসকে ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ দাস মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রসাদ সহ সমুপস্থিত হইলেন। পুরী ও ভারতী দিগকে কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। প্রীণাদস্বরূপ প্রীল রামানন্দ, ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যা প্রভৃতি সকলকেই প্রসাদ দিলেন। প্রসাদের সৌরভ্য ও মাধুর্য্য সকলের নিকটই অলোকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলেই অলোকিক স্বাদে বিশ্বিত হইলেন। এই সময়ে প্রীশ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণের সমক্ষে প্রসাদের ক্রপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা ভূলিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে:—

প্রভূ কছে এই সব প্রাক্কত দ্রব্য ।

ক্রিক্ষব কপূর্ণর মরিচ এলাচি লঙ্গপরা ॥
রসবাস গুড়ম্বক আদি যত সব।
প্রাক্কত বস্তুর স্থাদ সভার অন্তভ্তব ॥
সেই দ্রব্যের এই স্থাদ-গন্ধ লোকাতীত।
শাসাদ করিয়া দেখ স্বার প্রভীত ॥

আসাদ হুরে রছ যার গন্ধে মাতে মন।
সাপন বিছু অন্ত মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥
তাতে এই দ্রবো ক্ষাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধস্বাদ অন্ত বিস্মারণ।
মহামোদক হয় এই ক্ষাধ্যের গুণ॥
সনেক স্কুতে ইহারা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সভেই আসাদ কর করি মহাভক্তি॥

শ্রীক্ষকের অধর-বদের মাহায়্মা প্রকাশার্থই মহাপ্রভুর এই প্রসাদ-মাহায়্মা-প্রকটন। শ্রীক্ষকের অধরামৃতের আস্বাদন অতীন্দ্রির বাগোর। কিন্তু শ্রীভগবন্তক বৈষ্ণবগণের পক্ষে সাধারণের ইন্দ্রিরের অগ্রাহ্ম বিষরও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। নিরস্তর শ্রীক্ষাম্থানে তাঁহারা শ্রীক্ষের গুণসকল প্রত্যক্ষের স্থার অক্তব করেন। শ্রীক্ষের অধরামৃত প্রেমিকা গোপীদেরই সম্ভোগা। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধরামৃতের আস্বাদন করেন। কিন্তু শ্রীক্ষণনিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষেও যে ইহা হল্লভ নহে, মহাপ্রভু মহাপ্রদাদের আস্বাদনে ভক্তগণকে তাহা ক্ষাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু দেথাইলেন মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহামাদক, কেন না উহা শ্রীক্ষণ্ণের অধরাম্বত পরিদিক্ত। শ্রীক্ষণের অধরামৃত আস্বাদন করিলে অপর রাগ থাকে না। মহাপ্রভুর ইক্ষিতে শ্রীল রামরায় শ্রীমন্ত্রগিবত ছন্তুতে ইহাক্ষ প্রমাণ দিলেন বথা:—

স্থরত-বর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা স্ফুচ্চু চুম্বিতম্ । ইতররাগবিম্মারশং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামূতম ॥

শ্রীল রামরায়ের প্লোক-পাঠ-পরিদমাপ্তি হইলে, মহাপ্রভু শ্রীরাধার উংকণ্ঠাস্ট্রক একটা প্লোকে অধরামৃত্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার সেই গ্লোক বা তত্তাবাক্রান্ত একটা গ্লোক তদ্-রচিত শ্রীঝোবিন্দলীলামৃত হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তুদ্যথাঃ—

> ব্রজাডুক্কুলান্দনেতররসালিতৃক্ষাহর-প্রদীব্যদধরামৃতঃ স্কৃতিলভাফেলালবঃ। স্থধাজিদহিবল্লিকাস্থদলবীটকাচর্ন্ধিতঃ স মে মদনমোহনঃ স্থি তনোতি জিহ্বাম্পূহামু॥

শ্বথিং থাঁহার অধরামূত ব্রজের অতৃল কুলন্ধনাগণের অন্ত তৃষ্ণা হরণ করে, থাঁহার জক্ষাপেয়াদির ভূক্ত পীতাবশেষ ভাগ্যবান্ জন-গণের লভ্যা, থাঁহার চর্বিত তান্থ্যা, স্থার আস্থাননকেও ধিকার করে, শ্বথি সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

এই ৰলিয়া শ্রীণোরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রীঅঞ্চে সাত্ত্বিকারের লক্ষণদমূহ পরিলক্ষিত হইল। অশ্-বিলুতে নরনপ্রান্ত পরিপূর্ণ কুইয়া উঠিল, রোমাঞ্চে শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইল। মহাপ্রভূ কিয়ংক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন, ক্ষণকাল পরে প্রাপ্তক্ত শ্লোকদমের ব্যাধ্যা করিতে প্রাত্ত হইলেন। তাঁহার বাাধ্যার মর্ম শ্রীল কবি-

রাজ গোস্বামী শ্রীমদদাস গোস্বামীর শ্রীমূপে শুনিয়া নিম্নলিখিত পদে প্রকাশ করিয়াছেন।

> তমু মন বাড়ে ক্ষোভ, বাঢ়ায় স্থুরত-শোভ, হর্ষ শোকাদি ভাক বিনাশর। পাসরায় অন্ত রস, জগং করে আত্মবশ, লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্যদ করে ক্ষয়। নাপর। শুন তোমার অধর-চরিত। মাতায় নারীর মন. জিহ্বা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত 🗈 আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তোমার অধর বড় গুষ্টরায়। পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইকে মন. অন্তর্জপ সর পাসরায় # অচেতন রহ দূরে, অচেতন সচেতন করে, তোমার অধর বড় বাজীকর। তোমার বেণু শুফেরন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরম্ভর। বেণু ঘুষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা,

> গোপীগণে জানায় নিজ্পান। প্রহো শুন গোপীগণ। বলে পিয়ো তোমার ধন, তোমার যদি থাকে অভিমান 🖡

শ্বরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,

দে শ্বর সনে যার মেলা।

সেই ভোক্ষ্য ভোক্ষ্য পান, হয় অমৃত সমান,

নাম তার হয় রুঞ্চফেলা॥

দে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,

এই দস্তে কেবা পাতিয়ায়।

বহু জন্ম প্ণ্য করে, তবে স্কুকৃতি নাম ধরে,

দে সুকৃতি তার লব পায়॥

মহাপ্রভূ গোপীভাবে বিভার হইয়া অভিমানভরে এইয়শ বাাথ্যা করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীরুষ্ণ অচেতন বেণুক্ষে সচেতন করিয়া তাহাকে অধররস পানের অধিকার দিলেন, অথচ যাঁহারা তাঁহার অধর-রসের নিমিত্ত নিরস্তর আকুল, সেই ব্রজ গোপীদিগকে সে রসে বঞ্চিত করিলেন। এই বলিয়া ক্রোধভাব প্রকাশ করিতে করিতে সহসা এই ভাবের প্রশমন হইল, এবং উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবপরিবর্তন করিয়া বলিলেন যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

পরম হলতে এই কৃষ্ণধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার দকল জীবিত।
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পাদ।
তথাপি নির্লুজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ।
অযোগ্য হঞা কৈহ তাহা সদা পান করে।
খোগ্যকন নাহিপায় লোভে মাত্র মাত্রে॥

3

## তাহে জানি কোন তপস্থার আছে বল। অযোগ্যেরে দেখায় ক্লফ্চ ক্লফ্চাধরামুতফল॥

প্রভূ এইরূপ ভাবে ব্যাখা। করিতে করিতে খ্রীল রামরায়ের দিকে দৃষ্টেপাত করিয়া বলিলেন "রামরায়, তোমার মুখে এসম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" খ্রীল রামানন্দ প্রভূর মনের ভাব ব্ঝিয়া খ্রীভাগবতের গোপিকা-বচনের একটা শ্লোক পড়িলেন, তদ্যথা:—

গোপাঃ কিমাচরদয়ং কৃশলং স্ববেণ্দামোদরাধরস্থামপি গোপিকানাম্।
ভূঞ্জ্কে স্বয়ং য়দবশিষ্টরসং \* হ্রদিস্তো
হাদ্যন্তাহাশ মুমুচুস্তরবো ষথার্যাঃ॥

ব্রজাঙ্গনারা বলিতেছেন, "স্থিগণ, এই নীরস দারুমর বেণু পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে কি তপস্থাই বা করিয়াছিল। বেণু উদ্ভিদ ও পূর্ব্ব জাতীয় হইয়াও গোপীদের একমাত্রসম্ভোগ্য শ্রীক্লফের অধর-প্রধা পান করিতে সমর্থ হইরাছে। শ্রীক্লফের স্নান-পান-কালে এই বেণুনাদরূপ উচ্ছিষ্ট পান করিয়া মানসগঙ্গা কালিন্দী প্রভৃতি নদীগণ্ও বিকশিতক্মলাদিরপে রোমাঞ্চিত হয়, তরুপণ্ও বম্নার সেই জন্ধনিজ্ঞিত মধু মূলদ্বারা পান করিয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিভেছে। কুলর্ক্ক আর্যাগণ বেমন আপনাদের বংশে ভগবংসেবক দেণিয়া আনন্দে অক্রপাত করেন, আজ শ্রীর্ন্দা-বনের রক্ষগণ্ও সেইরূপ আনন্দাশ্রু-পাত করিতেছে। কেন না

 <sup>&</sup>quot;खर्गिष्ठेत्रमः" পদের অর্থ-বাহল্য ভোষণী ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হইবে।

বেণু তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিরাও শ্রীক্নফের অধর-স্থা পানে কতার্থ হইতেছে।

প্রী এনহাপ্রভূ ইহার বেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীচরিতামূত-কার স্বীয় গ্রন্থে নিম্নলিথিত পদে উহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বপাঃ—

> এহো ব্রজেক্তনন্দন, ব্রজের কোন কন্সাগণ, অবশ্য করিবে পরিণয়।

> সে সম্বন্ধে গোপীগণ, বারে মানে নিজ ধন, দে স্কধা অভ্যের লভ্য নয় ॥

> > গোপীগণ কহ সভে করিয়া বিচারে।

কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে।

হেন ক্লফাধর-মুধা যে কৈল অমৃতমুধা, যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।

এ বেণু অযোগ্য অতি\* একে স্থাবর পুরুষ জাতি, সেই স্থা দদা করে পান।

 <sup>&</sup>quot;পুংস্থনির্দেশের তক্ত ভয়্তোগাযোগ্যতা" ইতি তোষণী।
 র্যাৎ পুংস্থনির্দেশ দারা এই অধরমুধাভোগে বেণুর অযোগ্যতা অদশিত
 ইরাছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ঃ—''অধর-মুধায়াং হি গোপীকানাসমাক-শ্বেব সৰ্বং কৃষ্ণস্ত গোপজাতিকাদিন্তারপ্রাপ্তঃ। বেণুস্ত বিজাতীয়ঃ।

অর্থাং একুঞ্চ গোপজাতীয়, আমরা গোপিকা, তাহার অধর স্থায়, আমাদেরই অধিকার, বিজাতীয় বেণুর ভাহাতে অধিকার নাই।

যার ধন না কহে তারে \* পান করে বলাংকারে, + দেখ ইহার ভাগ্যবল, তার তপস্থার মূল, ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে থায়॥

यानमगन्ना कालिन्ती, जुदनशाबन नही,

কৃষ্ণ যদি ভাতে করে স্থান। বেণুর ঝুটাধর রস্ ক্ঞা লোভাপরবশ,

সেইকালে হর্ষে করে পান।

এবে নারী রহ দুরে, বৃক্ষ সব তার তীরে. তপ করে পর উপকারী।

व्यर्थाः त्वनुत्र शृष्टेका तथ । त्वनु भरतत्र धन दलाःकारत मरछान करत, व्यष्ट काशांकि । प्रभाव का ना । या भारत वा प्रकार कार्य मार्खां करत, रम व्यवश्रहे চোর। কিন্তু এই চোরর আবার ধৃষ্টতা দেখ, বেণুফুৎকার ঘারা ধনসামিনী-🗫 ক আহ্বান করিয়া নিজে সেই গোপীভোগ্য অধরামৃত পান করে।

তোষিণী টীকায় লিখিত আছে :—তপ্ত সুম্মদীয়কায়য় করে হদয়ে বদনে ও সদা বর্ত্তাম নাম অধর-জ্বামশি স্বরং গুমংসম্মতিং বিনৈব ভূঙ্ভে । অর্থাৎ अहे (वन् लामात्मत कारसत सम्दर्भ ७ वन्तम मर्द्यम थाक थाकूक, किस আৰ্দ্ৰগ্ৰের বিষয় এই যে, এই বেণু তোমাদের সন্মতি ব্যতীত স্বয়ং শীকুঞের অধর-সুধা আমাদন করে।

<sup>+</sup> তত্রাপি ধাষ্ট্রেন পুনঃ পৌরবমাবিষ্ণৃতা সংভূত্তে, তত্রাপি পরকীঞ্চ ধনং তত্রাপি ধরমের নক্ষয়: জনমেকমপি দক্ষিনং করোতি। তত্রাপি চৌর্যোণ কিন্ত ধনস্বামিনারপান ফুংকারেণ জ্ঞাপরিয়া এব, —ইতি এচক্রবর্তী।

নদীর শেষ রস পাঞা, মূলছারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে ব্রিতে না পারি ॥

নিজাঙ্গুরে প্লকিত, পৃশ্চাশু বিকশিত,
মধু মিশি বহে অশ্রধার ।
বেণুকে মানি নীচ জাতি, আর্যাের যেন পুত্রনাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার ।
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে †
ওত অযোগ্য আমরা যোগ্যা নারী ।

যা না পেয়ে হুংথে মরি, অযোগ্যে পিয়ে স্হিতে নারি
ভাষা লাগি তপস্থা বিচারি ॥

মহাপ্রভূ প্রেমাবেশে এইরূপ ভাবে বিভার থাকিতেন। গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ছই একটা মাত্র উদাহরণের উল্লেখ করিয়া বিরহ-ব্যাকৃল শ্রীগোরাঙ্গের অন্তলীলার আভাস দিরা রাথিয়াছেন। আলোচিত যোড়শ অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি লিথিয়াছেন:—

> এতেক প্রলাপ করি, োগাবেশে গৌরহরি, সঙ্গে লৈয়া স্থরপরাম রায়।

কভু নাচে কভু পায়, ভাৰাবেশে মৃচ্ছা মায়, এইক্ৰপে রাত্রিদিন যায় ॥

প্রেমিক ভক্তগণ পাঠকগণের পক্ষে অন্তালীলার উন্মাদ প্রলা-পের আভাস আস্বাদন-সমস্কে উল্লিখিত উদাহরণ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি পরম কার্ক্ষণিক গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে আরও বহুতর লীলা-বটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

গন্তীরায় কি প্রকারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিন যামিনী অভিবাহিত হইত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অভি অন্ন কথায় তাহার পরিস্কৃট

**বর**প ও রামাননে সেবা।

were agreed to

প্রতিচ্ছবি অন্ধিত করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া উহা আরও সমুজ্জন করিয়া তুলিয়াছেন। অস্তা-

শীলাৰ সপ্তদশ পৰিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবদে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥
এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধ রাত্রি গোয়াইল ক্ষণ্ড-কথা-রঙ্গে॥
ববে ফেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবাত্মরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিভাগতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবাত্মরূপ শ্লোক পড়েরায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু প্রলাপ করিয়া॥

উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে ঐক্ষ-প্রেম-বিহবণ মহাপ্রভুর ভাব এবং শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কার্য্যের আভাস অভি স্বস্পষ্টরূপে অভিবাক্ত হইতেছে। মহাপ্রভু দিনযামিনী দিব্যো-নাদের চেষ্টায় ও প্রলাপে বিভোর থাকিতেন, প্রীবৃন্দাবনের মধ-ময়ী লীলামাধুরী নিরস্তর তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইত, ক্ষণে ক্ষণে তিনি প্রাণের প্রাণ, নয়নোৎসব এক্সফের রূপমাধুর্যা সন্দর্শন করিতেন, ফণে ফণে সে রূপরাশি তাঁহার দর্শনাতীত হইত আর তিনি "হা কৃষ্ণ প্রাণবন্নভ তুমি কোথায়" বলিয়া আকুল প্রাণে আর্ত্তনাদ করিতেন, করতলে কপোল বিশুস্ত করিয়া অশুদ্ধলে বক্ষঃ ভাসাইতেন, অসহিষ্ণু ভাবে ধৃণান্ন গড়াগড়ি দিয়া উচৈচঃস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ঘর্ণে পরিপ্লুত হইত, স্বৰ্ণকান্তি কৰ্দ্দমে পরিষিক্ত হইত, কেহ ধরিয়া তুলিলে কাঁপিতে কাঁপিতে আবার ভূমিতে পড়িয়া বাইতেন, তাঁহার ঐঅঙ্গ বিবশ হইয়া পড়িত। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, আবার কিঞ্চিৎ চেতনার উদয় হইত, এই চেতনায় বাহ্য বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। তিনি যে পুরীধানে আছেন, শ্রীপাদ স্বরূপ বা শ্রীপাদ রামরায় যে তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে ব্যজন করিতেছেন, অথবা তাঁহার দেবা করিতেছেন এই অবস্থায় তাঁহার এরপ জ্ঞান থাকিত না। মৃচ্ছা হইতে চেতনা লাভ করিয়াও তিনি "হা ক্লফ্ড" বলিয়া বিরহ-বাাকুলা গোপীদের ভাবে ভাবিয়া কাঁদিয়া বিহবল হইতেন।

তাঁহার ভাব ব্রিয়া শ্রীপাদ শ্বরূপ, শ্রীজয়দেরের গাঁত গোবিন্দের

কিংবা শ্রীবিম্বাপতির অথবা শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের এক একটি পদ কোমল মধুর খরে গাইয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। নিশীথে দুরাগত বংশীধ্বনির স্থায় এই গানের কোমল তান তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিত। তিনি ব্যাধের বংশী-নিনাদ-মুগ্না ভুঙ্গঙ্গিনীর স্থায় সেই গান শুনিয়া কিয়ৎকাল মুগ্ধের মত স্থির ভাবে থাকিতেন, আবার ''হা কৃষ্ণ তুমি কোণা গেলে'' ৰলিয়া কান্দিয়া শত প্রকার প্রলাপ করিতেন, প্রলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার প্রিয়তম পার্শ্বচরগণ এই সময়ে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করি-তেন, তাঁহাকে স্বস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যথন ক্ষণকাল একটুকু চেতনা লাভের চিছ্ প্রকাশ করিতেন, তথন হয় ত খ্রীল রামরায় মহাশয় ভাঁহার ভাবাগ্ররূপ শ্লোক পাঠ করিতেন, শ্লোকটী রায় মহাশয়ের কণ্ঠ হইতে নিঃশেষিত হইতে না হইতেই মহাপ্রভু ভাষার প্রতিধ্বনি করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতেন, ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রলাপের মধুময় বাকালহরী প্রবাহিত হইত, প্রশাপ করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার সচ্ছিত হইয়া পড়িতেন, ভক্তগণ বহুদত্বে আবার তাঁহাকে সচেতন করিতেন।

এই সময়ে প্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও প্রীপাদ রামরায় কেবল গানে ও কৃষ্ণকথার তাঁহার চিত্ত সান্তনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না; তাঁহার প্রীঅক্ষেরও বহুল সেবা ইহাদিগকে করিতে হইত। কেহ ঘাম মুছাইতেন, কেহ কর্দম মুছাইতেন, কেহ বা বাতাস করি-ক্রিন স্থানার কেহবা কোনও সময়ে আপন কোলে তাঁহার চরণ-মুগল রাধিয়া কেবল কৃষ্ণনাম করিতেন। শ্রীর্ন্দাবনের লীলা-কুঞ্জে বিরহ-দশায় বিষাদিনী শ্রীমতী রাধিকার পার্মে ললিতা বিশাখা এবং নীলাচলে কাশীমিশ্রালয়ের গম্ভীরায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল শ্রীগোরাঙ্গের পার্মে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দ—এই হুই চিত্রই এক ভাবময়—এই উভয় চিত্রেই একই প্রকার মহাভাবের শ্রেষ্ঠ তম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ চিত্রকর চিত্রফলকে তুলিকায় শ্রাকিয়া ইহার লেশাভাসও প্রকাশ করিতে পারে না। সাধারণ লেখনীর লিপিকুশলতায় এই ভাবের কোটী অংশের এক অংশও অভিবাক্ত হইবার নহে। পাঠকগণ কেবল শ্রীগোরাঙ্গের চরণ-ক্রপাতেই এই চিত্রের আগু লেখা স্বীয় হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন। সাধকের যাহা চরমলক্ষ্য, মানব-আ্রার যাহা শেষ আকাজ্ঞা—এই মহাচিত্রে তাহাই অভিবাক্ত হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাঙ্গ গোস্বামিনহোদয় শ্রীমদাস গোস্বামীর নিকট
শ্রীমহাপ্রভুর দিবোাঝাদ সম্বন্ধে এক অত্যন্তুত অলৌকিক কাহিনী
শ্রবণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন।
উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে শ্রীক্রঞ্চ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভুবিরহে উন্মন্তবং হইয়াছিলেন, তিনি কেবল ক্রঞ্জ-কথা আলাপনে
ও ক্রঞ্জরপ-অন্মানে দিন যামিনী যাপন করিতেন। দিবাভাগ
নানারূপে চলিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিকালে প্রভুর বিরহ-ব্যাকুল
চিত্র সিন্ধুর উচ্ছ্বাসের স্লায় উছলিয়া উঠিত। এই সমঙ্গে শ্রীপাদ
স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায় তাঁহার পার্মে বিসম্বা
সাম্বনার উপায় করিতেন।

এই সময়ে এক এক দিবসের ঘটনা অতীব অদ্ভূত ও অলোকিক। এক দিবস সন্ধার পর হইতে শ্রীক্লঞ্চ-কথার তরঙ্গ বহিয়া চলিল. শ্রীপাদ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে স্বমধুর কোমল স্থরে অন্তত ঘটনা। জয়দেব বিভাপতি বা চণ্ডীদাসের পদ গাহিয়া প্রভূকে সাম্বনা করিতে লাগিলেন, নানা লীলা, নানা লীলা-প্রসঙ্গে নানা ভাবে এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি চলিয়া গেল। মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় শন্ত্রন করাইয়া প্রীপাদ রাম রায় আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, শ্রীপাদ স্বরূপ স্বীয় শয়ন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। গোবিন্দ দাস গন্তীরার দারে শয়ন করিয়া রহিলেন বটে কিন্তু মহাপ্রভুর উচ্চ ক্ষ-কীর্ত্তনে তাঁহার নিদ্রা হইল না। মহাপ্রভুর নেত্রে নিদ্রা नारे, विदृश् वार्क्नवात्र विनि উटिफ्रःश्वरत कृष्ण्यन-गान कीर्वन করিতে করিতে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্তিতে ক্ষণে ক্ষণে গোবিন্দের নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হইল না, মহাপ্রভুর উচ্চ কীর্ত্তন গোবিন্দের কর্ণযুগল অধিকার করিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে গস্তীরা একেবারে নীরব হইয়া পড়িল, এই
নিস্তক্ষতায় গোবিন্দের হৃদয়ে কি-জানি কেমন একটা ভয়ের
সঞ্চার হইল, গোবিন্দ ভালক্ষপে কাণ পাতিয়া রহিলেন, গন্তীরায়
প্রভূ বিগুমান আছেন কি না গোবিন্দের মনে সন্দেহ হইল।
গোবিন্দ উঠিলেন, আলোক জালিলেন, গন্তীরার দ্বারে আলোক
লইয়া গিয়া দেখিলেন গন্তীরায় প্রভূ নাই; গোবিন্দের হৃদয়
ক্রাপিয়া উঠিল, তাঁহার মাথা ঘ্রিয়া গেল, তিনি "হা গোরাক্ষ

হা গোরাক" বলিতে বলিতে গ্রীপাদ স্বরূপের শয়ন মন্দিরে উপস্থিত ছইলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন।
গ্রীপাদ স্বরূপের মস্তকে যেন বজুপাত হইল। তিনি ও অস্তাস্ত ভক্তগণ দেউটা জালিয়া প্রথমতঃ ত্রিকোর্চ্চমন্থিত কাশী মিশ্রালয়ের অস্তম্য প্রকোর্চ্চ মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এই প্রকোর্চ্চ তাঁহাকে পাইলেন না। এই প্রকোর্চ্চ হইতে অপর প্রকোর্চ্চ বাইতে হইলে একটা দ্বার না থুলিলে বাহির হইবার উপায় নাই। দেই দ্বারদেশে যাইয়া ইহারা দেখিলেন দ্বার যেমন রুদ্ধ করা হইয়াছিল, তেমনই আছে। সকলে বিস্মিত হইলেন, দ্বার খুলিয়া অপর প্রকোঠে অমুসন্ধান করিলেন, সেথানেও প্রভুকে পাওয়া গেল না। ভক্ত মণ্ডলীর হৃদেয় দূর্ ক্রিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইইগরা এই প্রকোষ্ঠের দারও যথারীতি সংরুদ্ধ দেখিতে পাইলেন। বিশ্বয় ও বিহ্বলতায় এ প্রকোষ্ঠের দার থূলিয়া ইইগরা বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রভুর অন্তুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এখানেও তাঁহাকে পাইলেন না অথচ সদর দরজা যেরূপভাবে সংরুদ্ধ ছিল সেই ভাবেই সংরুদ্ধ রহিরাছে। তথন সদর দরজা খূলিয়া ভক্তগণ চারিদিকে প্রভুর অবেষণে বাহির হইলেন। আলোক লইয়া একদল ভক্ত প্রীশীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে আদিলেন। সিংহ্লারের পার্ষে যাইয়া ইইগরা দেখিতে পাইলেন কতকগুলি গাভী একত হইয়া সভৃষ্ণভাবে যেন কি একটী পদার্থের আত্মাণ লইতেছে। ইহারা যে অলোকিক অতান্তুত দৃশ্ধ দেখিতে পাইদেন, তাহাতে সকলেই বিশ্বিত ও স্বন্ধিত হইয়া পিছলেনী

জীহারা মহাপ্রভুর শ্রীসুথকান্তি দৈথিয়াই বুরিলেন, তাঁহাদের জনমের ধন,—ভক্তচকোরগণের চিম্নবাঞ্চিত পূর্ণচন্দ্র,—এখানে পড়িয়া ধূলিরাশিতে অবলুষ্ঠিত হইতেছেন, আর স্কর্ভিগণ তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের স্থাসৌরতে ব্যাকুল হইয়া সেই গদ্ধ-আগ্রাণে বিহবল হইতেছে। কিন্তু একি! প্রভুর হস্তপদ কোথায় ৭ সেই আজানুদায়িত ভুজ, শ্রীঅঙ্কের সেই স্থদীর্ঘ অধঃশাধাদ্দ কোথায় ! হস্তপদ যেন কুর্ম্মের ভায় উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীঅঙ্গে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুথে ফেনোলাম হইতেছে আর দেই পদ্মপলাশ নম্মযুগল হইতে অভ্ৰধারা প্রবাহিত হইতেছে, প্রভূ অচেতদ। কিন্তু দেহে অচেতনার তাব পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার শ্রীমুথ-কান্তিতে আনন্দের জ্যোৎমা ফূটিয়া উঠিতেছিল। ভক্তগণ গাভীগুলিকে দুর করিয়া মহাপ্রভূকে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্থরভিগণ তথম শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে বিহবল হইয়া পড়িয়াছে, দূর করিলেও শ্রীঅঙ্গবন্ধে ব্যাকুল হইয়া প্রভুর নিকটে আসিতেছে। ইঁহারা মহাপ্রভুকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেতনা হইল না। তথন রাজি প্রভাত হয় দাই। এই অবস্থায় ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া প্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন, এবং তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈ:ম্বরে ক্লফনাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে তাঁহান্ন চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। তথন শ্রীষ্ঠানের প্রত্যঙ্গাদি আবার পূর্মবং স্থপ্রকট হইন।

শীচরিতামতের ভাষায় এই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে ভান্যথাঃ -- পেটের ভিতর হতপদ কুর্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশুধার॥
মাতেতন পড়িয়াছে যেন কুমাগু-ছল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তর আনন্দে বিহবল॥
গাভীসব চৌদিকি গুঁকে প্রেভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ।
উচ্চ করি শ্রবণে করে কুক্ষ-সঙ্কীর্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া হস্তপদ কাহিরাইল।
পূর্ববিং ম্পারোপ্যা শরীর হইল।

এই নীলার তুইটা অছত ও অলোকীক ঘটনার পরিচর পাওয় যার।
একটা ঘটনাঃ—ক্ষন্ধার উচ্চ প্রাচীরত্রর লজ্মন করিয়া প্রীপ্রীমহান
প্রভুর বহিগমন, এবং অপরটা,—গ্রীঅক্টে হস্তপদাদির সংবরণ,—
এই তুইটা ঘটনাই অলোকিক ও অছত। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাসের
কোন কারণ নাই। গ্রীভগবনের অপ্রাক্ত ও সচ্চিদানন্দ, উহা
প্রাকৃত জগতের নিয়ম-শৃঞ্জলার অধীন নহে। মহাপ্রভুর গ্রীঅক্টের
পক্ষে এ সকল কিছুই অসম্ভব নয়, এমন কি ফোগীদেরও এইরূপ
বিভৃতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা অবশ্রুই
অন্তত্ত। স্কৃতরাং অবিশ্বাসীদের ইহাতে অবিশ্বাস হইত্তু পারে, গ্রীক
ক্ষিয়াত্ব পোরামী এই পরিচ্ছেদের স্কুচনা শ্লোকে লিধিয়াছেন:

লিখ্যতে শ্রীল গৌরেন্দোরত্যদ্ভূতমলৌকিক্ম্। বৈদ্পৃষ্ঠিং তন্মুখাৎ শ্রুতা দিবোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্॥

শর্থাং এগোরাসচন্দ্রের অতাত্ত্ত অলৌকিক দিব্যোনাদ চেষ্টা ঘাহারা স্বচন্দে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মূথে গুনিয়াই এই অভ্ত অলৌকিকী লীলা লিখিত হইল। কবিরাজ গোসামী শ্রীমদাস গোস্বামিমহোদয়ের প্রমুখাং গুনিয়া এই রুত্রান্ত লিখিয়া-ছেন। শ্রীমদাস গোস্বামী নিজের ক্কৃত শ্রীগোরাস্থ-তবকল্ল-বৃক্ষে এই লীলা স্ত্রাকারে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন ব্যাঃ—

> অনুদ্বাট্যদ্বারত্রয়মুক চ ভিত্তিত্রয়মহো বিলক্ষ্যোটেচঃ কালিঞ্চিকস্থরভিমধ্যে নিপতিতঃ। তনুস্বংসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব ক্লফোরুবিরহাং বিরাজন গৌরাঞ্চো হৃদর উদয়ন্ মাং মদরতি॥

"অর্থাং যিনি শ্রীক্লফ-বিরহে তিন প্রকোষ্টের তিনটা দার উদ্গা-টন না করিয়া এবং তিনটি অত্যুক্ত প্রাচীর উল্লেখন করিয়া কালি-ক্লিক গভীগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বিরহ-বৈকলো শাহার তত্ত্ব সন্ধৃতিত হইয়া কৃর্মের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রমন্ত করিয়া ভূলিতেছেন।" ইহা সাধুভক্ত শ্রীমদাস রবুনাথের প্রতাক্ষ ঘটনা।

ভক্তিহীন জানীর চক্ষে উপরি উক্ত আখ্যারিকাটী অবিধাস্ত বলিয় প্রতীত হইবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের প্রেম-মার্জিত নেত্রে ইহার এক বৃণিও অসত্য বা অসম্ভব বোধ হইবে না। কেন না বিহাদের অপ্রাক্তত শক্তির জ্ঞান ও সেই শক্তিতে বিধাস 'নাই,

তাঁহারা এ সংসারে প্রাকৃত শক্তি ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না;—কোনক্লপ অলৌকিক ঘটনা দেখি-लारे खिखि रहेशा यान। इब्र, छारात रेनमर्भिक (रुजू वा निव्रम **अर्मकारन ध्वत्रुं हन, ना इब्न, अपूनक,—अवाज्यिक,—अमस्रुं** ঘটনা বলিয়া অপ্রান্ত করেন। অহঙ্কার হইতে কেবল একমাত্র আপন জ্ঞানবৃদ্ধিরই নির্ভর হয় এবং দেই নির্ভর হেতৃ অপ্রাক্ষত দর্শন পরিফুট হইতে পার না। শুদ্ধ ভক্তের এরপে বিভ্রনা ঘটে না। তিনি বিখাস করেন, এক স্মষ্ট-স্থিতি-প্রলয়কারিণী চিন্ময়ী প্রেমো-নাদিনী পরাশক্তি প্রতি জড় প্রমাণুতে প্রতিক্ষণ প্রেমনুত্য করিতে-ছেন, জীব-শক্তি ও জড়া শক্তি (মারা শক্তি) তাঁহারই পরিচর্য্যার নিযুক্ত; কাহারও স্বতম্বতা নাই। উভয়েই দেই চিম্মরার আজ্ঞা-বাহিকা—চিনায়ীর যে পতি—এ উভয়েরও সেই পতি ৷ একটা অনস্ত স্থান্দর অনন্ত মধুর চিন্নন্ন পরাংপর পুরুষের চরণ-দেবা, উছোর স্থান সাধন বাতাত সেই চিন্ময়ীর অস্ত গতি নাই। তংপরিচারিনী জাব-শক্তি ও জড়াশক্তিরও ঐ দেবা-কার্য্য-সহায়তা ব্যতীত অন্ত গতি নাই। পরম পুরুষ ও পরা-প্রকৃতির এই নিতা প্রেমনীলায় শুদ্ধ ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস হেতু তিনি ভক্তি-মার্জিত নেত্রে এইরূপ কতশত অন্তুত লীলা নিরম্ভর প্রতাক্ষ করিয়া থাকেন। নিতা-नीनात डेभारान कथन अनि डा इट्रेंड भारत ना । कड़ामकि वा माधामक्ति कथन हिष्टिकित जनधीन श्रेटिक भारत ना । मिक्रतानल-ময় অপ্রাকৃত দেহ-জড়-রাজোর নিয়মাধীন নহে, প্রত্যুত্ত তাদুর **ठिष्ट्रिक्टें अ**ङ् अमार्थित श्रीवज्ञानिका ও निवासिका। हिन्नव

রাজ্যের নিয়ম স্বতম্ভ। স্কুতরাং ইহাতে অবিশ্বাদের কোনও কারণ নাই।

শ্রীপ্রীমহাপ্রভূ শ্রীপ্রক্ষ নাম করিতে করিতে সহসা গঞ্জীরা হৈতে অনুষ্ঠ হইলেন কেন, তিনি সিংহদ্বাপ্তে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন কেন,—তাহার কারণও শ্রীচরিতামতে লিখিত আছে, যথাঃ—

> আচম্বিতে শুনে প্রভূ ক্লফবেণু-গান। ভাবাবেশে প্রভূ তাঁধা করিল পদ্মাণ।

চেতনা পাইয়া শ্রী-শ্রীমহাপ্রভু নিজ মুথে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলেন। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন ''স্বরূপ, তুমি আমাকে কোথার আনিলে? আমি শ্রিক্সের মুরলীধ্বনি শুনিরা শ্রীরন্দাবনে গিরাছিলাম, যাইয়া দেখি,—গোষ্ঠমাঝে ব্রজেক্সনন্দন বেণু বাজাইতেছেন, তাঁহারে সক্ষেত-বেণুর রবে শ্রীমতী আসিয়া দেখা দিলেন, তাঁহাকে লইয়া তিনি কেলিকোতৃক-মানসে কৃপ্প-গৃহে গমন করিলে শ্রীক্রন্দের অনুকারের শিপ্তিনীর্বে আমার চিত্ত আনন্দে বিহুক্ত হইয়া পাছল। আমি বিহলার স্থায় তাঁহার পাছে পাছে যাইতে সাগিলাম। সহসা অস্থান্থ গোপীরা আসিয়া এই আনন্দ লীলায় মোগদান করিলেন, গোপীগণ সহ তিনি বিহার ও হাস-পরিহাস করিতে প্রেত্ত হইলেন। ইংলাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া আমার কর্ণ উল্লাসে নিমন্ত্র হইল। আহা, সেই স্থামধুর উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া আমার কর্ণ উল্লাসে নিমন্ত্র হইল। আহা, সেই স্থামধুর উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া, সেই ভূষা-শিপ্তিনী শুনিয়া কর্ণের যে মহামহোৎসব হইয়াছিল, তোমাদের কোলাহলে সহসা তাহা ফুরাইয়া গেল। 'ভোমন্ধা

জোর করিয়া আমাকে এখানে টানিয়া আনিলে। আমি আর সেই স্থামধুর কণ্ঠরব শুনিতে পাইলাম না, স্থানিঃশুন্দিনী শিঞ্জিনীধ্বনি ও মুরলীরব আর শুনিতে পাইলান না।''

প্রভূ যথন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তথন তাঁহার ঐ মুখকমল নম্মনশ্রতে পরিষিক্ত হইতে ছিল, স্তু ভিতকণ্ঠে বাক্য গদ্গদ
হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন গুরুতর শোকাক্লের ভায় বিবশ
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কঠ ক্ষণকালের জন্ম স্তু ভিত হইয়া গেল, নয়নের তারা ভূব্ডুব্ হইয়া পড়িল,
অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিখাস তাাগ করিয়া ভাবাবেশে গদ্গদ কঙে
তিনি বলিলেন "স্কুপ সেই স্থামধুর ধ্বনি গুনিবার জন্ম আমার
কর্ণ যেন ভ্ষায় আকুল হইতেছে, ভূমি আমার এই ভৃষিত কর্ণের
রসায়ন স্কুপ একটা শ্লোক বল,—গুনি!"

শ্রীপাদ স্বরূপ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন :—
কা স্তাহতে কলপনামূতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতারচলেং ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যমৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
বদ্যোভিজক্রমযুগাঃ পুলকান্তবিজন্॥

( শ্রীভাগবত ১০।২৯।৪০ )

শ্রীপাদ স্বরূপের কণ্ঠ স্বভবতঃই অতি মধুর। তিনি ভাবরসে বিবশ হইরা অতি মধুর স্বরে শ্রীভাগবতীয় এই শ্লোকটী পাঠ করিবেন। পাঠ করিরা নীরব হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ নীরব হইলেম বটে, কিন্তু ইহাতে ভাবনিধি মহাপ্রভূর হৃদ্ধে ভাবের শত শত তর উচ্ছ্ সিত হইয়া উঠিল। তিনি আবার আত্মহারা হইলেন, গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া রাদে প্রবিষ্ট হইলেন, রুঞ্চের উপহাসময় উপেক্ষা
বাক্য শুনিয়া গোপীদের যে ভাব হইরাছিল, মহাপ্রভু তন্তাবভাবিত
হইলেন এবং রোষভরে বলিতে লাগিলেন:—

নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়। এই ত্রিজগত ভবি. আছে যত বোগানারী, তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয়॥ কর রবে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন। উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া. আর্য্য পথ ছাড়াইয়া, আনি তোমায় করে সমর্পণ। ধর্ম ছাড়াও বেণুহারে, হানি কটাক্ষ কামশরে, লজা ভয় সকল ছাড়াও। এৰে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ, ধাৰ্ম্মিক হঞা ধৰ্ম শিখাও।। অন্ত কথা অন্ত মন, বাহিরে অন্ত আচরণ, এই সব শঠ-পরিপাটী। ভূমি জান পরিহাস, নারীর হয় সর্কানাশ, ছাড় এই সৰ কুটীনাটী ৪ ৰেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্চিত।

তিন অমৃত হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, কেমন নালী ধরিবেক চিত। \*

মহাপ্রভূ শ্রীক্কষ্কের প্রতি ওলাংন করিয়া সরোধে বিলক্তে ধার্মিলন, নাগর তুনি আমাদিগকে পাতিব্রাত্য ধর্ম শিক্ষা দিতেছ: ক্ষিজ্ঞানা করি এই ব্রিজ্ঞগতে যত যত পতিব্রতা আছেন, তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া কাহার চিত্ত আরুষ্ঠ না হয় ? তুমি বেণুধ্বনি করিলে জগতে কোন্ নারী স্থির থাকিতে পারে ? তোমার বেণুধ্বনি কিমন্ত্রের যোগিনীস্বর্মপিণী দৃতীবিশেষ। কংশীধ্বনি দৃতীর্শে

কুক্ষের মধুর ছান্তবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি, রোধে কুফে দেন ওলাহল।

অর্থাৎ কৃষ্ণের পরিহাস বাক্য গোপীরা সত্য বলিয়। মনে করিলেন। গোপীভাবভাবিত মহাপ্রভুপ্ত সেই ভাবে প্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যকেই সত্য বলিয়া মনে
করিলেন এবং তাঁহার আদেশ লজ্ঞ্বন করিলেন। অর্থাৎ তিনি যে "ফিরিয়া যাও"
বলিয়া আদেশ করিয়াছিলেন এই আদেশে বিচলিত না হইয়া রস্ট হইলেন এবং
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন দিয়া উদ্ধৃত শ্রীভাগবতীয় পাস্তের ব্যাখ্যাবাক্যে-উক্ত পদের
ভাবামুসায়ে প্রলাপ করিতে লাগিলেন।

এখনে যে রোম্বের কথাটুকু এচিরিতামতে উল্লিখিত হইরাছে, এভাগবভের পূজ্যপাদ টীকাকার এমং সনাতন গোলামিমহোদম বৃহৎতোষিণী টীকায় নিধিয়া-ছেন:—"তত্র সদৈক্সরোমমাহঃ।" লঘুতোষিণাতেও এই কথাই নিধিত আছে। তবে শব্দের বিপর্যান্ত বিশ্বাস করা ইইয়াছে মাত্র যথা—"সরোমদ্বৈদ্ধামাহ।"

নারীদের শ্রবণরন্ধে প্রবেশ করিয়া উহাদের চিত্ত আনিয়া তোমার চরণে অর্পণ করে উহাদের উংকণ্ঠা বাড়াইয়া উহাদিগকে আর্য্যপথ হইতে বিচ্যুত করে এবং তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়। তুমি বেণ্ রারা লোকের ধর্ম্ম নষ্ট কর এবং কটাক্ষশরে উহাদের লজ্জা ভয়াদি দ্রে অপসারিত কর। তোমার বেণ্ রারা তুমি নারীধর্মের সর্কনাশ কর, এক্ষণে ধার্ম্মিক হইয়া আমাদিগের নিকট ধর্ম-শিক্ষাচ্ছলে পতিত্যাগের দোষ-কীর্ত্তন করিতেছ। বল দেখি, ইহাতে আমাদের কি দোষ ? তোমার মনে এক, মুথে আর, আচরণ আবার আরও স্বতন্ত্র। শতপারিপাটা বিলক্ষণরূপেই তোমাতে আছে। তোমার পরিহাদে যে রমণীদের সর্কাশ হয়! এই সকল কাটানাটা এখন ত্যাগ কর। তোমার বেণ্নাদ এক অমৃত, তোমার বচনও সমৃত, আবার তোমার ভূষণ শিক্ষিনীরব অপর এক অমৃত,। এই তিন অমৃত কর্যপথে প্রবেশ করিয়া কর্ণ ও মন প্রাণ হরণ করে। ইহাতে নারীগণের চিত্ত কিরূপে স্থির থাকিবে ?

শ্রীমন্তাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যাবলম্বনে প্রলাগ করার পরে মহাপ্রভূ কিয়ংক্ষণ ভাবাবেশে নীরব রহিলেন। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাভাব তাঁহার হাদরে প্রবল হইরা উঠিল, তিনি তদ্ধাবে ভাবিত হইরা উংকণ্ঠাস্থচক একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে এই স্থানে শ্রীগোবিন্দলীলামুতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইরাছে, যথা:—

নদজ্জলনিস্বনঃ শ্রবণহারিসচ্ছিঞ্জিতঃ

সনর্শ্বসস্চকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যক্তিকঃ।\*

<sup>🗼 +</sup> ননন্দ্রগুটকাকরপনার্যভদ্যুক্তিকঃ—ইহাতে জানা যাইতেছে যে প্রাকৃত

## রমাদিকবরাঙ্গনাহাদগৃহারিবংশীকলঃ স মে মদনমোহনঃ সবি তনোতি কর্ণপ্রহাম গ

শ্রীরাধা বলিতেছেন, "সবি! বাঁহার কঠধবনি জলদগন্তীর, যাঁহার ভ্বনশিক্ষন শ্রুতিহর, বাঁহার বাক্য পরিহাসমন্ন ও মধুর ভঙ্গীমন্ন, এবং যাঁহার মুরলীরব রমাদি বরাঙ্গনাগণের হাদরহারি, সেই মদনমোহন আমার কর্ণপৃহ। বিস্তার করিতেছেন।" শ্রীচরিতান্তের পত্নে এই শ্লোকের যে তাংপ্র্মির ব্যাথ্যা করা হইয়াছে, তাহা এই:—

১। নবৰন ধ্বনি জিনি, কণ্ঠের গন্তীর ধ্বনি,
যার গানে কোকিল লাজায়।
ভারে এক শ্রুতকণে, ডুবায়ে জগতের কাণে,
পুনকাণ বাহুড়িয়া না যায়॥
কহু স্থি কি করি উপায়।
কৃষ্ণরুস শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় ভৃষ্ণায় মরি যায়॥

লোকের "বচনে" রণ প্রকাশ পার, কিন্তু শীকুকের বচনের অক্ষরগুলিও রদ-স্চক। সেই অক্ষরগুলিগুথিত পদের অর্থকৌশনময়ী উক্তিও অমৃত বলিয়া বর্ণিত হইরাছে। টীকাকার এই স্থলের আরও ছই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, বথা:—ব্ধা রদস্চকাক্ষরপদার্থভঙ্গা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যন্ত। যথা সন্প্রিমস্চকা-ক্ষরপদার্থানা: ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহুরীমান্ অর্থারপ্রিমসমৃত্য তক্ষপোঞ্জির্যা, সং। ২। মুপুর কিন্ধিণি-ধ্বনি, হংস্সার্গ জিনি, কল্প-ধ্বনি চটক লাছায়। একবার যেই গুনে, ব্যাপি রহে তার কালে, অন্ত শব্দ সে কাপে না যায়। ৩। সেই শ্রীমুথ ভাষিত অমৃত হইতে পরামৃত. স্থিত কর্পুর ভাহাতে নিশ্রিত। শব্দ অর্থ হুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি, প্রতাক্ষরে নশ্মবিভূষিত॥ \* সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন, কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে। ভাগাবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরুয়ে পিয়াসে ॥ ৪। যেবা বেণু কলধ্বনি. একবার তাহা শুনি. জগনারী চিত্র আউলার। নীবি বন্ধ পড়ে থসি, বিনা মূল্যে হয় দাসী, বাউলী হক্তা কৃষ্ণ পাশে ধার॥

মূল লোকের দ্বিতীয় চরণে যে "পদার্থ" পদটা আছে উহার
স্ক্ষিবিচ্ছিন্ন করা হইলে পদ ও অর্থ এই হুইটা শব্দ পাওয়া যায়। পদ ও
কর্থের সাহায্যে ভাষাদারা প্রকাশযোগ্য রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভাষার
দুইটা শক্তি—একটি শব্দ শক্তি, অপর—উহার অর্থ-শক্তি। অলক্ষারশাস্তাভিত্তগণ

রই নিমিত্ত শব্দালক্ষার ও অর্থ লিক্ষারের আলোচনাদার। ভাষার দুই শক্তির
স্বিত্যার বর্ণনা করিয়াছেন।

বেবা শক্ষী ঠাকুরাণী, তিঁহো কাকণী শুনি,
ক্ষণপাশে আইনে প্রত্যাশার।
না পায় ক্ষণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে তব্ নাহি পায়॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগা ভারী,
নেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা বেই নাহি শুনে, সেই কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ॥

কি প্রকারে পঞ্চজানেন্দ্রির দারা খ্রীক্রন্থমাধুর্য্য সন্তোগ করিতে হয়, খ্রীখ্রীমহাপ্রভু প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত ভাহার উপদেশ করিরাছেন। ব্যাখ্যাত শ্লোকে ও পক্তবাাখ্যায় আমরা কর্ণগ্রাহ্য শব্দ-মাধুর্যোর আস্বাদন-লালসার বিষয় জানিতে পারি। এই ব্যাখ্যায় অতি স্পষ্টভাবে চারি প্রকার শব্দামৃতের উল্লেখ করা হই-য়াছে, তদ্যথা:—

>। কণ্ঠনাদ। ২। শিঙ্কিনী নাদ। ৩। সনশ্বরসহচকা-ক্ষরপদার্থভঙ্গুত্তি। ৪। বেণুনাদ।

ইতঃপূর্ব্বের শোকব্যাখ্যার তিন প্রকার অমৃতের কথা বলা হইয়াছিল যথা:—

১। "বেণুনাদ†মৃত।" ২। "অমৃত সমান মিঠাবোল।" ৩। "ভূষণ শিঞ্জিত"।

ভাবোৎকর্ষের ক্রমিক বৃদ্ধির সহিত মাধুর্য্য-গ্রহণের সামর্থা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এন্থলে ''সন্দারসম্পুচকাক্ষরের প্দার্থভঙ্ক্যাক্তি" নামক আর একটা অমৃতের অসুভূতি স্পাইতঃই স্চিত হইরাছে। এই অমৃত শ্রবণেন্দ্রিরের আস্বান্ত। শ্রীক্ষণের মধুময় ভাবরাজ্যের ইহা এক বিশিষ্ট বৈভব,—একবার এ রস-মাধুর্য্য আস্থাদনে প্রবৃত্ত হইলে উত্তরোত্তর নিতা নব ভাবের অসুভব হইরা থাকে।

শ্রীশ্রমহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের চরম পরিণতি—
শ্রীশ্রীভগবন্রসাম্বাদনে। পরমমাধুর্য্যয়য় শ্রীক্ষের রূপ-রদ-শন্দসার্বাদনের বিষয়। লীলারদময় শ্রীগোরাক্ষ স্বীয় লীলায় এই তত্ব
পরিক্ট করিয়াছেন। তিনি শ্রীক্ষের শন্দমাধুর্যারসাম্বাদনে পম র
হইয়া ভরিষয়ে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলাপের
কলে ক্রমশঃই উবেস বাজিয়া উঠিল,—কেবল উরেগ নয়, উরেগের
সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুল ভাব বুগপৎ উপস্থিত হইল। যথা
শ্রীচরিতামৃতে:—

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাঁহো নাহি অবলম্বন ।
উদ্বেগ, বিমাদ, মতি, ঔংস্ক্ কা, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
মনোভাব হইল মিলন ॥
ভাবশাবলা রাধা উক্তি, লীলাগুকে হৈন ফুর্নি,
সেইভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উল্লাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সেই অর্থ না জানে সব লোক॥ \*

<sup>🎍</sup> উবেশ প্রস্তৃতির লক্ষণ উদ্ধ ত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাবরাশি সমুদ্র তরক্ষের স্থায় অনস্ত এবং নিরস্তর উদ্বেশিত। তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ তাহার বিবিধ ভাব অনুভব করিতেন। প্রাক্ত হৃদয়ের ভাবই ভাষায় প্রকাশ করা

> উদ্বেগো সনসঃ কম্পন্তত্ত্র নিষাসচাপলে। স্তম্ভচিম্ভাস্ফ-বৈবর্ণা-ম্বেদোদয় উদীরিতাঃ॥

অর্থাৎ মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিধাসত্যাগ, স্তস্ততা, চিন্তা, অঞ্চ, বৈবর্ণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

> ইষ্টানবান্তিঃ প্রারম্ভকার্য্যাদিদ্ধির্বিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতে।২পি স্যাদক্তাপো বিষণ্ণতা ॥ অত্যোপায়সহায়াদদ্ধিন্দিস্তা চ রোদনং। বিলাপখাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োহপি চ ॥

অর্থাৎ, ইষ্টবস্তুর অপ্রান্তি, প্রারম্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অমুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিধাদ। এই বিধাদে উপায় ও সহায়ের অমুসন্ধান, চিস্তা, রোদন, বিলাপ, খাস, বৈবর্ণা ও মুগণোষাদি হইয়া থাকে।

> শান্তাদীনাং বিচারোথমর্থনিদ্ধারণং মতিঃ। অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োন্ছিদা। উপদেশশ্চ শিষ্যাণামুহাপোদয়োহপি চ॥

'অর্থাৎ, শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি কছে। ইহাতে সংশন্ধ ও অনের ছেদন হেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি উপজাত হয়।

কালাক্ষমন্তমে থ্যুকামিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃ হাণিভিঃ।
মূথপোষত্তরাচিন্তানিশ্বাসম্ভিরতাদিকৃং॥
অন্তীঠ বস্তুর দর্শনন্দা হা ও প্রাপ্তিস্পৃ হা নিমিন্ত গে কান্যবিলধের স্ক্রমাই কুমু

যায় না, অপ্রাকৃত ভাব তো একেবারেই প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু সর্বোপরের কথা এই যে, খ্রীঞীমহাপ্রভু স্বভাবতঃই

ভাহাকে ঔৎস্কা বলে। ইহাতে মুখশোষ, জরা, চিন্তা, দীর্ঘনিয়াস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে।

> ত্রাসঃ ক্ষেতো হাদি তড়িদ্ঘোরসবোগ্রনিঃখনৈঃ। পার্যস্তালম্বরোমাঞ্চ কম্পস্তস্তত্রমাদিক্ও॥

মর্থাৎ বিদ্যাৎ বা ভরানক প্রাণিগণেব প্রথর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম আস। এই আসে পার্যস্থ বস্তুর আলম্বন রোমাঞ্চ, কম্পেস্তম্ভ এবং ভ্রমাণি হইয়া থাকে।

ধৃতিঃ স্থাৎ পূর্ণতা জ্ঞানছঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ। অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকুৎ॥

মর্থাৎ ভগবত্বত ও ভগবৎসম্বন্ধ রূপ জ্ঞানদ্বারা ছঃখাভাব ও উত্তম বস্তপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা ( অচাঞ্চল্য ), তাহার না ধৃতি, ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নম্ভ বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না।

যা স্যাৎ পূর্বান্তভূতার্থ প্রতীতিঃ সদৃশেক্ষরা।
দৃঢ়াস্যাসাদিনা বাপি সা স্থৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রবিক্ষেপদয়োহপি চ॥

অংগং সদৃশ-দর্শন অথবা দৃঢ়াভ্যাসজনিত পূর্বামুভূত অথের যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম শ্বৃতি। এই শ্বৃতিতে শিরঃকম্প এবং ক্রবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে। শবলঙ্ক তু ভাবানাং সংমৰ্কং স্যাৎ প্রস্পারং।

অং াং ভাব সকলের পরম্পর সম্মর্কের নাম শাবলা।
উন্মাদো হৃদ্ত্রমঃ প্রৌচানন্দাপদ্বিবহাদিজঃ।
অক্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থ-চেষ্টিতম্ ।
প্রনাপধাবনফোশবিপরীতক্রিদাদাঃ।

ভাবগন্তীর। সেই সগাধ গন্তীর ভাব-রাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাক্ত জনের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি তিনি রুপা করিয়া তাঁহার ভক্ত-পরম্পরার কতকগুলি বিশিষ্টভাবের লেশাভাস এজগতে প্রকটন করিয়াছেন। ভক্তগণ তাহা পাইয়াই রুভার্থ হইয়াছেন।

দিব্যোয়াদে মহাপ্রভ্র হনর প্রীক্ষেত্র নিমিত্র নিরন্তর ব্যাক্ল, সাগর-তরক্ষের ভায় ভাব-তরক্ষে তাঁহার হৃদয় অনবরত বিক্ষা। এই সকল ভাব-তরক্ষের পরস্পর প্রতিঘাতই 'ভাবদাবলা" নামে মভিছিত। তাঁহার হৃদয়ে কত ভাবের উনয় হইত, মুহর্তে কত ভাবের উনয় হইত, আবার য়্গপং কত ভাবের শাবলো সেই সমুদ-প্রশাস্ত ও সমুদ্র-গন্তীর প্রেময়য় য়্বরের ভাবতরক্ষের যে সমরলাল। অস্প্রিত হইত, তাহার লেশাভাসের ধারলা করাও মামাদের ভায় জাবের পক্ষে অসন্তব। এই অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে ভাবাবেশে এক একটা শ্লোক পাঠ করিতেন এবং উহার বাাখা৷ করিতেন, পরম কার্ফাকি পার্শাহরগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীগোরাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকর্ণা-মৃতের যে একটা শ্লোক বলিয়া উহার ব্যাখা৷ করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে যথা:—

কিমিহ কুণুম: কন্স ক্রম: কৃতং কৃত্যাশ্রা কথয়ত কথামন্তা: ধন্তামহো হৃদরেশর:

অর্থাং অতিশর আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হৃদ্ত্রমকে উন্মাদ বলো। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, বার্ধচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চ্চীংকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে

মধ্রমধ্রম্বোরাকারে মনোনয়মোংসবে ক্লপণক্লপণা ক্ষেত্র ভষ্ণা চিরং বত লম্বতে।

প্রথমতঃ আবেগোদয়ে শ্রীমতী বলিতেছেন, "স্থি, আমি কি করিব, কি করিয়া তাহার দর্শন পাইব ? এই বলিয়া তাহাদের মুখপানে তাকাইলেন, দেখিলেন স্থীরা সকলেই অতি ব্যগ্র, ইহাতে তাঁহার চিস্তার উদয় হইল, তথন বলিলেন, "তবে আমার এই যাতনার কথা আর কাহাকেই বা বলি, ইহারাও তো, দেখিতেছি আমারই মত আকুল হইয়া উঠিয়াছে, এই অবহায় আমার পক্ষে কি উপায় অলমনীয়, তাহা অপর কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি ? এই কথা বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কথা সমন্ত্রণ "মতি আথাা" তাবোদগম হইল। তথন তিনি মনে করিলেন, এমন শঠের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ভাল করি নাই, "আশাহি পরমং ছংখন্" পিঙ্গলা বলিয়াছিল আশাই ছংথের কারণ, নৈরাশ্রই পরম স্থথ। সেই শঠের আশায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর "আশা করিব না" ইহা বলিতে বলিতে ঈর্ষার উদয় হইল, তথন বলিলেন "তবে আর সেই অকৃতজ্ঞের কথা লইয়া কালক্ষেপ করিব কেন ? অপর কোন সংপ্রসঙ্গ করাই ভাল।"

এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে হৃদয় যেন কামশরে বিদ্ধ হইরা উঠিল, তখন হাতে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন "সথি তাহার কথা হৃদয়ে আর স্থান দিব না মনে করিয়া-ছিলাম, কুন্তু হায় এথন আমার হৃদয় যে কামশরে বিদ্ধ হ<sup>7</sup>য়া গেল, এখন প্রাণ যায়, কি করি ১<sup>৯</sup> পরক্ষণেই আন্চর্যাদ্ভিত ছইরা বলিলেন, "বাহার কথা পর্যান্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিলাম, এই যে দে আমার হৃদয়ে বিশ্বাজ করিতেছে। এখন কি করি, কৃষ্ণকথা তাাগ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নয়নোংস্বস্থার্মপ, সাক্ষাৎমন্ত্রখ্যদনস্থার্মপ, স্থাধুর ক্লুফের জন্ত আমার উৎকণ্ঠাময়ী অতিদীনা ভৃষ্ণা অনুক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।"

এই শ্লোকে ভাৰশাবল্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উল্লিখিত গল্প ব্যাখ্যাটী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীক্লঞ্চকর্ণামৃতব্যাখ্যাবলম্বনে লিখিত। শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তদ্যথাঃ—

এই ক্ষণ্ডের বিরহে,
থাপ্তাপার চিন্তন না যায়।
বেবা তুমি সথীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছো, কে কহে উপায়॥
হা হা সথি! কি করি উপায় ?
কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে রুক্ষ পাঙ,
ক্ষণ্ড বিন্তু প্রাণ মোর যায়॥॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, ভবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোলগম।
পিল্লার বচন স্থতি, করাইল ভাব মতি.
তাতে করে অর্থ নির্দারণ॥
দেখি এই উপায়ে, ক্ষণ্ডের আশা ছাড়ি দিখে,
আশা ছাড়িলে ত্থী হয় মন।

ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্ত, কহ অন্ত কথা ধন্ত, যাতে রুষ্ণের হয় বিশারণ। कशिएड देश चृिं, हिर देश कृष्णपूर्डि, স্থীকে কহে হইয়া বিশ্বিতে। ষাহে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে. কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ রাধা ভাবের স্বভাব আন, ক্ষেক্ত করায় কামজ্ঞান, কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে। কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে. এই বৈরি না দের পাশরিতে॥ ঔংস্থক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্ত ভাবদৈন্তে, উদয় কৈল নিজরাজা মনে। भरन देश लालम, ना इय जापन तम. ত্বঃথে মনে করে ভৎ সনে ॥ यन त्यांत्र वाय मीन, कन विज्ञ त्यन योन, कुरु विञ् करा मित्र यात्र । মধুর হাস্ত বদন, মনোনেত্র রগায়ন, ক্লফাত্রকা দিওল বাঢ়ায়॥ হা হা কৃষ্ণ প্রাাধন, হা হা প্রালোচন, हा हा फिरा मन्खन-मागत । হা হা খামস্থলর হা হা পীতাহরধর, হা হা রাসবিলাস নাগর॥

কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ জাঁহা বাই,
এত কহি চলিল ধাইরা।
স্কল্প উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল লৈয়া ॥
স্কণেকে প্রভুর বান্ত হৈল, স্করণেরে আজ্ঞা দিল,
স্করণ ! কিছু কর মধুর গান।
স্করণ গার বিভাগতি, গীত গোবিন্দের স্কীতি,
ভনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥

ষভঃপরে শ্রীচরিতামৃতকার লিথিয়াছেন :---

এই মত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্তি দিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে।
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্র স্থায় করি দিগ্দরশন॥
ইহা মেই গুনে তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলোকিক গৃঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান॥
আঙুত নিগৃঢ় প্রেমের মাধ্যা মহিমা।
আগনি আসাদি প্রভু দেথাইল সীমা॥
আঙুত দরালু চৈত্ত্য, অঙুত বদান্ত।
ঐছে দরালু দাতা লোকে নাহি গুনি মন্ত্র ॥

সক্ষভাবে ভজ লোক চৈত্তগ্য-চরণ। যাহা হৈতে পাকে কৃষ্ণ-প্রেমামূত ধন।

আমাদেরও প্রার্থনা সকলেই খ্রীপৌরাঙ্গ-চরণের শরণ গ্রাহণ করিয়া প্রেমধন লাভ করুন। প্রেমের অভাবে জগতের অমঙ্গল, প্রেমই সর্ব্যাঞ্জলের নিদান। খ্রীপৌরাঙ্গচরণ হইতেই সেই প্রেম-মন্দার্কিনীর উদ্ভব।

শ্রীচরিতামূতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ্ণাক্ল মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ নালা প্রেকারে বর্ণিত হইরাছে। পরম কার্কণিক গ্রন্থকার কোথাও উদা-সমুদ্রে পতল ও মুছহ।

করপ দারা ভাব-বিশেষ প্রেক্ষুট করিয়া ভূলিয়াছেন, কোথাও বা তাঁহার প্রেলাপের মর্ম্ম কার্মায় পদে বিরত করিয়াছেন, কোথাও বা আবার কেবল ইলিতে এই মহিষ্দী লীলার আভাস দিয়া রাথিয়াছেন। গ্রন্থকার মনিতেছেন:—

দাদশ বংগরে যে নীকা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহলা ভয়ে গ্রন্থ না কৈল নিগৰে।
পূৰ্বে যেই দেখাঞাছি দিগ দরশন।
তৈহৈ জানিহ বিকার-প্রবাপ-বর্ণন।

ভাবের চিত্র ভাষার আকিয়া ভোলা অসম্ভব। প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত ভাবই ভাষার ফোটে না, সাধারণ সামুকের হৃদয়ভাত প্রেমের ভাবটুক প্রকাশ করার জন্মই ভাষা পুজিরা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের মনে ইয়, প্রেমের ভাষা—কেবল অক্রজন, আমনে অক্র, নিরামনে প্রক্রিক অঞ্চ; সম্ভোগে অক্র, বিরহেও জন্ম। /একবিন্ প্রেমাশ্রতে প্রেমের বিশাল বিপুলকাহিনী সংযতভাবে নিছিত থাকে।
ভাবুকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে সেই বিশাল ভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু
সেই সাঙ্কেতিক নীরৰ ভাষা অপরের হুরধিগমা। সাধারণ লোকের
লাধারণ প্রেম সম্বন্ধেই এই কথা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম সেই প্রেমের
একথাত্র উৎস। প্রীবৃন্দাবনীয় প্রেম-মানব ভাষায় বর্ণনীয় নহে।
ভাই শ্রীচরিতমৃতকার লিখিয়াছেন,—

প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।

চাঁদ ধরিতে চাহে যেন হইরা বামন॥

বায়ু যৈছে সিদ্ধু জলের হরে এক কণ॥

কৃষ্ণ-প্রেম-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন॥

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনস্ত।

জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অস্ত।

মানুষের ভাষায় এপর্যান্ত যে সকল সত্য প্রকাশিত ছইয়াছে, তথ্যথ্য অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যয় এমন প্রকৃত সত্য অতি অরাই মানুষের সমাজে অভিব।ক্ত ছইয়াছে। প্রেমের বিকার প্রকৃতই অবর্ধনীয়। শ্রীল কবিরাজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমোঝাল বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত ছইয়া দেখিলেন, তাঁহার মানস নেত্র সমক্ষে প্রেমের এক উত্তাল তরজময় মহানাগর;—শে সাগর অসীম, অনন্ত, ফুপার ও অতল-ক্ষান্থ। তিনি বিশ্বিত, স্তন্তিত ও অবশ হইয়া পড়িলেন, তিনি ব্রিলেন যে কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা মানুষের ভাষার অতীত, মানুষের ধারণায়ও অতীত। তাই তিনি অতি ক্ষাই ভাষার স্বর্ম সত্য প্রকাশ করিয়া নিথিলেন—

## ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত। জীব ছার কাহা তার পাইবেক অন্তঃ।

শ্রীল কৰিরাজ মানস-নেত্রে প্রেমিনির্ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহার তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিরা বিহল ও স্তান্তিত হইয়াছিলেন, লিখিতে লিখিতে তাঁহার লেখনীর গতি প্রণমে ধীর মন্থর এবং অব-শেষে স্তান্তিত ও স্থাণিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি স্বকীয় অসমর্থ ঠা ব্রিতে পারিয়া লিখিলেন:—

## জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত।

তিনি আরও ব্রিয়াছিলেন যে বামনের চাঁদ ধরার ন্থায় তাঁহার
এই উংকট প্রয়াস অতীব নিজল। বায়ু যেমন অসীম অনস্ত সিদ্দ্র্
কলের কণামাত্র গ্রহণ করে, তদতিরিক্ত ধারণ করিতে আর সমর্থ
হর না এবং ভাহাতেই তাঁহার তাপ দ্রাভূত হয়, নিজে স্থাতিল
হর এবং জীবদিগকে শীতল করে; জীবও সেই প্রকার বহ
ভাগাফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সাগরের কণামাত্র স্পশ করিতে পারিলেই
কৃতার্থ ও বিবশ হইয়া পড়ে। যাহা ধারণায় আনা অসম্ভব, কে
কথন তাহা বর্ণনা করিয়া অপরকে ব্রাইতে পারে ? সমুদ্র-গন্তীর
ও সমুদ্র-বিশাল এই শ্রীগোরাঙ্গের দিবোানাদের মহাভাবের কণা
মাত্র পরিগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সন্তবপর নহে। কিন্তু ভথাপি
পরম কার্কনিক শ্রীল কবিরাজ গোলামীর কুপায় এই অপার
গন্তীর লীলারসামৃতসমুদ্রের নাম শ্রবণ করিভেছি এবং গুকের পঠনের স্থায়, তাঁহার লিখিত কথা পাঠ করিয়া আত্মশোধন করিভেছি
তিনি নিজেই লিখিয়াছেন: —

জীব হঞা করে ধেই তাহার বর্ণন। আপন শোধিতে তার ছোয় এক কণু॥

লীলা-বর্নি করার সোভাগ্য আমার নাই, কেবল শুকের পঠ-নের স্থায় প্রীচরিতামৃতের বর্ণনা পাঠ করিয়াই কৃতার্থ হইতেছি। প্রীচরিতামৃতের অপ্টাদশ পরিচ্ছেদে যে অন্তুত মহীয়দী লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই এক্ষণে তুই একটা কথা স্মরণ করিয়া আয়াশোধনে প্রবৃত্ত হইব।

দিবোানাদ অবস্থায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রায়শঃই শ্রীমদ্ভাগবভের দশমস্বন্ধের রাসলীলার শ্রোকের রদানাদ করিতেন। শ্রীচরিতামৃতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা:—

এই মতে মহাপ্রভু নীলাচলে বইসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্গবে ভাসে॥
শরং কালের রাত্রি শরৎ চল্লিকা উজ্জল।
প্রভু নিজগণ লক্তা বেড়ান রাত্রি-সকল॥
উন্থানে উন্থানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গাঁত-প্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবশে করেন গান-নর্ত্তন।
কভু ভাবোঝাদে প্রভু ইতি-উতি ধার।
ভূমে পঞ্চি কভু মূর্ছ্য কভু গড়ি ধার॥
রাসলীলার এক শ্লোক ধবে পড়ে শুনে।
শূর্ষবিৎ তার ক্ষর্থ কররে আগনে॥

এই মত রাসসীশায় হয় যত শ্লোক। সভার অর্থ করে কভু পার হর্ষ-শোক॥

গোপীভাবে নিমগ্ন মহাপ্রভ্র হৃদয়ে রাসরসের উচ্ছাস সততই বাভাবিক। শরৎকাল, শারদচন্দ্রের সিদ্ধ সমুজ্জল চন্দ্রিকায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কাননে কাননে জ্যোৎমাণ্ডল কুম্বমকূল প্রস্টিত হইয়া জ্যোৎম-শোভা অধিকতর বন্ধিত করিয়া তুলিল, রাসকেলিকুঞ্জের মধুর শ্বৃতি মহাপ্রভ্র হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি কাননে কাননে ল্রমণ করিয়া আত্মহারা হইয়া রাসলীলার শ্লোক-পাঠ, গোপীদের লীলামুকরণ এবং রাস-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জলকেলির একটা শ্লোক তাঁহার মনে উদিত হইল, তিনি পড়িতে লাগিলেনঃ—

তাভির্তঃ শ্রমমপোহিত্মঙ্গসঙ্গঘৃষ্টশ্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্কপালিভিরমুক্তত আবিশঘাঃ
শ্রান্তোগজীভিরিভরাড়িব ভিন্নদেতঃ।

(ভা ১০)তা২২)

প্রাপ্ত গজেক্র যেমন মন্ত মাতঙ্গিনীদের সহিত জলপ্রবাহে প্রনন্ত হর, গোপিকাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণও যম্নার জলে সেইরূপ জলকেলিতে প্রমন্ত হইয়াহিলেন। উক্ত গোকের এই ভাব মহাপ্রভুর মনে ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। তিনি সমুদ্র-ধারের একটা কুস্থম-কাননে উপুস্থিত হলৈনে। অদ্রে নীলসিক্স তরদ-লহরীতে শারদ-

চক্ষকিরণসম্পাতে এক অপূর্ম মাধুর্যামর দৌন্দর্যের স্থান্ত করিয়।

কুলিয়াছিল। মহাপ্রভূ একরার সেদিকে তাকাইলেন, দেথিয়াই
তাহার দেহ রেন অবগ হইতে লাগিল। আয়েহারা মহাপ্রভূর
রাজজান বেটুকু ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। তিনি সিজ্ব
প্রামজনে নীল মুনার প্রবাহ প্রতাক্ষ করিলেন, মুনার প্রামজনে
প্রামজনের অস্পন জল-কেলিলীলার স্ফুত্তি তাহার জনরে
প্রামজনের অস্পন জল-কেলিলীলার স্ফুত্তি তাহার জনরে
প্রামজনের অস্পন জল-কেলিলীলার স্ফুত্তি তাহার জনরে
প্রামজনের অত্পন জল-কেলিলীলার স্ফুত্তি তাহার জনরে
প্রামজনের ক্রিটেত হইলা গেল। তিনি মন্ত্র চালিতের জার
বিবণ ভাবে মুদ্দের দিকে ধাবিত হইলেন, নীলসিলু মহাপ্রভূর
বিবালাদের দিকা দৃষ্টিতে শ্রীমুনার পরিণত হইলেন, উহার
তরঙ্গাদি জলকেলিলীলানিহারের বৈচিন্ত্রী প্রদেশন করিতে লালিল।

মহাপ্রভূ শ্রীমুনাজ্ঞানে অনন্ত সিলুর উত্তালতরকে রাগি দিয়া
ফ্রিট্ত হইলেন, রত্বাকর আলে এক অদ্বিতীয় অম্লা রত্ব আপন
বক্ষে লাভ করিয়া ক্রার্থ হইল। এই বিরব্রণ শ্রীচরিতামুতে:
এইরপ্র লিথিত আছে য়্বাঃ

পড়িতেই হলো ৰুজুন কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাষার তরঙ্গের গণে।
তরঙ্গ বহিয়া বুলে বেন শুষ্ক কাঠ।
কে ব্রিতে পারে এই চৈতন্তের নাট।
কেলাকের দিকে প্রভুকে তরজে লইয়া যার।
কভু ডুবাঞা রাথে আর কভুবা ভাষায়।

ৰাজ্ঞানহারা মহাপ্রভূ আপন ভাবের রমান্তান্দ নিমগ্র।

ভিনি ষমুনার জলে গোপীদের সহিত শ্রীক্লঞ্চের জলকেনি-লীনা সন্দর্শন স্থাথ বিভোর হইয়া ভাসিয়া ধাইতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীপান শ্বরূপ প্রভৃতি মহাপ্রভৃকে না দেখিয়া ব্যাকৃশ
কইয়া উঠিলেন। "প্রভৃ কোথায় গেলেন" বলিয়া চারিদিকে সাড়া
পড়িয়া গেল, ভক্তগণ চারিদিকে তাঁহার অত্সদ্ধান করিতে
লাগিলেন; কেহ বা জগল্লাগ মন্দিরে, কেহ বা অপরাপর দেবালয়ে.
কেহ বা উদ্মানে, কেহ বা গুণ্ডিচা-মন্দিরে, কেহ বা নরেন্দে,
কেহ বা চটক পর্বতের দিকে কেহ বা পুরীধাম হইতে পূর্বাদিকে
কোণ কের অভিমুখে মাইয়া মহাপ্রভুর অসুসন্ধান করিতে
লাগিলেন। এইরূপ অসুসন্ধান করিতে করিতে রাত্রির প্রায়
অবসান হইয়া আদিল। কিন্তু কোথাও প্রভৃকে পাওয়
গেল না। ভক্তগণের জন্ম একবারে দমিয়া গেল; তাঁহারা
মনে করিলেন তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীগোরাক ক্লর বৃদ্ধি এবার
একবারেই অম্বন্ধান করিলেন, আর বৃদ্ধি তাঁহারা আর তাঁহার
শ্রীচরণ-দশ্ন-মুখ উপভোগ করিতে পারিবেন না। এই চিম্বার
সকলেই অধীর হইয়া পড়িলেন, যথা শ্রীচরিভামৃতে:—

প্রভুর বিচ্ছেদে কারে। দেহে নাহি মান। অনিষ্ট-আশকা বিচুমনে নাহি আন।

এই সময় ভক্তগণের চিত্তে কিরপে ভাবের উদয় হইয়াছিল, উাহারা কিরপ ব্যাক্ল ভাবে মহাপ্রভুর অসুসন্ধানে ইভস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহজেই হাদরে সে ধারণা করা যাইতে পারে। ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে সমবেত হইলেন, একদল গোক চিন্নাইরা পর্বতের দিক গমন করিলেন। স্বরূপ প্রভৃতি পূর্ব্ব দিকে বাইয়া এভুর অসুসন্ধান করিতে লাগিলে। ষপা শ্রীচরিতামৃতেঃ—

সমুদ্রের তীরে আসি যুক্তি করিলা।
চিরাইরা পর্বত দিকে কথোজনে গেলা।
পূর্বা দিশায় চলে শ্বরূপ লঞা কথোজন।
সিন্ধুতীরে-নীরে করে প্রভুর অবেষণ।

এইরপে অন্থদন্ধান করিতে করিতে গ্রীপাদ স্বরূপ সন্ধ্র সহসা এক মৎসজীবীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার স্কন্ধদেশে জাল, সে কথন হাসিতেছে, কথন বা কাঁদিতেছে আবার কথন বা হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। উহার এই ভাব দেখিয়া স্বরূপ ভাহার নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওছে, এই পথে কোন লোককে বাইতে দেখিয়াছ, আর ভোমারই বা এ ভাব কেন?"

মংসঞ্জীবী বলিল "এই পথে আমি কাহাকেও যাইতে দেখি নাই, আমি সমুদ্রে জাল বাহিতে ছিলাম, সহসা আমার জাল ভার বোধ হইল, মনে করিলাম জালে একটা বড় মাছ পড়িয়াছে, উঠাইরা দেখিলাম যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা নহে, একটা মৃত মহস্য! দেখিনাই ভয় হইল। জাল খুলিতে তাঁহার অক্স-ম্পুশ হইল। ম্পুশমাজ সেই ভূত আমার হলয়ে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমার দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে, বাকা শুভিত হইয়া পড়িতেছে, শরীর রোমাক হইতেছে। সেই মৃতের শরীর পাঁচ সাত হাত দীবল, এক প্রক্র তিন তিন হাত করিয়া দীর্ঘ, হাত পারের অভিসদ্ধি সমূহ খিসরা গিয়াছে, দেখিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে। উহার ছুকু হুইটার

তারা উপরে উঠিয়াছে। কথনও গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, কথন বা আচতন হইয়া পড়িয়া থাকে। এই শবদেহ-ম্পর্শে আমি ভূত-এন্ত হইয়াছি। এক্ষণে ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রতি রাজিতে এথানে মংস্ত ধরি, আর নৃসিংহ স্মরণ করিয়া থাকি, ইহাতে আমায় ভূতে ছুঁইতে পারে না। কিন্তু নৃসিংহ নানে এ ভূতের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠে। সাৰধান, তোমরা ওদিকে যাইওনা।"

শ্রীপাদ স্বরূপের দেহে প্রাণ আসিল। তিনি ব্রিলেন সাক্ষাং
মহাপ্রভূই মংস্ক্রীবীকে রূপা করিয়াছেন। স্বরূপ বলিলেন "আমি
ওবা, কিরূপে ভূত ছাড়াইতে হয় আমি তাহা জানি, তোমার
কোনও ভয় নাই।" এই বলিয়া স্বরূপ আপন মনে ত্রই একটা কথা
বলিয়া উহার মাধায় কর-স্পর্শ করিলেন এবং উহার দেহে তিন
বার চাপড় মারিয়া বলিলেন "আর তোমার ভয়ের কারণ নাই, ভূত
পালাইয়া নিয়াছে। একে মহাপ্রভুর স্পর্শে প্রেমে ধীবর অধীর
হইয়াছিল, তাহার উপরে আবার ভূতের ভয়! স্ক্তরাং উহার
মনোধিকারের প্রবলতা কত, তাহা সহজেই অম্মেয়। শ্রীপাদ
স্বরূপের প্রক্রিয়ায় উহার ভয় তিরোহিত হইল। ধীবর কিয়ৎ পরিমাণে শাস্ত হইল। স্বরূপ তাঁহাকে ব্রাইয়া বলিলেন, "তুনি
বাঁহাকে জালে পাইয়াছ, তিনি কয়ৎ শীক্ষা হৈত্য, প্রেমাবেশ
সমুদ্রে পতিত হইয়াই তিনি ক্রামার জালে আবদ্ধ হইয়াছেন।
বাহাকে বোগীক্রগণও আবদ্ধ করিতে পারেন না, তিনি তোমার
ক্রালে শ্রুছ হইয়াছেন ইবং তোমার মহাতার্কা। উাঁহার শ্রীঅক্ষ

ম্পর্ণেই ভোমার এই প্রেমের উদয় হইগ্নছে, ভয়ের কোন কারণ নাই, তিনি কোথায়, আমাকে একবার দেখাও।"

কিন্তু মংশুজাবীর ইহাতে বিশ্বাস হইল না। সে বলিল 'আমি কতবার প্রভুকে দেখিয়াছি, প্রভু কেমন স্থানর, তাঁহাকে দেখিলো চক্ষ্ আর কিছু দেখিতে চার না। কিন্তু এ এক ভরত্বর বিক্ত আকার। হাত পায়ের জোড়া ছাড়িয়া গিয়াছে, দেখিলে ভয় হয়।'' সর্বাপ বলিলেন, ''প্রেমের বিকারে এইরাপ হয়—ভিন্নি বাস্তবিকই ভোমার সেই নয়ন-ভুলানো প্রাণের ঠাক্র।'' ধীবর আশস্ত হইল, সকলকে কইয়া গিয়া মহাপ্রভুকে দেখাইয়া দিল। ইহারা প্রভুকে ধে অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার এইরাপ বিবরণ লিখিত আছে যথাঃ—

> ভূমে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়। জলে খেতজন্ম বালু লাগিয়াছে গায়॥ অতি দীর্ঘ শিথিল তন্ম চর্ম নটকায়। হুর পথ, উঠাঞা খরে আনন না যায়॥

প্রভ্র এই অবস্থার শ্রীমৃত্তি স্মরণ করেয়া ভক্তগণ নরনজন সংবরণ করিতে পারেন না, যাহা হউক মহাপ্রভূকে ইহার । ধরিয়া তুলিলেন, তথনও তিনি অচেতন, ভিজা কৌপীন তাগে করাইয়া শুদ্ধ কৌপীন পড়াইলেন। বালুকা ঝাড়িয়া বহিবানে শোয়াইলেন। শিক্তিক ফটে ভক্তকে সচেতন করার এক মাত্র মহামক্ষ্য শ্রীক্তকের নাম-কার্তিক। ইহারা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীক্তক। কার্তিন আরাম্ভ ক্রিলেন। বহক্ষণ পরে প্রভূব কর্মে ক্রক্ত-নামু

প্রবেশ করিল। তিনি হুকার করিয়া উঠিরা বসিলেন, আর তংকণং শিথিল সন্ধিনমূহ পূর্ববং জোড়া লাগিল। ভক্তগণের হৃদরে আনন্দ্রোত বহিয়া চলিল। কিন্তু তথনও তাঁহার পূর্ণ বাহাবহা কইল না। প্রভূ অর্ক বাহ্দদশার ইতঃন্তত দৃষ্টপাত করিভে লাগিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খ্রী-থ্রীমহাপ্রভূ তিন দশার সময় অতি-বাহিত করিতেন,—অন্তর্দশা, অর্কবাহ্ন দশা ও বাহদশা। অন্তদশার এক বারেই মূচ্ছাভাব,—ইহাতে বাহ্ডানের লেশ-মাত্রও থাকিত না, তিনি এই অবস্থায় পূর্ণরূপে খ্রীবৃন্দাবনীয় লীলারদাস্বাদন করি-তেন, অর্ক বাহে অন্তর্দশার কিছু ঘোর থাকিয়া যাইত, কিছু বাহ্ন-জ্ঞানও প্রকাশ পাইত। এদখনে খ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন:—

> অন্তর্জনার কিছু ঘোর কিছু বাহুজ্ঞান। সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ্থ নাম। অর্ধবাহে কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে। আকাশে কহেন, সব গুনে ভক্তগণে॥

এই অর্নবাহ্ন দশার প্রভূ আপন মনে প্রলাপ বলিতেন, ভক্তগণ বে তাহার সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার এ জ্ঞান অতি অন্ন থাকিত। এই অবস্থায় তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দরায়কে সধী বলিরাই সম্বোধন করিতেন। উপরি উক্ত ঘটনার পরে অর্দ্ধবাহ্ন-দশার মহাপ্রভূ তাঁহার প্রতাক্ষের বিবরণ বলিতে লাগিলেন:—

> কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বুন্দাবন। দুদ্ধি জনকীড়া করে বজেন্দ্রনাদন ॥

রাধিকাদি সোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি। ধমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥ তীরে রহি দেখি আমি সধীগণ সঙ্গে। এক সধী সধীগণে দেখার সে রঙ্গে॥

শ্রী-শ্রীমহাপ্রভূবে মধুন্যী লীলাদ্থা দশনে বিমুগ্ধ ছিলেন, এই ছত্র করটাতে তাহার সংক্ষিপ্ত লেশাভাস প্রকাশ পাইয়াছে।
নহাপ্রভূম্ক্রিবস্থার শ্রীযম্নার বে অত্যভূত জলকেলি-লীলা-দশন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামিমহোদর শ্রীচরিতামুক্তে
ভাঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

পট্ৰস্ত্ৰ অলম্বাৰে, সমপিয়া সধী করে,
হুদ্ধ শুকু ৰস্ত্ৰ পরিধান'।
কৃষ্ণ শুকু বিজ্ঞা কান্তাগণ, কৈল জ্বলাৰগাহন
জ্বলকেলি রচিল স্থঠান।

সহস্রকর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপীদেবে,
সহস্র পাদ নিকটে গমনে।
সহস্র মুথ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী মন্ম শুনে সহস্র কাণে ॥

ৰত হেমাজ জলে ভাসে, তত নীলাল তার পাঙ্গে, আসি আসি কররে বিশন।

নীলাজ হেমাজ ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে, কোতুক দেখে তীরে স্থীগণ। চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগ্ল, काल देहर क तिन छैलाम। উঠিল পদ্মগুল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল, ठक्रवारक किन चाम्हानन ॥ উঠিল বছ রক্তোংশল, পৃথক পৃথক যুগল, পদাগণের করে নিযারণ। পদ্ম চাছে নুঠি নিতে, উংপল চাছে রাখিতে, চক্রবাক লাগি **লোহার** রণ। भारत्यारभन बरहरूम, हज्याक मेरहरूम, চক্রবাকে পদ্ম আস্থাদয়। ইহা চহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম হৈল বিপরীতি, রুক্তের রাজ্যে ঐছে গ্রায় হয়। মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাক লুঠে আসি, क्रां के इस बारकों के एक वावश्र । অপরিচিত শতার মিত্র, রাথে উংপল এ বড় চিত্র, এ বড় বিরোধ-অবকার॥ कदि कृष्ध थाक्र एस्थारेन। ষাহা করি আয়াদন, আনন্দিত মোর মন, 

হেনকালে নোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বুন্দাৰন, কাঁহা ক্ষণ গোপীগণ,
সে স্থা ভঙ্গ করাইলা॥\*

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু চেতন হইলেন, তাঁহার স পূর্ণ ৰাহ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইল, তিনি প্রীপাদ স্বরূপকে দেখিভে পাইয়া বলিলেন, ''স্বরূপ তোমরা আষায় এখানে জানিলে কেন ?" শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, ''তাত বটেই, তুমি আমাদের হাতের পুতুল কিনা ? তোমার রঙ্গে যে আমাদের প্রাণাস্ত হয়, তাহা ভূমি ভাষিয়া দেখ না। যমুনাভ্রমে তুমি সমুদে পড়িয়া তরজে ভাসিতে ভাসিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, এই ধীবর জালে করিয়া ভোষায় উঠাইয়া

এইরূপ অভ্ত জল-কেলির বর্ণনা শ্রীমন্ত্রাগবতের স্লোকেও প্রকৃতিও হয়

দাই। "সহত্র করে জলদেকে, সহত্র নেত্রে গোপী দেখে, সহত্র পাদ নিকটে গমনাইটা বৈদিক সংগ্রেরই মুর্ত্তিবিশেষ। ঋপ্রেদের পুরুষ-কর্ত্তে এই লীলামর পুরুষের বে আভাস আছে, এখানে তাহার পূর্ণ মধুর লীলা অভিব্যক্ত হইরাছে। এই জলকেলির পরেই বন্তবরণ। বন্তবরণের রহস্ত অভি নিগৃষ্ণ। জনেকে ইহার অনেক প্রগায় বাখ্যা করিরাছেন। চক্রবাক্ হেমাজ ও নীলাজের ইল্রজান-লীলা প্রেমিকভক্তগণেরই আবাস্তা। বিরোধান্তাস ও অভিশর্জোক্ত শ্রন্তুতি কাব্যালকারের লক্ষণ সাহিত্যদর্পনে এইবা। প্রেমিক পাঠকগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভূব দৃষ্ট এই জভাক্ত জলকেলি লীলার রসাযাদ সভোগ করন। অভক্রগণের ইহাতে প্রবেশাক্তি রাই।

বিকার রাই।

বিকার রাই।

বিকার রাই।

বিকার রাই।

বিকার বাব্রিয়া প্রায়ান করিরাছিল পাঠকাণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভূব দৃষ্ট এই জভাক্ত জলকেলি লীলার রসাযাদ সভোগ করন। অভক্রগণের ইহাতে প্রবেশাক্ষিকার রাই।

বিকার বাব্রিয়া শ্রেমান্ত্র বাব্রিয়ার বিকার রাই।

বিকার রাই।

বিকার রাই।

বিকার বাব্রিয়ার বাব্রিয়ার বিকার বিকার বাব্রিয়ার বিকার বাব্রিয়ার বাব্রিযার বাব্রিয়ার বাহ্রিযার বাহ্রিযার বাহ্রিয়ার বাহ্রিয়ার বাব্রিযার বাব্রিযার বাহ্রিযা

ভোষার স্পর্লে প্রেষোম্বত ইইরাছিল। আমরা গত রাত্রিতে তোমার দেখিতে না পাইরা সকলে সারানিশি তোমার অলেবণ করিরা বেড়াইরাছি। ভাগ্যে ধীবরের মুখে তোমার সংবাদ পাইয়াছিলাম। ভূমি মৃহ্ছাছলে বৃন্দাবনে ক্রীড়া দেখ, আর ভোমার মৃহ্ছা দেখিরা আমরা সকলেই অন্থির ইইরা পড়ি। বাহা ইউক, ক্ষুনাম করিভে করিতে ভোমার অর্দ্ধ বাহ্য ইইল, দেই অবহার এতক্ষণ তুমি প্রণাপ করিভেছিল।

ইহা গুনিরা প্রভু বলিলেন, "বলে দেখিলাম, নীওন্দাবনে ক্লফ্ল সোপীগণ-সঙ্গে রাদ করিতেছেন। অতঃপরে জলক্রীড়া করিয়া বন্ধ ভোজনে প্রবন্ধ হইলেন, আমার মনে হর আমি বুলি দেই অনের প্রশাপ করিতেছিলাম।" অরূপ বলিলেন, "ভূমি বা কর তাই ভাল। এখন উঠ।" এই বলিয়া নীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া খরের ধনকে ঘরে আনিলেন, ভক্ত গণের আরু আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা দারানিশি কাগিয়া যে হারাণ ধনের অবেষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলা দক্ষে-কীর্ত্তন করিছে লাগিলেন।

এই নীগাটীর আছম্ভ অভাতৃত। শ্রীণ কবিরাজ গোবামী এই নীলার আভাস দিয়া আলোচা অধাায়ের প্রারম্ভে একটী শানীকাদময় মঙ্গলাচরণ প্রোক রচনা করিয়াছেন, যণা:---

> শরজ্যোৎস্লাগিলোরবক্লনরা জাত্যমূনা-ভ্রমান্তাবনু বোহন্মিনু হরিবিরহতাপা বি ইব।

নিমগ্রো মুচ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্তিমথিলাং প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবত স শচীক্তুরিছ নঃ॥

অর্থাং যিনি শরংজোংলাপুলকিত দির্দর্শনে যমুনাত্রমে হরি-বিরহতাপার্থির আয় বিশাল সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং দেই সমুদ্রে নিময় হইয়া সারানিশি সমূদ্র জনে মুক্তিত অবস্থায় ছিলেন, প্রভাতে যিনি অপণ দারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেই শচী-স্ত আমাদের রক্ষা করুন।

প্রীশ্রীমহাপ্রভু দিবানিশি প্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভার থাকিতেন, কিন্ত যথন তাঁহার বাহজান হইত, তথন মহাভাগবতের স্থায় তাঁহার হৃদয় ভক্তিভাবে পরিপ্লুত থাকিত, এই সময়ে অমৃচর সহচর প্রভৃতি কে কোথায় কি ভাবে আছেন, তিনি মাতৃভক্তি। তাঁহাদের সংবাদ লইতেন, স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর কথা তাঁহার মনে পডিত। তিনি প্রতিবংসরই মায়ের খবর লইতেন। মায়ের জন্ম তাঁছার প্রাণ কাঁনিয়া উঠিত। বৃদ্ধা জননী তাঁহার জন্ম উন্মাদিনীর ক্লায় দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন. রন্ধনশালার ষাইরা রন্ধন করিতে বসিরা কেবন উভারই কথা। ভাবিতেছেন, তুইটী বাস্তশাক দেখিয়া মনে করিতেছেন "আমার" নিমাই এই বাস্ত্রশাক কত ভালবাসে, আমি এই শাক রাঁধিতেছি. श्राय जामात निमारे (काशाय, त्यश्मयी मा जामात এरेक्नभ जानियार বা কত অশ্ৰপাত করিতেছেন।" শ্রীগোরাঙ্গ বন্ধা মেহমন্ত্রী জননীর এই সকল ভাবের কথা স্বরণ করিয়া সময়ে সময়ে মায়ের নিমিত্ত প্রেমিক স্বদয়ের ইহাই স্বভাব। জননীকে বাাকুল হইতেন।

শ্রবোধ দিবার জন্ম মাড়ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতি বংসর অতিপ্রিক্ত শ্রীশ্রগদানন্দ পণ্ডিতকে বঙ্গদেশে পাঠাইতেন, পণ্ডিত জগদানন্দ রদ্ধা শ্রীশ্রীমাতার নিকট মাসিয়া নিমাইর প্রাণের কথা বলিতেন, নিমাই যে তাঁহার ভন্ত ব্যাকৃল থাকেন, নিমাই বে সভন্ত ভাঁহাকে শ্বরণ করেন, শ্রীশ্রীশচীমাতার চরণে পণ্ডিত জগদানন্দ ভাঁহা নিবেদন করিতেন। যথা শ্রীচরিতারতে :—

প্রভার অভান্তপ্রির পণ্ডিত জগদানন্দ ।
বাঁহার চরিত্রে প্রভ্ পায়েন আনন্দ ॥
প্রতি বংসর প্রভ্ তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদ-চঃধিতা জানি জননী আখাদিতে ॥

পণ্ডিত জগদাননকে এপোরাঙ্গ কত প্রাণের কথা বলিয়া
দিতেন, দে সকল কথা মনে করিলেও অল্ল সংবরণ করা যায় না।
পাঞ্চত জগদানন্দ নবহাঁপে যাইতে উন্মত হইয়াছেন, মহাপ্রভু মারের
জন্ম উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া নিজ হাতে উহা বাধিয়া দিতেছেন, আর জগদানন্দকে বলিতেছেন, "আমার হংঝনী মাকে মহাপ্রসাদ দিয়া আনার প্রশাম জানাইও, আমার হইয়া তুমি তাহার
বীচরণ ধরিয়া আমার মাকে প্রণাম করিও এবং বলিও, 'মা আমার
মনে করিলেই আমি তাহার প্রীচরণের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া
ভাহাকে বন্দনা করি, যথন তিনি রন্ধন করিয়া আমার কথা মকে
করেন, আমি তৃৎক্ষণাং বাইয়া তাহার প্রস্তুত অয়াদি আহার করি'।
মাকে জারও বলিও যে তোমার নিমাই ব'লয়া দিয়াছে, 'মাতার
ধ্বিবা করাই আমার পরম ধর্ম, কিন্তু বাতুল হইয়া সয়্কাস ধর্ম গ্রহণ

করিয়াছি, তাঁহার সেবা না করার আমার যে অপরাধ হইতেছে, দরা মরা জননী যেন আমার এই অপরাধ ক্ষমা করেন, আমি চিরদিনই ভাঁহার আজাকারী সন্তান। তাঁহার শ্রীমুখের আজাতেই আমি এই নালাচলে পড়িয়া রহিয়াছি, এজীবনে তাঁহার শ্রীচরণ ভূলিতে পারিব না।' জগদানন্দ, বিশেষ করিয়া আমার মায়ের চরণে আমার এই কথাগুলি বলিও।"

এই কথা বলিতে বলিতে মাতৃতক্ত শ্রীগোরাঙ্গ মায়ের জক্ত নিজ হাতে মহাপ্রসাদগুলি বাধিয়া দিলেন, মায়ের কথা মনে পড়িয়া ভাঁহার কমলনেত্রে অঞ্চবিন্দু দেখা দিল, একটা একটা করিয়া অঞ্চবিন্দু গড়াইয়া গড়াইয়া পাড়ু গণুস্থল প্লাবিত করিয়া তুলিল। অজি ক্টে সে বেগ সংবরণ করিয়া জগদানন্দকে বিদায় দিলেন। এই বিবরণ অতীব মধুমন্ত্রী ভাষায় শ্রীচরিতামূতে লিখিত হইয়াছে, যথা—

নদীয়া চলহ, মাতারে কহিও নমন্বার।
মান্ন নামে পাদপত্ম ধরিহ তাঁহার ॥
কহিও মাতারে, "তুমি করহ স্মরণ।
নিতা আসি আমি তোমার বন্দিঞে চরণ ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোকন।
সে দিন অবশ্য আসি করিঞে ভক্ষণ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আসি করিলুঁ সন্ত্যান।
বাতুল হইরা আসি কৈলুঁ ধর্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
ভোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥

নীলাচলে আমি আছি তোমার অজ্ঞাতে। যাবং জীব তাবং তোমা নারিবে ছাডিতে॥''

শীকৃষ্ণ-প্রেমানার মহাপ্রভ্র হাদরে মাতৃভক্তি কিরপে প্রগাঢ় ছিল, এই করেক ছত্র পাঠে তাহার সমুজ্জন নিদর্শন পাওয়া যাই—তেছে। কর্ত্রবা জ্ঞানের সহিত উন্মাদিকা ভক্তির এইরপ মাথামাথির সমুজ্জন উদাহরণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিনি সংসার-রূপিণী ক্ষুদ্রতটিনী চ্ল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ-প্রেমের অনস্তমাগরে কর্ণাপ দিয়াছিলেন, দিনরজনী তাহাতেই যিনি বিভোর ছিলেন, এখন বাহাজ্ঞানের ক্রণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হংখিনী জননীর কথা মনে পজিয়া গেল। তিনি মায়ের জন্ত মহাপ্রসাদ বাধিতে বিদলেন, এবং নয়ন-জলে নেত্র ভাসাইয়া মায়ের শ্রীচরণে বলিবার জন্ত পণ্ডিছ জগদানন্দের নিকট কত কথা বলিয়া দিলেন। তাই অনস্তভাবগ্রাহী শ্রীল কবিয়াজ গোস্বামী শ্রীচরিতামূতের অস্তালীলার উনবিংশ পরি-চ্ছেদের বন্দনা লোকে লিথিয়াছেন:—

বন্দে তং কৃষ্ণ-টৈতন্তং মাতৃউক্তশিরোমণিং প্রলপ্য মুখ সক্ষরী মধ্যানে ললাসঃ স ॥

অর্থাৎ যিনি শ্রেমোন্মাদে ভিত্তিতে মুখ-সজ্মর্থণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যানে প্রকাপ করিয়াছিলেন, সেই মার্ভক্তশিরোনণি শ্রীক্ষণ-তৈ ভক্ত দেবের বন্দনী কিরি। শ্রীক কবিরাজ পরারেও শিধিয়াছেন —

মাতভক্তের প্রভূ হয় শিরোমণি।

সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥
ভক্তনাত্রেরই প্রভূর এই লালাটা নিরস্তর অত্করবমোগ্যু । নাভূ-

ভক্তি কৃষ্ণভক্তির সাধন-স্বরূপ। প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপণী স্নেংময়ী জননীর কথা স্বরণ করিলেও মাতৃভক্ত সম্ভানের হৃদয়ে ভক্তির বিভা প্রবাহ উপস্থিত হয়।

পণ্ডিত খ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভর প্রেরণায় যথাসময়ে নবরীপে উপ স্থত হইলেন। শচীমার হাতে মহাপ্রদাদ দিয়া তাঁহার এচিরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেম এবং তাঁহার প্রাণের নিমাই ভক্তিভরে: যে নকল কথা বলিয়া मिक्षािहालन, जुगमानम धीरत धीरत একে একে माटे मकन कथा শ্রচীমার নিক্ট কাত্রকণ্ঠে নিবেদন ক্রিলেন। স্লেহ্ময়ী জননীর নয়ন-যুগল হইতে অশ্রধারা প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল পরিসিক্ত করিয়া চলিল, তাঁহার কণ্ঠ স্তস্তিত হইয়া গেল। কিয়ংক্ষণ তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না. কেবল জগদানন্দের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। জগদান্দ গদুগদ কঠে বলিলেন,—"মা স্থির হউন, আপনার অঞ্লের নিধি লেহের নিমাইর কোন তঃথ নাই। তিনি দিনরজনী ক্ষুপ্রেমে রিক্লোর থাকেন, আমরা সকলেই প্রাণপুণে তাঁহার সেবা করি। যথুন তাহার বাছজ্ঞান থাকে, তথন তিনি যত কথা বলেন তাহার হধ্যে আপনার কথাই বেনী। এমন মাতৃভক্তি,—মায়ের প্রতি এরূপ অসুরক্তি আর কোথাও দেখি নাই। মা বলিলেই তাঁহার চলচল नद्रनयुगन अञ्चलका भूर्व इटेशा छेट्यु वाका भन्। म. इटेशा भएए, মাত্রারা শিশুর ভায়ে আপনার নিমাই মা মা কলিয়া অধীর হন।" एक स्ट्रामी कुनती शहशह कर्छ बुल्हिनन, 'वावा क्शहानन नीवन হও, ও সকল কথা আর আমার নিকট বলিও না। আমি,—অভাগিনী; ভাই প্রহারা হইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছি। আমার নর-নের মণি ভোমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, ভোমরাই ভাহাকে দেখিও।" এই বলিয়া শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রসাদাদি খুলিলেন, উহা হইতে কিঞিং লইয়া গৃহাভাস্তরে বধ্নাতার নিকটে গেলেন, দেখিতে পাইলেন বধ্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের কোণে বিসিয়া কান্দিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। মেছে ঢাকা চাঁদের মত তাঁহার মুধমগুলে রুক্ষ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, নয়ন জলে বদনমগুল কেশগুলিসহ পরিসিক্ত হইয়া পড়িয়াছে, নয়ন জলে বদনমগুল কেশগুলিসহ পরিসিক্ত হইয়া গিয়ছে। শচীমাতা বধ্মাতার অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কান্দিয়া উঠিলেন, তাঁহার রোদন শুনিয়া প্রতিবেশী ঠাকুরাণীরা উপস্থিত হইলনে, বধ্মাতাকে সচেতন করিলেন, শচীমাতাকে শাস্ত করিলেন এবং পণ্ডিভ জগদানন্দের আহারের ব্যবস্থা করিলেন।

পণ্ডিত জগদানন্দের আগমনে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল।
সকলেই জগদানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীর অক্রজলের বিরাম নাই। তিনি এই
অবস্থাতেই সকলের হাতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। ধীরে
ধীরে জনতা অপসারিত হইল। জগদানন্দ একমাস কাল শচীমাতার
নিকট থাকিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মহাপ্রভুর সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপরে তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের ভবনে উপথিত হইলেন। শ্রীমদদৈতাচার্য্য পণ্ডিত জগদানন্দকে পাইয়া পরম
ক্রান্দিত ইইলেন, মহাপ্রভুসমন্দ্রে কক্ত কথা জ্ঞিজাসা করিতে লাগি-

বেন। অগনানদ আচার্ব্যের সহিত শ্রীগোরাঙ্গ সহস্কে নিবিষ্টভাবে।
আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হটলেন; আপরাপর ভক্তগণ একমনে
অপনানদের স্থামাধা কথা শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিলেন। পশুভ জগনানদ কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নীলাচতে প্রত্যান বর্ত্তন করিবার নিমিত্ত উপ্তত হইলেন।

শ্রীমদদৈতাচার্যা এই সময়ে জগদানদকে তরজা-প্রহেশিকার ভাষায় ঠারেঠোরে একটী নিগুড় কথা বলিয়া দিবেন, যথা---

প্রভূকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন ঠাঁর চরণে আমার।
বাউলকে কহিও, লােকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও, কাজে না আছে আউল।
বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল॥ \*

<sup>\*</sup> শ্রীমনবৈত্তাচার্য মাধারণ লোকের নিকট নিস্ট সংবাদ অপ্রকাশ রাখিবার নিষিত্তই প্রচেলিকার ভাষায় এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সাধারণ লোকে
ইহার অর্থ না বুঝিতে পারে, ইহাই যখন আচার্যপ্রত্ব শ্বভিপায় ছিল, তখন আমাদৈর মত সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রচেলিকার ঝাখ্যা করিতে প্রস্তুত হওরাও
পৃষ্ঠতা মাত্র। স্থান্তিত স্থোম্য রাজিগণের মধ্যে খিনি যেরপ ইহার অর্থ বুঝিথেন, অপরকেও ওাহারা সেইরপ বুরাইবেন। তবে এই প্রচেলিকার অর্থ সম্বর্ধে
শ্রীমন্বহাপ্রত্ব প্রায় প্রিমুখে কিঞ্ছিং আভান বিয়াছেন, যথায়ানে ভাষা উলিখিত
ইইবে। এইলে আম্বরা কেবল "বাউল' ও 'আউল" এই ছুইনি শন্দের অর্থ প্রকাশ
শ্রীক্রিছিঃ "রাউর" শ্রাট্র বায়ুল শন্দের অপ্রশেণ। হিন্দুবানী ভাষায় এই

আচার্য্যপ্রভুর প্রহেলিকা গুনিয়া পণ্ডিত গ্রীজগদানল একটুক হাসিয়া বলিলেন "একি প্রধেলিকা। আচ্চা, আমি ঠিক এই কথাই মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া বলিব।"

পণ্ডিত জগদানক যথাসময়ে নীলাচলে প্রুছছিলেন, এই মহান প্রভাৱ নিকট ই শিচী মাতার সংবাদ দিলেন, নদীয়াবাসীদের ও শান্তিপুরবাসীদের সংবাদ দিয়া ই মদাচার্যার প্রছেলিকাটী অবিকলভাবে বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহার যে আজ্ঞা তাহাই হইবে" এই বলিয়া নীরব হইলেন। এপাদম্বরূপ এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। যথন পশ্ভিত ইজিগদানক ই মদাচার্যার প্রহেলিকা বলেন, স্বরূপ ভাহা মনোবারের সহিত প্রবণ

শব্দটি "বাঝালো" "বাওল" বাওলী ইত্যাদি রূপে বাবহৃত হয়। বাডলে, বাউরা, বাউলা ইত্যাদি রূপেও অণিকিত ইত্র লোকেরা পশ্চিমাকলে এই শব্দটির বাবহার করিরা থাকে। বাউল শব্দের অর্থ বাঙ্কল। ভগবংরপ্রমোদ্যন্ত বাহিগণের উন্নাদ লক্ষণ দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে "বাউল" নামে অভিনিত্ত করিত। ঐচরি লায়তে বহুছানে 'বাউল' শব্দের এইরূপ বাবহার আহহু, যথা— "দশেন্দ্রির শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি" "আমিত বাউল এক কহিতে আন কহি, তৃংকর তরঙ্গে আমি সদা যাই বহি।" আউল শব্দটি আকতল শব্দের অপভংশ। শব্দপ্রের বার্ম বাবহুল শর্দির বাইল শব্দের অপভংশ। শব্দপ্রের আউল শব্দের অর্থত অত্যাদ্র বাবহুল শর্দির আউল শব্দের পরিলত হইয়াছে। দক্ষত্রই আউল শব্দের অর্থ উত্তম ও প্রের। কাজে নাহিক "আউল" অর্থাৎ কাজে কেই উত্তম নহে। এই কাজ কোন্ প্রকার কালে, বৃদ্ধিমান ব্যক্তিপ্র তাহাও ব্রিয়া দেখিবেন। কোন্ প্রকারের বাউলের কার্যে কোন্ প্রকারের কঠি হয় তাহাও বিবেচা। "হাটে নাঃ বিশ্বাহু চাইল" এই হটি ও চাউল কোন্ প্রকারের কঠি হয় তাহাও বিবেচা। "হাটে নাঃ

করিতেছিলেন। মহাপ্রভূ ইহা শুনিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, প্রাক্রিপাদস্বরূপ তাহাও মনোবোগের সহিত্যপ্রবণ করিয়াছিলেন, প্রহেলিকার মর্ম্ম বৃথিয়া তিনি মহাপ্রভূকে বলিলেন, "আচার্যপ্রভূ একি হেয়ালী বলিয়া পাঠাইয়াছেন! আমিতো ইহার কোন অর্থ্য বৃথিতে প্রারিলাম না"। শ্রীপাদ স্বরূপের কথার মহাপ্রভূ এই তরজার একটুকু আভাস দিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

প্রভূ কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশান্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্কাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।
তব্জার না জানি অর্থ কিবা তার মন।
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহ বৃঝিতে নারি তক্জার অর্থ॥

শী শীমহাপ্রভ, আচার্য্য প্রভ্র তর্জার যে মর্থের আভাস দিলেন তাহাতে ব্যা যাইতেছে, যে আচার্যাপ্রভূ তাঁহাকে উপাসনার নিমিত্ত এবং প্রেমভক্তি বিস্তারের নিমিত্ত আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হওয়ায় এখন উপাস্থা দেবতাকে "গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থানম্" বলিয়া বিদায় দেওয়ার জ্ঞাই যেন এই প্রেফুলিকাময় সংবাদ দিয়াছিলেন।

্ন ইহাতে মনে হয়, মহাপ্রভুর অবতারের পূর্বে লোকসকল অসু-কন্-বিষয়-সংখ্যমগ্র থাকিত, রিবেক-বৈরাগোর বেশাভাসও কাহার ষ্কারে উদিত হইত না, প্রেমভক্তি ত অতি দ্রের কথা। শ্রীমদ্আচার্যাপ্রভূ জীবের এই তর্দশা দেখিয়া শ্রীভগবানের অবতারের
নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। বের্গেশর আচার্যাপ্রভূব আরাধনায় স্বরং
জগবান্ অবতার্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনে বিগাসের স্থানে বৈরাগা
ও নান্তিকতার স্থানে ভগবদ্ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত
হইল, অবশেষে প্রেমের বস্তায় "শান্তিপুর ভূবু, নদে ভেসে যায়"
এমন অবস্থা দাঁড়াইল। লক্ষপতির সস্তান শ্রীরঘুনাথ দাস কৌপিন
পড়িয়া পথের ভিথারী হইলেন। সংসারের দিকে অনেকেরই আকর্বণ রহিল না। সংসারের নিতানৈমিত্তিক কার্যোও লোকের আর
তেমন যত্র রহিল না। আচার্যা প্রভূর নিকট এ দৃশ্রও অতিরিক্ত
ৰলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে মহীয়সী শক্তির মহাপ্রভাবে এই
বিশাল বস্তা প্রবাহে সমগ্রদেশ ভগবংপ্রেমে ভাসিয়া যাইতে লাগিল,
শ্রীমদ্যাচার্যাের নিকট ভাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইল, উহার
সংযম ও সংব্রণ প্রার্থনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল।

তাই মহাপ্রভূ বলিলেন, "আচার্য্য পূজক। তিনি উপাসনার জন্ত আবাংন করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাসনার উদ্দেশ্য শেষ হইরাছে, এখন দেবতা বিসর্জন দিতেছেন। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার তর্জার মর্ম্ম, অথবা ইহাই কিনা, তাহাই বা কি করিয়া বলিব ? আচার্য্য প্রভূ মহাযোগেশর। কিরূপে তর্জা করিতে হয়, তিনিই তাহা জানেন। তাঁহার প্রহেলিকার অর্থ অপরের হর্ষোধ্য।" প্রীপাদস্করপ মহাপ্রভূর কথা শুনিয়া বিমনা হইলেন। ভক্তগণের স্থনীল স্থান্যাবাশে মৃহস্থা এক কাল মেব দেখা দিল, সকলেই বিষয় হইয়া পড়িলেন।

এই দিন হইতে মহাপ্রভুৱ ভাবরাজ্যে সহসা এক বিশাল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি ইহজগতে অবস্থান করিয়াও যেন জ্বগংছাড়া ভাবে বিভোর হইরা পড়িলেন। খ্রীক্রফ-বিরহের দারুণ দশা দিওব वाजिया जैठिन। मिनवामिनी (कवनरे जेमामावन्ना,--कवनरे अनान। মহাপ্রভুর এই দশা দেখিরা ভক্তগণের হৃদয়ে বিদার্গ হইতে লাগিল। অতি অলকাই তাঁহার বাহজান থাকিত, তাহাও পূর্ণ জ্ঞান নহে— ন্ধর্মবাহ্ন দশা মাত্র। একটা কথার উত্তর দিতে না দিতেই তিনি স্মাবার বিভোর হইয়া ক্লফময় রাজ্যের মহাস্বপ্নে প্রমত্ত হইতেন,— কুষ্ণবিরহের সেই আকৃণতা, সেই হাহাকার, সেই মুর্চ্ছা মহা-প্রভুর এই মহাভাবভরঙ্গে ভক্তগণ একবারে ব্যাকুল হইয়। পড়ি-তেন। এক সুহূর্তও তাঁহাকে একাকী রাখিয়া কেহ কোন স্থানে স্বস্থির থাকিতে পারিতেন না। এই দশা লিখিয়া প্রকাশ করার বিষয় নহে, গান্তীরার মহাগন্তীর ভাব মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। আকারে, ইঙ্গিতে, স্বরে, ভাব-ভঙ্গীর গভীরতাম যাহা প্রকাশ পায়, ব্যঞ্জনা-শক্তিতে যাহা অভিবাক্ত হয়, বিশেষতঃ জড়াতীত মহারদময় মহাভাবের যে প্রবাহ, মহাপ্রেমিকের হৃদয়ে উচ্ছিদিত হইয়া ভাষায় বা আকারে ইঙ্গিতে ঈষদ্ ব্যক্ত হয়, সেই দকল ভাবের আভাস দর্শক বা শ্রোত্বর্গ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারেন, উহা অপরে সম্পূর্ণ অবোধ্য।

শ্রীমদবৈতাচার্য্যের তরজা-প্রহেলিকায় শ্রীমন্মমনাপ্রভুর শ্রীক্বঞ্চন বিরহোন্মাদ অধিকতর প্রগাড় হইরা উঠিল। এই অবস্থায় তাঁহার ক্বঞ্চ-বিরহ-ব্যাকুলতার অপের মে এক গভীরতর ভাবের উদ্ধান ছইত, তাহা উদ্যুণা দশা নামে অভিহিত। ঐচিরিতামূতে লিথিত হইয়াচেঃ—

উন্নাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
উদ্যূণী দশা রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচন্ধিতে কুরে ক্ষেত্র মধুরা-গনন।
উদ্যূণী দশা ( \* ) হৈল উন্মাদ-লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রল্পন।
স্বরূপে পুছরে জানি নিজ স্থীজন॥

(\*) উদ্যূপী দিবোাঝাদেরই অন্তর্ভাব ৷ ইহার লক্ষণ এইরূপ : -
"স্তাদ্বিলক্ষণমূদ্যুপী নানাবৈব্যুচেষ্টিত্ম"

নানাপ্রকার বিচিত্র লক্ষণপূর্ণ বৈবশু-চেষ্টাই উদ্যুণ্। নামে অভিহিত। উদ্ ঘূর্ণার উদাহরণ এইরূপ—

> শ্যা। কুঞ্জগৃহে কচিধিতফুতে সা বাদসজ্জায়িত। নীলাভং ধৃতথণ্ডিতা বাবহৃতিশুঙী কচিভুৰ্জ্জি। আঘূৰ্ণতাভিসায়নংভ্ৰম্বতা ধ্বান্তে কচিদ্দারণে রাধা তে বিরহোদ্গম্প্রমাথতা ধ্বেন কাং বা দ্যামু॥

অর্থাৎ এক্স-বিরহিণ এমতী রাধার কথা জিল্লাসা করায় উদ্ধব বাললেন "হছদ এমতী ভোমার বিরহে ভ্রান্তিবশতঃ বাসকশ্যার প্রায় কুপ্তগৃহ সজিত করেন, কথন গভিতাভাবে হট হইয়া নীল মেঘকে তর্জন করেন, কথন বা অভি-সাহিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করেন, এরাধাপ্রেমের গভি অভি বিচিত্র। ধতেমার বিরহে তাহার কোন্দাইবা না হইতেছে।"

শ্রীপাদম্বরূপ ও রামানন্দ রায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কিরুপ সেবা ক্রিতেন, ইহা হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এইরপে গৌরাঙ্গস্থনর রাধাভাবে বিভোর হইয়া একবারে বিরহ-বাাকুল হয়য় উঠিলেন। শ্রীপাদ রামানন্দকে সমুথে পাইয়া বিশাথা মনে করিয়া তাঁহার গলে হাত দিয়া তিনি মর্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিতেছেনঃ—

> ক নন্দক্লচন্দ্রমাঃ ক শিথিচন্দ্রিকালস্কৃতিঃ ক মন্দমুরলীরবঃ ক ফু স্থরেন্দ্রনীলছাতিঃ। ক রাসরকতাগুবী ক সথি জাবরক্ষোষধিঃ নিধিশ্বম স্কৃত্তম ক বত হস্ত হা ধিগ্বিধিন্। \*

সখি, নন্দক্লচক্রনা কোথায়, শিখওভূষণ মক্তমুরলীরব শ্রীক্ষণ কোথায়, ইক্রনীলমণিছাতি আমার দেই শ্রামস্থলর কোথায়, দেই রস গাওবী কোথায়, সথি আমার প্রাণিরক্ষার ঔষধি কোথায়; হায় হায়, আমার দেই স্বয়ত্তম কোথায়? হাহ!, এতাদৃশ প্রিরতনের সহিত যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাইল, দেই বিধিকে ধিক!

মথুরানগরং কৃষ্ণে লবে ণলিতমাধবে। উদ্যুর্ণেয়ং তৃতীয়াকে রাধায়াঃ স্ফুটমীরিতঃ॥

অর্থাৎ ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে একুফের মধুরাগমনের পরে এমতীর উদ্ভূর্বা দুশা স্পষ্টরূপে ব্যতি হইরাছে।

এটি ললিতমাধবের ৩ অঙ্কের ২৫ শ্লোক। শ্রীল রূপগোষামী
 উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে উন্তুর্ণা লক্ষণ ও উহার উনাহরণ লিথিয়া পরে লিথিয়াছেন—

জীচরিতাসতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে. — उत्मन्तकृत इध-निन्, कृष्ण जारह शूर्ग हेन्नू জন্মি কৈল জগৎ উল্লোব। শার কান্ত্যামৃত পিয়ে, নিরস্তর পিয়া জীরে উজনের নয়ন-চকোর॥ স্থি ছে। কোথাও রুফ্ট করাও দর্শন। ऋरं क यां हात मूथ, ना तिथित कारहे तूक, नीघ (नथाও, ना त्रह कीवन ॥ धरे उरखत तमगी, कामार्क उश्च कूम्मिमी, নিঞ্করামূত দিয়া দান। প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই দেখাও স্থি ! রাখ মোর প্রাণ॥ কাঁহা সেই চূড়ার ঠাম, শিথি পুচ্ছের উড়ান, नवस्याच (यन इक्षपञ् । পীতাম্বর তড়িদ্হাতি, মুক্তমালা বকপাতি নবাস্থদ জিনি খ্যামতমু ॥ একবার যার নয়ন লাগে. সদা তার হদরে জাগে, কুষ্ণতমু বেন আম্র-আঠা। नात्रीत मान देशान यात्र, याञ्च नाहि वाहितात्र, তমু নহে,—দেয়াকুলের কাঁটা। নিনিরা ত্রালহাতি, ইন্দ্রনীলন্ম কাঞ্চি,

ষেই কান্তি ব্লগৎ মাতায়।

শৃঙ্গাররস ছানি, তাতে চক্র ক্লোংগা ছানি, জানি বিধি নির্মিল তায় ॥ कै। हा त्म भूद्रमी-श्विन, नवाल्य किन, জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। উঠি ধার বজজন ত্ৰিত চাত্ৰগণ। আসি পিয়ে কাস্ত্যামূতধার॥ মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, স্থি। মোর তেঁহো স্থন্তম। দেছ জীয়ে তাঁহা বিনে. ধিক এই জীবনে, তিছো করে এত বিডম্বনা। যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, ৰিধি প্ৰতি উঠে ক্ৰোধ-শোক। বিধিকে করে ভং সন. কৃষ্ণ দেয় ওলাহন, পডি ভাগৰতের এক শ্লোক। সেই শ্লোকটী এই :---অহো বিধাত স্তব ন কচিন্দরা, সংযোজা মৈত্রা প্রণয়েন দেহিন:। তাংশ্চাকতাৰ্থান বিযুনঙ,কাপাৰ্থকং, বিচেটিতং তেইউকচেটিতং যথা ॥ ৩॥

কর্মাৎ গোপীরা বলিতেছেন, হে বিধাত! ভোমার দরায় লেশমাত্র নাই! তুমি কিনা কীবদিগকে মৈতী ও প্রণম্নপাশে সাবদ্ধ ক্রিরা

का ३०।७२।५२ ।

তাহাদের মরোরথ পূর্ণ হইতে मा হইতেই আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। তোমার এই চেষ্টা ব,লকের স্থায় অসঙ্গত। শ্রীচরিতা-মূতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাপদ আছে।

না জানিদ্ প্রেম মর্মা, বার্থ করিদ্ পরিশ্রম,

তোর চেষ্টা বালক সমান।

তোর যদি লাগ পাইঞে, তবে তোরে শিক্ষা দিঞে এমন যেন না করিস বিধান॥

অরে বিধি! তোঁ বড় নিঠুর।

অন্তোগ্রহর্শ ভ জন, প্রেমে করিয়া দক্ষিণন, অকৃতার্থান্ কেনে করিদ্ দুর॥

অরে বিধি! অকরণ, দেখাইয়া কুষ্ণানন, নেত্র-মন লোভাইলি অধার:

करनक कतिराज भान, काफ़ि निनि अग्रशन, भाष किलि पत्र-अभशत ॥

অক্রুর করে তোনার দোষ, আনায় কেনে কর রোষ ইহা যদি কহ গুরাচার।

তুঞি অক্রমূর্ত্তি ধরি, ক্ষণে নিলি চুরি করি, অন্তের নহে ঐছে বাবহার॥

আপনার কর্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ, তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।

যে আমার প্রাণনাথ, একতা রহি যার সাথ, (महे कुक इहेन निर्वृत् ॥

শহ তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে ক্ষফের নাহি ভর।
ভার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রাণয়।
ক্ষফে কেনে করি রোষ, আপন হুদ্দৈব দোৰ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল।"
এই মত পৌররায়, বিষাদে করে হার হার,
"হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি ?"
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
'গোৰিন্দ দামোদর মাধবেতি।" \*

মহাপ্রভুর এইরূপ বিশাল বাাকুলতায়,—এইরূপ চিত্তোমাদক জনেকিক ব্যাপারের দময়, শ্রীপাদস্বরূপ ও কন্বিদারক ব্যাপার শ্রীরামরায় জাঁহার চরণপ্রান্তে বিদিয়া জাঁহার শিংস্থনা ও পরিচ্যা ক্রিতেন।

🎒 চরিতামৃতকার লিথিতেছেন : —

' ভবে স্বন্ধপ রামরায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভূর করে মার্যাসন।

<sup>\*</sup> ইতঃপূর্বে শ্রীভাগবতের "অহো বিধাতঃ" লোকের এবং ইহার ব্যাব্যায় শিক্ষীর অগ্ননাচনা করা হইরাছে, স্বতরাং এছলে এ সম্বন্ধ কিছু বলা তইক বা।

পাইয়া সঙ্গম-গীত,

প্রভুর ফিরাইল চিত্র,

প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥

मन किकिश दिन रहेन वर्षे, किन्दु প्रकारभन्न रम सङ्गान थायिन না, বিরহের সেই বিপুল তাপ মিলন-সঙ্গীতেও নিভিল না। মহা-প্রভ এক একবার এক প্রকার ভাবে আগ্নেয় গিরির ক্যায় হৃদয়ের বিরহানলের দাহকরী শিখা প্রলাপের ভাষায় বহিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধাকাল অতিবাহিত হইল, দণ্ডের পর দণ্ড এইরূপ ভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বরূপ ও রামহায় ভাবের সবিশেষ বাহ্য প্রাবল্য না দেখিয়া মনে করিলেন, প্রভুক্ত ক্রমের তরঙ্গ বঝি প্রশমিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এখন আর কোনও আশঙ্কর কারণ নাই, এইরূপ মনে করিয়া শ্রীপাদস্বরূপ মহাপ্রভূকে গৃন্ধীরায় শ্রন করাইলেন, রামানন্দ ও স্বরূপ আরও কিয়ংক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভু নীরব,— এ মে কিরূপ নীরবতা, –তাঁহারা মে বিষয়ে সবিশেষ অত্যসন্ধান করিলেন না। বিশেষতঃ ভাবগন্তীর মহাপ্রভুর তাব-রহন্ত অতুসন্ধান বৃদ্ধির অভীত। স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভকে বিশ্রামাগারে রাথিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতে গেলেন। श्रीशांक रामानम आश्रनात खरान छेशश्रिक इरेटनन, श्रद्धा छ গোবিন্দ গঞ্জীয়ার স্বারে শখন করিলেন। ইহাদিগের তথ্য একট্ মিদ্রাবেশ হইল।

এই সমরে গন্তীরার মধ্যে মাবার এক জন্তিদারক কাপার উপ-স্থিত হইল। মহাপ্রভূ কিঞ্চিৎকাল শয়ন করিয়াছিলেন। সে শয়ন জাদৌ শয়ন নহে, বিশ্বহেয় তীব্রভায় এক প্রকার মৃচ্ছ্য মাজন এই ভাব অপনোদিত হওয় মাত্রই মহাপ্রভু উঠিয়া বদিলেন এবং আপন মনে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আবার বিরহ-বাাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, তিনি ভাবাবেশে জ্ঞানহারা ও অবীর হইয়া গস্তীরার ভিত্তিতে মুথ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁহার নাকে মুথে ও গওে বহুল ক্ষত দেখা দিল, উহা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবাবেশে বিহল মহাপ্রভু গোঁ গো শদে এই হৃদ্বিলারক বাাপায়ে অর্বশিষ্ট রাজি অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। গোঁ গোঁ শক্ষ শুনিয়া স্বরূপ তংকণাং প্রদীপ জ্ঞালিয়া গজীরায় বাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, আলে। জ্ঞালিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নাক, মুথ ও গও হইতে ঝর্ঝন্ন করিয়া স্বক্তধারা পড়িতেছে। এ দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীণ ছইতে লাগিল। উভয়ে জল সেচন করিয়া অনেক যদ্ধে প্রভুকে ছুল্ডির করিলেন।

প্রভু স্থান্থর হইলেন পরে স্বরূপ বলিলেন, 'বিল তো ভোমার একি লীলা! তোমাকে রাখিয়া একটুকু চক্ষু বৃদ্ধিতে গিয়া কি অন্ত্যন্ত্র কার্যাই করিয়াছি!'

প্রভূ বলিলেন, "কি করিব, চিত্তের উরেগে কিছুতেই আর ঘরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত বার খুঁজিতে ছিলাম। বার ঠিক করিতে পারি নাই, চারিদিকে বাব অসমনান করিয়াছি, কোথাও বার পাই নাই, কেবল ভিত্তিতে মুখ লাগিয়া লাগিয়া নাকৈ মুখে কত হইয়া রক্ত পড়িতে ছিল, তাই বাহির হইতে পারি নাই ইহার বেশী আর কিছুই বলিতে পারি না। স্বরূপ, আমার প্রাণ্যনী ই

কৃষ্ণ কোথার ? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এখন আমার উপায় কি. বল ? আমি কি করি—কোথায় যাই। \*

এই দিন হইতে শ্রীপাদ স্বরূপের হাদরে একটা অতি শুরুতর ভারের সঞ্চার হইল, তিনি মনে করিলেন, এই প্রেমোনার প্রাণের ধনকে এখন আর একাকী গন্তীরার ভিতরে রাধা নিরাপদ নহে। তিনি ভক্তগণের নিকট মনের ভাবনা প্রকাশ করিলেন, সকলেই বলিলেন এই বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত।

শঙ্কর পণ্ডিত বলিলেন "যদি আপনাদের কুপানুমতি হয় তবে আমার একটা প্রার্থনা আছে। আপনারা দয়া করিয়া এই দীনের

প্রহরী-নিয়োগ প্রতি ঐ মহান্ অন্তাহ কর্মন —এ অধম প্রভুর শ্রীচরণতলে শ্রীচরণ-সেবার জন্ম সারা রজনী

শ্রাচরণতারে প্রান্তরণ-নেবার জ্ঞানারারজন।
প্রজিয়া পাকিতে প্রস্তত। আপনারা রূপামর বৈষ্ণব, দয়া করিয়া।
এই দীনকে এই অধিকার দান করুন।''

স্বকীয়ন্ত প্রাণার্ক্ত দুসদৃশগোঠন্ত বিরহাৎ প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্কান্ বিৰুলধীঃ। দুধন্তিত্তৌ শব্দনবিধুদর্কো ক্রথিরং ক্ষতোখং গৌরাকো হৃদয় উশ্যুন্ মাং মদয়তি ।

মর্থাৎ স্বকীয় কোটিকোটিপ্রাণ্ডুলা শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিকল হইয়া প্রলাপ-উন্ধানে ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ করিয়া ক্ষত-রক্তে যাহার শ্রীমুখমণ্ডল শোণিতাক্ত দুইনাহিল, সেই শ্রীপোরাক আমার হুদরে উদিত হইয়া আমাকে প্রমন্ত ক্রিতেছেন।

<sup>\*</sup> শ্রীমন্দাস গোষামী তংক্ত শ্রীগোরাঙ্গ-ন্তব-কল্পবৃক্ষ প্রোত্তে এই লীলাটীর শুক্ত লিখিয়া রাখিয়াছেন তদ্যথা :—

শঙ্কর পণ্ডিত ভক্ত-শিরোমণি ও অতি স্থার। সকলেই এই প্রস্তাব মহাপ্রভূর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। ভক্তগণের অফ্-রোধই প্রবল হইল। এই দিন হইতে শঙ্কর পণ্ডিভের মহা-ভাগোর উদয় হইল। এই দিন হইতে তিনি মহাপ্রভূর পদতকে উপাধানের ভায়ে শান্ত্র করিতেন। যথা শ্রীচরিতামূতে:—

প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করেন পাদ-গ্রসারণ।
"প্রভু-পাদোপাধান' বলি তার নাম হৈল।
পুর্বেবিহুরে বেন শ্রীশুক বর্ণিল। \*

শ্রীমং শঙ্কর পণ্ডিত যে ভাবে প্রভুর পদসেবা করিতেন, পে
দৃশ্য অতি আহলাদজনক। শঙ্কর শ্রীগোরাঙ্গের পদপ্রা ও বি দ্ শ্রীপদসম্বাহন করিতেছেন, আর এই অবস্থায়,—থাকিয়া থাকিয়া জাঁহার একটু নিদ্রার আবেশ হইতেছে। শঙ্কর তথন ঝুমিয়া পড়িতে ছেন, তাঁহার হস্তবন্ধ প্রভুব পদসেবার কার্যো বিরত না হইলেও মাগাটী নিদ্রার আবেশে ঠিক থাকিতেছে না, এক একবার ঝুকিয়া পড়িতেছে, তিনি আবার তৎক্ষাৎ চমকিয়া মাথা ভূলিয়া

ইতিক্রবাণং বিছরং বিনীতং সহস্রণীঞ্চরণোপাধানন্। প্রস্তুরোনা ভগবৎকথায়াং প্রণায়নানের মূলিরভাচন্ট । ৩১৩৫ ।

জ্বৰ্থাৎ ভগবান্ ঐকৃক যাহার ক্রোড়ে পাদপ্রসারণ করিতেন, সেই বিছুর বিনীত হইরা ঐ রূপ কহিলেন, মৈত্রেয় মুনি আনন্দে পুলকিত হইয়া ক্রিছে কাগিলেন ইত্যাদি। এই নীলায় শহর পণ্ডিতই,—বিছুর।

শ্রীভাগরতে লিথিত আছে:—

শীপদদেবা করিতেছেন। এইরূপে শঙ্ব পণ্ডিত দেহ প্রকৃতির সঙ্গে কিরংক্ষণ যুক্ক করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হইলেন, তাঁহার দেহ বিকল হইয়া পড়িল, প্রভুর পাদপদ্ম তাঁহার জ্যোড়ে রহিল, শঙ্বের দেহ ধীরে দীরে শয়ায় গলিয়া পড়িল। প্রভুর নিদ্রা নাই, তাঁহার কেবল,—শ্রীক্ষণ্ডাবনা। কিন্তু বাহ্য জ্ঞানের লোপ হয় নাই, প্রভু ব্যিলেন, শঙ্কর ঘুনাইয়াছেন, তিনি আপন কাঁথাথানি শঙ্করের গায়ে জ্ঞাইয়া দিলেন। শঙ্করের গাত্রে কাঁথা স্পর্শ হওয়া মাত্রই তিনি চমকিয়া আবার উঠিয়া বিসলেন, এবং অপরাধীর নাায় প্রভুর কাঁথাথানি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জড়াইয়া দিয়া আবার পদদেবা করিতে গ্রন্ত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—"শঙ্কর তুমি সারারাত্রি এরূপ করিলে আমার হঃথ ভিন্ন স্থথ হয় না। আমি তোনার এত ক্লেশ সহিতে পারি না।" শঙ্কর বলিলেন, "করুণাময়, আপনার চরণ-দেবার নাার স্থথ আমার আর কি আছে ? ছষ্টা নিদ্রা আমার পরম শক্র। যোগীরা বিগতনিদ্র হইয়া দিনরজনী যে পাদপদ্মের ধ্যান করেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আমার এই চর্ম্মচক্ষুর সমক্ষে বিরাজমান, আমি

ঐতিঃ অস্ত্য ১৯ পরিচেছদ।

<sup>†</sup> শক্ষর করেন প্রভুর পাদ-স্বাহন।

ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শরন॥
উহার অকে পড়িয়া শক্ষর নিলা যায়।

প্রভু উঠি আপন কাথা তাহারে জড়ায়॥

নিরস্তর ঘুমায় শক্ষর শীঅ চেতন।

বিদি পাদ চাপি করেন রাত্রি আগরণ॥

আমার চর্ম্মাংসের প্রাকৃত হস্তে সেই অপ্রাকৃত ধনের সেবা করার অধিকার পাইয়াছি। প্রভো! ইহা অপেক্ষা আমার আর কি স্কৃথ আছে!" প্রভূ নিরুত্তর হইলেন।

শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর প্রলাপাদির স্থচনা লিখিত হই-তীব্র বিরহ ও অলোকিক অবস্থা। য়াছে। সেই সকল অতীব ভাব-গস্তীর! এথানে তৎসম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

খ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিগ্নাছেন :—

বিচ্ছেদেখসিন্ প্রভারস্তালীলাস্ত্রাস্থর্ণনে । গৌরস্ত কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাগ্যস্বর্ণতে ॥ \*

(ক) "অস্মিন্ পরিচ্ছেদে ( অস্তাগণ্ডস্ত ঘিতীয় পরিচ্ছেদে ) অস্তলীলায়াঃ স্ক্রাস্থ্বৰ্ণনে প্রভাঃ গৌরস্ত কৃণবিরহলন্তপ্রলাপাদিঃ অস্থ্বর্ণাতে অর্থাৎ ময়েতি শেষঃ।' এই টীকাকার কে, তাঁহার নাম প্রকাশিত নাই ।

( "বৈশ্বস্থান।" নামে এচিরিতামূতের অপর একথানি টীকা আছে। বৈশ্বস্থানাকার লিখিয়াছেনঃ—প্রভাগৌরস্তা অন্তালীলায়াঃ শেষধণ্ডস্তা যা লীলা
যৎস্ত্রাং দিগ দর্শনরূপং ন তু সম্যক্ তস্তা অন্থবর্ণনং যত্র; এবস্তূতে অন্মিন্ বিচ্ছেদে
প্রভাঃ কৃষ্ণস্তেভিপ্লিপ্ত একসাণনেকার্থবাং। বহা প্রভোৱিত্যান্য পূর্বার্দ্ধেনাব্রঃ
পৌরসোতাসা প্রার্দ্ধেন। এই টীকাটীর বিশেষ অর্থ এইরূপঃ—

সূত্র — অর্থ দৈগ্দর্শন রূপমাত্র; সেই লীলার সমাক্ বর্ণন নহে। অমুবর্ণন-মাত্র—এখানে ঈরদর্থে "অমু" শব্দ ব্যবসূত ছইয়াছে।

প্রভোঃ—কৃষ্ণদা। "প্রকের অনেক অর্থ হইতে পারে," এই ফার অনুসারে প্রভ শক্টী "কৃষ্ণ" অর্থ ব্যবহৃত হইতে পারে অর্থ হিক্কের বিচ্ছেনে। আরায়

<sup>\*</sup> এই শ্লোকটীর কয়েকটী টীকা আছে, একটী টীকা এইরূপ :--

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাম্বত্তবর্ণনাত্মক এই পরিচ্ছেদে (বিচ্ছেদ **ব্রীগৌরাঙ্গের কুষ্ণবিচ্ছেদ জন্ম) প্রলাপাদির অত্তবর্ণন করা ঘাইতেছে** ১ অস্তালীলার আভাদ এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরক্তেই স্থচিত্ত **ब्रेशाद्ध।** जनगर्था---

পরার্কের সহিত অম্বয় করিয়া গোরের বিশেষণরপ্রেও ব্যবহাত হুইত্তে পারেঃ। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন।

এইখনে অন্তালীলার হত্ত বর্ণনা করা হইল কেন, তাহার কারণও এই পক্রি-চ্ছেদের শেষেই সমং গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন তদয্থা :---

শেষ-লীলার সত্রগণ

देवल किছ विवत्न.

ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

শাক্ষে যদি আয়ঃ-শেষ, কিন্তারিক লীলা-শেষ,

ষ্টি মহাপ্রভুর কুপা হয়॥

আমি বৃদ্ধ জ্বাতুর:

লিখিতে কাঁপয়ে কর

भरत किछ प्रातम नो रुधैं।

না দেখি এ নয়নে

না গুনিয়ে শ্রবণে

তবু লিখি এ বড় বিশ্লক্ষ্ণ।

এই অস্তালীলা সার<sub>ং</sub>

সূত্র-মধ্যে বিস্তার

काक्रि किछू काक्रिम वर्गम ।

ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তকে

এই লীলা ভক্তগদ-ধন্দ 🎚

मःस्कर्ण अहे एक किल. यह हेश ना निश्रिक

আগে তাহা করিব বিস্তান।

ৰদি ততদিন জীয়ে.

মহাপ্ৰভুত্ৰ ৰূপা হয়ে

ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ঃ

শেষ যে বহিল প্রভ্র বাদশ বংসর।
ক্ষেত্রের বিরহ-ক্তি হয় নিরস্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা বৈছে উদ্ধবদর্শনে।
এই মত দশা প্রভ্রর হয় রাত্রি দিনে ॥
নিরস্তর হয় প্রভ্র বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমমন্ন চেষ্টা সদা—প্রলাপমন্ন বাদ ॥
রোমকৃপে রক্তোদাম দস্ত সব হালে।
কণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গন্তীরা ভিতরে রাত্রো নাহি নিদ্রালব।
ভিত্রে মুখ শির ঘবে, ক্ষত হয় সব॥
তিন বাবেরের কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিদ্ধনীরে॥

শীল কবিরাজ গোষামী মধ্যলীলার প্রারম্ভে কিঞিৎ বিস্তারিতরূপে অন্ত্যুলীলার হুরামুবর্ণন কেন করিরাছেন, তাহার কারণ ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা গেল। অন্ত্যুনীলার প্রলাপ বর্ণন ভক্তগণের প্রাণধন। পরমকার্মণিক শ্রীল কবিরাজ মনে করিতে ছিলেন, জীবন অনিত্য, তাহাতে তিনি জরাতুর কখন কিঘটিবে, তাহা বলা বার না। কি জানি যদি গ্রন্থসমাণনের পূর্বেই তাহার জীবন-লীলা শেষ হয়: ক্ষাহা হইলে তো তিনি এই স্থধা-মধ্র লালার আভাস ভক্তগণকে প্রদান করিয়া বাইতে পারিবেন না;—এই আশক্ষায় পূর্বেতিনি ইহা প্রেরপে হুচনা করিয়া রাধিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তস্কদ্ বাঞ্চাকলতক শ্রীভগবান্ ভক্তের বাঞ্চা অপূর্ব রাধেন না। দয়ামর শ্রীগোরাঙ্গ নিজের লীলামাধুরী সম্পূর্ণ করিয়া লিধিবার নিমিশ্ব করিরাজ গোষামীকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিয়াছিলেন।

চটক-পর্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে। ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥ উপবনোন্তান দেখি বন্দাবনজ্ঞান। তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মচ্ছা যান॥ কাঁহা নাহি গুনি যে ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ হস্ত পদের সন্ধি যত বিত্তস্তি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্মা রহে স্থানে॥ হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয় কৃর্মারূপ দেখিয়ে প্রভূরে !৷ এই মত অন্তত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শুক্ততা---বাক্যে হা-হা হতাশ। কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনা। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর হুঃখ। ব্রজৈজনন্দন বিহু ফাটে মোর বুক। এই মত বিলাপ করে--বিহবল অস্তর। ব্রায়ের নাটক-গ্রোক পড়ে নিরস্তর॥

শ্রীল রামানন্দরায়ের নাটকের যে শ্লোকটীর কথা লিখিত হই-রাছে, তাহা এই:—

প্রেমচ্ছেদরুজোহবগত্ততি হরিনায়ং নচ প্রেম বা "প্রেমচ্ছেদরুজঃ" লোক। স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো হর্কালাঃ।

## অক্টো বেদ নচ; ক্ততঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ॥\*

\* এই পদা জগনাধ বল্লভ নাটকের তৃতীর অঙ্কের নবম শ্লোক। এটা মদনিকার প্রতি শীরাধিকার বাক্য। ইহার কতিপয় টীক। আছে। নিয়ে য়ই একটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে %---

১ম টাকা-—ব্যাং হরিঃ (হরতি মনো যঃ সং হরিঃ) প্রীনন্দনন্দনঃ প্রেমচ্ছেদেন প্রেমন্তক্ষের যা কল্পঃ ব্যথাঃ তা ন অবগছেতি ন প্রামোতীতার্থঃ। শঠদাং
ইতি ভাবঃ। কত্র অবপূর্বলগছতের্জ্ঞানার্থহেংপি সর্বেগ গতার্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্তার্থানার্হাতি নিয়নাং প্রাপ্তার্থাই। তহি কথং তন্মিন্ শঠে প্রেম দ্বয়া কৃতং ইতাত্রাহ
প্রেমেতি,—প্রেম বা প্রেনাপি স্থানান্থানং পাত্রাপাত্রং ন জানাতি। অপিচ মদনো
নো অস্মান্ ছর্বলা অবলাঃ ন জানাতি। অতঃ সোংস্মান্থ শরসন্ধানং করোতি।
নমু শরবিদ্ধানাং যুম্মাকং ছংখং দৃষ্ট্রা স কথং ন দয়তে —তত্রাহ অন্ত অন্তম্ভ অথিলং
প্রচ্নতরং ছংখং ন বেদ ন জানাতি। নমু তহি কিয়ন্তং কালং অপেক্ষতু ভবতী,
অবশ্যং করণাসিক্ষুং কৃষ্ণপ্রামন্ধীকরিষ্যতি। তত্রাহ জীবনমপি ন আশ্রবং ন বচনাবীনং শীদ্রং করিব্যে ইতিভাবঃ। নমু কৃষ্ণামুরাগিনীনাং যুম্মাকং জীবনং ন কটিতি
যাস্যতি তং কৃষণ তব মনোহরং খোবনমাকৃষ্য ঘট্যতি ইত্যত্র আহ—দ্বিত্রাপি
দিনানি অত্যন্ধকালমেব খোবনং তিউতি। হা হা বিধে। কা গতিঃ। তব
কীদৃশী স্টেরিত্যর্থঃ।

২য় টীকা — অয়ং হরিঃ প্রেমচ্ছেদজন্ম করুঃ পীড়াং নাবগচ্ছতি ন জানাতি।
থ্রেম স্থানাস্থানং ন অবৈতি ন জানাতি। মদনং নোংমান্ দুর্বকাং ন জানাতি।
অক্তন্তাখিলং হঃখং অক্টো ন বেদ না জানাতি। জীবনং আশ্রবং অন্থিরং। ইদং
যৌবনং মিত্রীণি দিনানি, হা হা ইতিকটে। বিধেবিধাতুঃ কা গতিঃ কা স্তিঃ।

তন্ত্ৰ টাকা বৈক্ষবস্থানা— সন্ত্ৰং সততামুভূতো হবিঃ সৰ্বত্বগ্ৰহারকোংশি প্রেন-ছেলো ভক্তঃ ভজ্জা ক্লঃ পাঁড়া নাবগছতি। নমু তহি কথং স্বন্ধিন্ প্রেমু করোনি শ্রীমতী মদনিকাকে বলিতেছেন, "সথি উপজাত প্রেমান্ত্র ভাঙ্গিরা গেলে যে কিরূপ মনোবেদনা ঘটে, এই হরি পরহঃথহারী হইরাণ্ড ভাহা জানেন না। শঠ হরি প্রেমভঙ্গের হঃথ কথনও পান নাই। শামি যে ইহার সহিত প্রেম করিয়াছিলাম, তাহাতে আমারই বা দোষ কি, কেন না প্রেমত পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান জানে না। আমি যে হর্বলা অবলা, মদনও সে বিচার না করিয়া আমার প্রতি শরস্কান করে। সথি একের হঃথ কি অপরে ব্যাতে পারে ? "করুণাসিন্ত্র কৃষ্ণ কোন সমরে অঙ্গীকার করিবেন", এ কথাতেও আর ধৈর্যা ধাকিতে পারি না। জীবের জীবন অতি চঞ্চল, ইহা কাহার ও বাক্যাধীন নহে। যদি বা জীবন কোন প্রকারে বজার থাকে, কিন্তু সথি, এই যৌবন কয়দিন থাকিবে ? রমণীর যৌবন যে হুই চারিদিন মাত্র স্থায়ী। হার হায় বিধাতঃ এখন আমার গতি কি ?" শ্রীচরিতামৃতের ব্যাথ্যাপদ অতীব পরিক্রেট ও স্থগভীর ভাবাত্মক। তদ্যথা:—

ত্যাহ, নবেতি প্রেমকর্ত্ স্থানং কৃত্র তিঠামীতি ন অবৈতি ন জানাতীত্যর্থ: । মদনোহপি হানাস্থানং ন জানাতি । যতো নো অন্মান্ দুর্বলা অবলা ন জানাতীতি স্থানাস্থানাজ্ঞানং লিঙ্গমিতি কাব্যালন্ধার: । নথেতে ন জানস্থ, অঙ্গসঙ্গিস্থা সধাস্ত জানস্থীত্যাহ, অস্তো বেদিতি অস্তঃ প্রমপ্রেঠাদিপঞ্চবিধঃ স্থান্তপোল্পি জনঃ নামাপ্রহণস্ত "ধীরা ভব কদাপান্সীকার্য্য তেন ভবতীতি", স্থীনাং বচনেন সক্রননৈং তাঃ
প্রতীর্যাভাসাবেশাং । ন কেবলমীর্বাভাস এব কিন্তু তহুত্রমপ্যাহ নো জীবনমিতি, আশ্রবং বচনস্থং বচনেস্থিতে আশ্রব ইত্যমরাং। নমু অল্পকাল: সহযেতি
কচনোত্তরমাহ—বিত্রীণেবেতি দিনানি ব্যাপ্য ইদং যৌবনমিতি বক্তব্যে বিপরীক্তকর্ণনক্ত অবিষ্কৃতিবধেয়াংশদোবহুইমপি তাদুশাবস্থায়ান্তাদৃগবর্ণনং গুণান্তঃপাত্যেব।

উপজিল প্রেমান্ত্র, ভাঙ্গিল যে হঃখপূর, ক্লফ তাহা নাহিক করে পান। বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ. পরনারী বধে সাবধান॥ স্থি হে । না ব্ঝিয়ে বিধির বিধান। স্থুখ লাগি কৈল প্ৰীত, হৈল হুঃখ বিপরীত. এবে যায় না রহে পরাণ॥ কুটিল প্রেমা আগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, ভাল মন্দ নারে বিচারিতে। ক্র-শঠের গুণভোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে, রাখিয়াছি, নারি উকাশিতে॥ বে মদন তত্ত্বীন. পরদ্রোহে পরবীণ, পাচ-বাণ, সন্ধে অতুক্ষণ। ষ্মবলার শরীরে, বিদ্ধি করে জরজরে. इःथ (भग्न, ना नग्न की यन ॥ সতা এই শাস্তের বিচারে। ' অন্তজন কাঁছা লিখি, নাহি জান প্রাণ-স্থী, যাতে কছে ধৈর্য্য করিবারে # কৃষ্ণ কুপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, সথি ! তোর এ বার্থ বচন। भीरवत कीवन हक्ष्म, स्वन भूषभरज्ज मन्द्र,

তত দিন জীবে কোনজন॥
শত বংসর পর্যাস্ত, জীবের জীবন-অস্ত,
এই বাক্য কহনা বিচারি।
দারীর যৌবন ধন, যারে ক্লম্ম করে মদ,

অগ্নি বৈছে নিজ ধাম, দৈথাইয়া অভিরাম,

পতঙ্গেরে আকর্ষিয়ে মারে।

রুক্ত ঐছে নিজ গুণ, . দেখাইয়ে হয়ে মন, পাছে চঃখ সমুদ্রেতে ভারে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ এইরূপে হঃখের কপাট উদ্যাটন করিয়া প্রনাপ ক্ষরিতেন।

ু প্রলাপকথনে উদ্ধৃত আর একটা শ্লোক এই—

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি

অিরুষ্ণরূপাদি

বার্থানি মেহহান্তথিলেক্সিয়ানালম্।

পাষাণশুক্দেন্ধনভারকাণ্ডাহা

বিভক্ষি বা তানি কথং হতত্রপাঃ॥ \*

এই লোকটা কোন্ গ্রন্থ হইতে উন্ত তাথার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

 শীপাদ বরপের কড়চা হইতে শীল কবিরাজ মহাশর দিব্যোলাদের বছল ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন । কিন্তু দেই শীগ্রহণানি আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। সম্ভবতঃ শীল কবিরাজ উক্ত কড়চা গ্রন্থ হইতেই এই লোকটা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, নিমে ইহার টীকা প্রকাশ করা ধাইতেছে—

দ অর্থাৎ ঐক্রিঞ্জনপাদিনিষেবণ ব্যতীত আমার দিনসমূহ ও আমার চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দিমই অতাস্ত বার্থ ইইতেছে। হার হার, পাষাণ গুদ্ধকাঠেন্দ্রিরবৎ এই সকল অকর্মণ্য ইন্দ্রিরদিগকে নির্ম জ্ব ইইয়া কিরমেপই বা বহন করিব।" ঐচরিতামূতে ইহার ব্যাখ্যা-পদ এই:—

বংশীগানামূতধাস, লাবণাামূত জন্মস্থান,

যে না দেখে সে চাঁবদন।

সে নরন বছে কি কারণ॥

স্থি হে! শুন মোর হতবিধি বল।

মোর বপু চিত্তমন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,

কৃষ্ণ-বিজু সকল বিফ্লণ॥

<sup>(</sup>ক) রূপাদিপদেন রূপরদগদ্ধস্পশাদিকং নিযেবণং বিনা দর্শনাদি বিনা মে মম সম্বন্ধেংছানি বার্থানি। অধিলেলিয়াণি চকুরদনানাদাকর্ণজগাদীন। ছতত্রপো বিগতলজ্ঞঃ সন্ তানীলিয়াণিকথং কেন প্রকারেণ বিভর্মি ধার্মামি। গারাণবং গুক্তের্লবং ভাবকানি। অহো থেদঃ।

 <sup>(</sup>থ) বৈষণবহুপদাটীকা,—নেহহানি বার্থানি ভাংপ্র্যুশুনালি জাতানীতার্থ:। নমু সমর্থানীজ্রিয়াণি কথমেতাদুশানীতাাহ পাধাণেতি মে ইল্রিয়াণি
অবিলেল্রিয়াণি পার্যাণ শুক্কাঠবং ভাবকাটোব মন্তব্যাটোব তহি কথং ধারয়নীতাাহ
অ্বে। ইতি থেনে হতলজ্ঞোহহং কথং বা কিমর্থং বা তানি বিভন্মতি ন
জানৈ ইত্যাক্ষেপঃ। বা শব্দা তদর্থবাং। যথা অহানি ব্যাপ্যাণিলানি ইল্রিয়াণি
স্বাধানি সিভঃ পার্যাণ শুক্ষেক্রনভাবকানি, ক্রান্তসমানম্।

ক্ষের মধুরবাণী, অমৃতের তর্ঞিণী,

তান্ন প্রবেশ নাহি যে শ্রহণে।

কাণাকড়ি-ছিদ্ৰ-সম, জানহ সেই শ্ৰবণ.

তার জন্ম হৈল অকারণে॥

मृशमन नौरलाः शन, मिन्स रा शतिमन,

থেই হরে তার গর্বা মান।

হেন রুঞ্চ অঙ্গ-গন্ধ, যার নাতি দে সম্বন্ধ,

সেই নাসা ভ**ন্তে**র সমান।

ক্সফোর অধরামূত,

কুষ্ণগুণ-চরিছ.

श्रुधामात्र-श्राम-चिनिमन ।

ভার স্বাদ যে না জানে, জিনায়। না মৈল কেনে. সে রসনা ভেক-জিহ্বা-সম॥

দ্বষ্ট কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-ফুণীতল,

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।

ভার স্পর্শ নাহি যার, যে যাউক ছারখার,

সেই বপু লোহসম জানি॥

শ্রীক্ষঞ্চাতপ্রাণ সাধকের হৃদয় সঙ্গলাভের নিমিত্ত কিরূপ साकृत इम्र, किक्रभ উषिधजाद निनगमिनी औक्रदश्त निरित लालाशिक तरह, **এইऋश शर**म काहात निमर्भन शतिलक्षिक इम्र । া মিনি সকল সভ্যের সার সভা, যিনি সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান, স্মার विनि मकन कानत्मद्र भून প্রস্রবণ,—সেই সচিদানন্দবিগ্রহ জীকুফের সংস্থাগ ভিন্ন জীবের ইজিন্নসমূহ যে অতি বিফল ,এবং

উहाता त्य ७६ काई, शाधान दा लोहमन कड़शनार्थनाज, काहात्क भाव मत्यह कि १ त्य नवत्न श्रीकृत्कत्र क्रश-त्मोक्क छेडामिक ना हव, त्य कर्त्य त्वन्याधूर्यात क्रिंडे ना हव, त्महे नवन ७ अवन — कड़क्मार्थ यह स्वाह कि १

স্ত্রীজপরাথবয়ত নাটক হইতে আরও একটা গ্লোক প্রবাপকথনে উদ্ভ হইতেছে। গ্লোকটা এই—

বদা বাতো দৈবালারুরিপুরসৌ লোচনপথং ব "বরা বাতো" তদামাকং চেতো নদনহতকেনান্ত্তমভূং॥
কোক পুনর্যন্তিরের ক্রথমিপি দুশোরেতি পদবীং।
বিধাসামস্তবির্ধিশ্বটিকা রর্থচিতাঃ। +

অর্থাং "বখন ওতাদৃষ্টবশতং প্রীক্তম্ব আমার নর্মরোচর হন, তবন পোড়া মদন আমার চিত্ত চুরি করিয়া লয়। স্থি, পুনরার বধন ক্ষণতবে প্রীক্তমের দর্শন পাইব, সেই সময় অধিলঘটকা-বল্পচিত করিব।" প্রীচরিতামৃতের ব্যাধ্যাপদ অতি পরিফুট—

<sup>\*</sup> ১ম'টীকা—বদা ৰশ্মিন্ কালে দৈৰাং ভাগ্যবশাং অসে। মধ্রিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ লোচনপথং যাতঃ প্রাপ্তঃ তদা ভশ্মিন্ কালে বদনহতকেন অস্মাকং চেতঃ স্বতং অভ্যা হতকেনেভ্যাক্ষেপোকিঃ। পুনর্যমিন্ কালে এব শ্রীকৃষ্ণো দৃশোঃ পদনীং এতি আগক্তি, ভশ্মিন্ কালে মধিলবটকাঃ সম্প্রটিকাঃ সম্প্রটিকাঃ সম্প্রটিকাঃ বহুবচিতা বিধান্তামঃ বিধানং ক্রবাম ইভার্থঃ।

২য় টীকা—খনেতি লগে সং অনন্ধক তাপি তনর্থাং লনন এব হতকত্তেনা-আকট্রনিং অধিত্যভূং। এবসগ্রিসুং বন্ধিন্তানে কণমণি বা দৃশং পদবিং । এতি আগজ্জতি তামিন্ স্থানে অধিসামটিকা রক্তি বিধাতামং। বৈক্রম্পরাধ

যে কালে বা স্থপনে, দেখিলু বংশীবদনে

সেইকালে আইলা ছুই বৈরী।

আৰক্ষ আর ফান, ছরি নিল মোর মন,

দেখিতে না পাইন্থ নেত্র ভরি॥

পুন বদি কোনকণ, করায় রক্ষ দর্শন,

তবে সেই ষটী-ক্ষণ-পল ৷

দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,

অলম্বত করিমু সকল॥

শ্বে বাহ্ হৈল মন, আগে দেখে হুইজন,

ভারে পুছে আমি না চৈত্য ?

শ্বপ্নপ্রায় কি দেখিত, কিবা আমি প্রলাপিত,

ভোমরা কিছু গুনিয়াছ দৈয়া ?

শুন মোর প্রাণের বান্ধব।

নাছি ক্লফ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,

দেহেক্তিয় বুথা মোর সব॥

পুন কহে, "হার হায়, তন স্বরূপ রাম্পায়,

এই মোর হাদয় নিশ্চয়।

**ভানি কর্ড বিচার.** হয় নয় কহ সার,"

এত বলি লোক উক্তারস্থা।

**২হাপ্রভ অন্ধবাহ্য দশা**য় প্রলাপ করিতে করিতে একেবারে

, ব্ৰুজ্ঞান হীন হইয়া পড়িতেন, আবার সময়ে সময়ে সহসা বাহজান क्षांश क्षेत्रका। धहे क्षमाशन्तर्गत (नवा यात्र महावाक वात्र

শৃষ্টেই বাহজান লাভ করিয়া আত্মসংবরণপূর্বক ধনিতেছেন, তোমরা আমার সম্মুধে কে, আমি ত ব্রজগোপী নই, আমি ত সেই কফটেতভা; দহসা স্বপ্নের ভায় কি দেখিলাম, কি দেখিলা কি প্রলাপ করিলাম, তোমরা কিছু শুনিরাছ কি !" এই ধনিতে ঘনিতে মহাপ্রভুর পূর্ণ বাহজান হইল। তিনি দেখিলেন, উাছায় সম্মুথে প্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়। তথন দৈভা ও বিষাদে আক্ষেপ করিয়া বনিতে লাগিলেন, "প্রাণের বান্ধ্ব, প্রাণের ধন কৃষ্ণ ভিন্ন আমার জীবন শৃত্য-শৃত্য বোধ হইতেছে, আমার দেহেন্দ্রিয় সক্লই রূপা" এই বনিয়া গভীরার্থযুক্ত প্রাকৃত ভাষায় একটা পদ্ম উচ্চারণ করিয়া আবার প্রশাপ করিতে লাগিলেন। তদ্যথা:—

"কইব" "কৈ অবরহিত্তং পেন্ধাং ণ হি হোই মাণুসে লোএ।

ক্ষোক জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোস্তামি কো জী আই ॥

অর্থাৎ কৈ তবরহিত প্রেম মঃ ধা লোকে হয় না। আর হাদ

তাহা হয়, তবে সে বিরহে বিরহী প্রেমিক জীবন ধারণে সমর্থ হয়
না। জীচরিতায়তে ইহার ব্যাথা। এইরপ:—

<sup>\*</sup> ১ম টীকা—কৈতখরহিতং শ্রেম মুখ্যলোকে ল ভবতি, যদি ভবতি তদা বিরছো ল ভবতি, বিরহে সতি কোহপি ন জীবতি।

২য় টীকা—কৈতবর্ষিতং প্রেম নহি, ভবতি মানুরে লোকে। বৃদি ভবতি
কন্ত বিরহঃ ? বিরহে ভবতি কোঃপি ন জীবতীতি। মানুষে লোকে ভ্রমে
পৃথিব্যামিত্যর্থং। যথা মানুষলোকস্ত ভুরনে জন ইত্যমর:। যদি যদ্যা সামুদ
লোকস্য ভবতি তৎ প্রেম, তদা বিরহো ন ভবতি। মুক্তদেনিক্তসম্মরাম বিশ্বহে
ভবতি সতি কোঃপি প্রাথঃ ভারুপ্রেমাইশি ক্সান্ধ মানুষ্কি।

"অকৈতব কঞ্চপ্রেম, বেন জাম্বনদ হেম,
সেই প্রেমা নূলোকে না হয় ।
বিদি হয় তার বেগেগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥"

এত কহি শচীস্থত, শ্লোক পড়ে অভ্ত,
শুনে দোহে একমন হৈয়া।
আপন হদম কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজনীজ থাইয়া॥
এই বলিয়া বিরহ্বাকুল ঞীগোরাক্য স্থান একটা শ্লোক পাঞ

ন প্রেম-গন্ধো হস্তি দরাপি মে হরে "ন প্রেমগদ্ধ" জেন্দামি সোভাগ্যভরং প্রকাশিতৃম্।
ক্রাক বংশীবিলাসন্তাননলোকনং বিনা
বিভশ্মি যং প্রাণপতঙ্গকান রুথা॥
\*

করিলেন। তদযথা:--

<sup>\*</sup> ১ম টাকা—হরে। শ্রীকৃষ্ণে মে মম প্রেমগন্ধো দরাপি ঈষরণি নাতি। তথাপি লোকে দৌভাগাভরং প্রকাশিত্বং ক্রন্সামি। শ্রীকৃষ্ণমুখাবলোকনং বিনা বং প্রাণ-পতক্রকান্ বিভর্মি তং বৃধা নিরর্থকমিতার্থঃ।

হর টকা—হরৌ মন দরপি ঈষদপি প্রেমগকো নান্তি। ঈষদর্থে দরারার নিত্যমারঃ। কপ্টপ্রেমগকোহপি শীকৃষ্ণ-চরপে নান্তীতার্থঃ কৃতঃ শুদ্ধপ্রেমার ক্রিটাহ ক্রন্থামিতি প্রকাশিত্ব প্রকটিয়তুন্ অর্থাৎ সক্রম ন্ত্রেই কর্মার বিবিধিতাহ ক্রন্থামিতি প্রকাশিত, প্রাণ এব পতঙ্গকান্তান্ বুধা বিভিন্নি ধারয়ামীতি যদিতি হেতোঃ।

অর্থাৎ শ্রীক্লফ্টে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেম নাই, তবে বে তাঁহার কথা বলিয়া ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্য প্রকাশ করার জন্ম। শ্রীক্লফ্ট-মুথাবলোকন বিনা বে প্রাণ-পতঙ্গধারণ করিতেছি, তাহা একেবারেই রুথা। শ্রীচরিভাস্তের পদ-ব্যাথ্যা এইরূপ :--

"দূরে শুদ্ধেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বৃদ্ধ,

সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।

তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিক নিশ্চয়॥

যাতে বংশীধানি সুথ, না দেখি দে চাঁদমুথ,

ষম্পুপি সে নাহি আলম্বন।

নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ॥

কৃষণ-প্রেম স্থানির্মাল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, সেই প্রেমা অমুতের দিক্স।

নিশ্বল সে অমুরাগে, না লুকার অন্ত দাগে,

ওঁক্ল বজে বৈছে মদীবিন্দু ॥ শুদ্ধ প্রেমিইথ-সিদ্ধু, পাই তার এক বিন্দু,

সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।

কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউল কহে, কহিলে বা কেবা পাভিয়ায় ?"

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামা-নন্দ সনে নিজ ভাব করেন বিধিত। বাহে বিষজালা হয়,

ভিতরে আনন্দময়,

কৃষ্ণপ্রেমার অন্ত্ত চরিত॥

এই প্রেমার আস্বাদন

তপ্ত-ইক্ চৰ্বণ,

মুখজনে, না যায় ত্যজন।

েবেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম দে-ই জানে,

বিষামূতে একতা মিলন ॥

वशा विकथमाध्य (२।১৮)

পৌর্ণমাদী নালীমুথাকে কহিলেন, স্থল্ধরি নন্দনন্দনের অভ্রাগ জনিত প্রেম যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, দেই এই

টীকা, বৈক্ষবন্ধনা — শীরাধিকায়াঃ শীক্ষধবিষদকং প্রেমমহত্বং শীপৌর্ণমাদী জীনালীমুখীং প্রতি সত্ত্বমাহ: —হে ফুলরি নল্নল্নবিষদকং প্রেমা যন্ত অন্তরে স্থানরে জাগর্জি জাগ্রন্থকাল জুরতি, অন্ত প্রেমা বিজ্ঞান বিজ্ঞান তেনেব জাগরে ইতাব্রঃ। স্টুটমিতুংপ্রেক্ষয়াং বভাবোকো বা। বিজ্ঞান কর্মধ্রাঃ বিচ্ছেদে বজাঃ সংযোগে মধ্রাঃ—এতদেব বিশেবণ্যমেন লাইয়ন্ বিরোগমহত্ত্বং দর্শয়তি, প্রেমা কীলৃশঃ শীক্ষবিরোগাদ্ যা পীড়া বাখাঃ আতিনবিকাসকৃতিক নববিষক্ত যা কট্তা যা তীক্ষতা তক্ষা যো গর্ম্বঃ "আহমেন সংগ্রাজীকরিকাসকৃতিক নববিষক্ত যা কট্তা যা তীক্ষতা তক্ষা যো গর্মাঃ "আহমেন সংগ্রাজীকরিকাসকৃতিক নববিষক্ত যা কট্না মধ্রিয়া মধ্রক্ত যোহহক্ষার বিষ্কার্মীকরিকাসকৃতিক নব্যাকিকাসক্তিক নব্যাকিকাস্থান স্থান স্থানী স্থান স্থানিকার হব্যাকিকার স্থানিকার স্থান স্থানিকার স্থানিকার স্থানিকার হ্যাকিকার স্থানিকার হ্যাকিকার স্থানিকার স্থানিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার স্থানিকার স্থানিকার স্থানিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার হার্যাকিকার হ্যাকিকার হ্যাকিকার হার্যাকিকার স্থানিকার স্থানিকার হার্যাকিকার হার্যাকিকার

८ अप्तत वक अम्या विक्य काला। कृष्णः अप्तत अमनह तोछि, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-সনিত জালা কালচ্টের পীড়াদারিকা শক্তির नर्सिक ९ धर्स करत, जात श्रीकृत्छ त्र प्रश्चिम रा जाम म रहा, ক্রাহাতে অমূত-মাধুর্ণোর অহরারও থকাঁকত হয়।"

শ্ৰী শ্ৰীমহাপ্ৰতু এই সনয়ে কি ভাবে দিন-যামিনী অতিবাহিত ক্রিতেন, তাহার মাভামও এইতলে বিধিত হইবাছে যথা---যে কালে দেখে জগরাথ. শ্রীরামক্সভদ্রাসাথ.

তবে জানে আইলাম কুরুকেত্র।

मकन इहेन कीवन, तमिन प्रात्नाहम.

জুড়াইল তত্মননেতা।

গৰুডেৰ সনিধানে.

त्रृहि करत्र एत्र्यस्य.

সে আনন্দের কি কহিব ব'লে।

প্রকৃত স্তম্ভের তলে. আছে এক নিম্বালে,

সে থাল ভবিল অঞ্জলে #

ভাহা হৈতে ঘরে আসি.

মাটীর উপরে বৃদি,

न(व करत शृथियो निधन ।\*

शानः ठिस्ना ভবেদিষ্টা माश्चामिष्टोशिनिर्मिकः । বানাধোমুখ্যভূলেখরৈরর্ণোরিমত। ইহ।

অর্থাৎ অভিনবিত বস্তব অপ্রাধি এবং অন্ভিনবিত বস্তব প্রাধির নিমিয় महात्वत्र नाम हिन्छ। इंशाटड मोर्च निवान, जाशानुवडा, जृति-निवन, देववर्ष्ण, बिह्मारोस्डा, दिताल, छेडाल, कुनडा ७ देवच अड्डि नक्षत्र श्रविद्यक्षित्र इत्रः।

 <sup>&</sup>quot;बर्ध करब পृथियो विश्वन"—हेश ब्रिब्रिशी बाधिकांत्र ठिछा-प्रभाव जाक्रग-, ক্লেশেব, যথা :---

"आहा काँहा टुलारन, काहा शारिकनसन् कांझा साहे खीबः नीवम् ॥ কাঁহা যে ত্ৰিভুষঠাম, কাঁহা যেই বেণুগান, কাঁহা ষেই মমুনাপুলিন। কাঁহা বাসবিলাস, **কাহা নুভ্যগীতহাস**ু कांका अज समनुत्राक्त ॥".

উঠিৰ নানা ভাৰাৰেগ,

बाब इडेब উদ্বেশ

ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।

क्षांबन वित्रशामाल, देश्या इहेन हेनभारत.

নানা শ্লোক লাগিলা পছিছে ॥

এইব্ৰুপেই প্ৰভীৱা-লীলায় শ্ৰীগোৱানের বিব্ৰুজালাময় দিনভব্নি অতিবাহিত ইইত ৷ ত্রীরুক্ষরিয়েই মুরাঞ্জ জনেক সময়ে শ্রীরুক্ষ-কর্ণাসুত্রে স্থানধুর লোকাবলী পাঠক্রিয়া জীরুক্তেমের উচ্চাস-ময় প্রস্থাপে পার্ষচর ডক্তগণের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিতেন ৷ শ্ৰীকৃষ্ণাম কৰিয়াজ ইচিরিভামৃতে এ সংস্কে কয়েকটী শ্লোক 😘 তাহার ঝাঝা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বথা—

অমুখ্যথানি দিনান্তরাকি

"অমুখ্যখন্তানি" লোৰ

इरत्र जनारवाकभनस्त्रत्र ।

व्यनाथबद्धा कक्रोंगक्षिरको

হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥\*

<sup>\*</sup> সারল রক্ষাট্রাকা- অথ পুন কিরছবহি আলোচ্ছ হিতোহেগারা: ক্র্মণান্ वक्षा मरेदक्षताः अवश्वाताः राता वयुरम्बाद वयुनीछि। द रात क्रमृनि क्रिनानि

অর্থাৎ "হে ছরি ভোয়ায় না দেখিয়া জামার দিন স্কল রথা যাইতেছে। হে জ্নাথবজো, হে ক্রণাসিল্ল, জামি ভোমার না দেখিয়া কিরপে কাল কাটাইব ?"

অস্ত অহোরাত্রস্ত অন্তর্গণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতিবিশেষ:। অর্থুনি কোটি-কল্পলাডেনাতিবাহিত্ন অশক্যানি ইতি বা। হা থেদে, হস্ত বিষাদে, ভয়োরতিশরে বীন্দা। তদালোকনং বিনা কথং নহামি অভিবাহয়ামি। তৎ সমেৰ উপদিশেত্যথ:। তদ্ধেতারেবাইস্থানি। নমু যদি অনমতগুলি তদা পতঃশ্বত কোবিচিম্বন্তীতি দিশা দমেৰ গছত ইত্যুট্ট্রা পতিমতাদিভিরার্তিদে: কিন্ ইতিবদাহ। হে অনাথবন্ধা অনাথানাং তাক্তপতীনাং বল্লবীনাং নহুমেৰ বন্ধুর্মি, তে তু দ্বঃখদা তাক্তা এব ইত্যর্থ:। নমু ভর্ত্ত; ভশ্রমণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যুত্র "চিত্তং ম্বথেন ভবতাপহৃত্য" মিতিবদাহ, হে হবে চিত্তেক্সিয়াদিহারিন সোহ্যাং তবৈব দেষ ইত্যর্থ:। নমু কামিস্থো বয়ং চপলা এব। ময়া কথং ধর্ম্মপ্রাল্ভব্য নো অমু-গৃহাণেত্যর্থ:। মানুদ্ধাই অনুমা তথা ক্রীড়তত্ত্ব দর্শনং বিনা অমুত সমানম্।

হবোধিনী টীকা: — অথাত্যজিক্তোৎকঠায়ার্ত্তা: কালনিগাপনাসামর্ত্যাং আবেদয়রাহ, হে হরে ওদবলোকনং বিনা অমুনি অওফানি দিবসালামান্তরাণি মধ্যানি রাত্রীরিত্যর্থ:। কেনোপায়েন অতিবাহয়ামীতি তর্মের উপদিশেত্যর্থ:। কথং এর উপদিশামীত্যত আহ যা অনাথা হে তাসাংবন্ধো, যহংহে করুণৈকসিন্ধো কারণো-নৈবতদাভিসারস্মারককালনির্ধাপোরং উপদিশেত্যর্থ:।

রসায়ত্তিমন্ত্র টিকা: — ন বিভাতে নাথো নাথান্তরং যক্ত তক্ত রন্ধো প্রতিপালক।
বৈষ্বস্থদা টীকা: — অমুনীতি হে হরে ঘদালোকনান্তরেণ বিনা অমুনি
ক্লিনান্তরাণি অধক্তানি কথং নরামি প্রমামিন গমায়িত্ব শরোমি, ইতিধ্বনিঃ। তং
ক্লিনাং দেহীত প্রতিধানিঃ। যদি দর্শনং ন মুদাদি তদা মরিয়ামীতি অমুরমুধ্বনিঃ।
ক্লেক্তরেনান্তমান্ত্রং কার্যন্। ক্লেক্সক্লেক্তরান্ত্রারে ত্রেরাহেন্ত্রেম্ভ্রেম্ং ইবি।

আঁচরিতামূতে ইছার এইরূপ পদবাাথা। আছে—

"তোমার দর্শন বিনে, অধন্ত এই রাত্রি দিনে,

এই কাল না যায় কাটন।

তৃষি অনাথের বন্ধ্, অপার ক্রণাসিত্ব,

কুপা করি দেহ দরশ্ন॥"

শ্রীমনমহাপ্রভ্ দক্ষিণতার্থ-ত্রমণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রোকেই তিনি এমন মাধুর্যা অক্তব করিতেন, বে একটা মাত্র প্রোকের রসান্বাদনে দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া যাইত, তিনি শ্লোকের ভাবে বিভোর থাকিতেন, আবার ঐ প্রোক উল্লোক করিয়া প্রনাপ করিতেন। শ্রীল কবিরাল, মহাপ্রত্র প্রনাপ-কথনে এই গ্রন্থ হইতে যে কতিপন্ন শ্লোক উদ্ভ্ ক্রিয়াছেন, নিম্ন লিখিত শ্লোকও তন্মধ্যে একটা:—

ছকৈছশবং ত্রিভ্বনাদ্ত্মিতাবেহি,

"ছচ্ছেশবং" মচ্চাপলঞ্জ তব বা মম বাধিগমাস্।

গোক তং কিং করোমি বিরলং ম্রলীবিলাসি

মুঝং মুধাধুরমুবীক্ষিত্নীক্ষণাভ্যাম্॥ \*

শারদ-রদদা টীকাদহ শ্রীকৃষ্ণকর্ণায়ৃত প্রছের বহল প্রচার বেথিতে
পাএরা বায়। স্তরাং ঐ স্নীর্থ টীকাটি উদ্ধৃত করা হাইল না। অপর তুইটি টীকা
উদ্ধৃত করা হাইতেছে।

<sup>(</sup>क) ফ্রোধিনী টীকা। স্থায়নত্তদর্শনাসন্তবসননাথ স্বৈক্তমাই তলিজিঃ
কং শৈশরং ত্রিভ্রনন্ত বিভাগকন্ হ্র ভক্তেডি থনেব জানীহি। মচ্চাপলঞ্চ জন্দর্শক্ষুষ্টিকারঃ সুনুবিবয়করা তর বা মধ্ব চত্তা কৃচিন্বিবেক্সময়ে মন জ্যাতং বোদাং

অর্থাং শ্রীমতী উন্দৃর্ণাদশায় বলিতেছেন, হে "নাথ, তোমার কৈশোর-মাধুর্ঘোর আকর্ষণ অতীব অছ্ত, আমার চাপলা ও অছ্ত; ইহা উভয়েরই জানা আছে। এখন বল দেখি নাথ তোমার মুরলীবিলাদি মুথাযুক্তথানি আমি কিরুপে দেখিতে পাইব ?"

শ্রীচরিতামৃতের ব্যাথ্যা-পদ এই :—

"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,

এই হুই তুমি আমি জানি।

কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ

তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥"

নানা ভাবের প্রাবল্য, হুইল সন্ধি-শাবল্য,

ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।

ভতোম্থামূলমীকণাড্যামূচ্চের্বাক্ষিত্থ কিং কম্পায়ং করোমি, যংকৃতে তংদৃষ্টং প্রামোমি তং জমেবোপদিশেতার্থং, তত্র হেত্থু বিরলং ছল্ল ভং যতো মূরলীবিলাদি অতো মূদ্ধং মমোহরমিতার্থং।

- (খ) দুর্গমসঙ্গমনী টীকা।—বিরলং কচিংকচিদেব ভাগ্যবন্তিরেবোপলভাং তক্ষাং বিরলং। কচিদেব ভাগ্যবন্তিরেবোপলভাং তব মৃথামৃজং ঈক্ষিতৃং অহং সাধনং করোমি।
- (গ) বৈশ্বরথবদা টীকা।—শৈশবং শিশুপ্রায়ং বস্তুতঃ কৈশোরমিত্যর্থঃ বালান্ত বাক্দাববীতি শাসনাং বালহমতিছল ভিমিত্যক শীভাগবতে তত্ত্বে ব্যাখ্যানাং। 
  কবৈহি জানীহি। অধিগম্যং নতু অক্টেবামিত্যর্থঃ। তং ঈক্ষণাভ্যাং তব মুখাসুদ্ধসুনীক্ষিত্ব ক্রইং কিং করোমিতি কীদৃশং মুদ্ধং শ্রীগোপীনাং তাদৃশভাবল্ছতয়া
  মুদ্ধনানং স্করং বা ( মুদ্ধঃ স্কর্মুদ্রোরিত্যমরাং। প্নং কীদৃশং মুর্লীবিলামি
  সুরুষ্যা বিলালো অমিন্ অতি ইক্তান্তার্থি ইন্; বনু বা তাচ্ছিল্যে ইন্।

ওিংস্কা চাপলা দৈন্ত, বোষামর্থ আদি সৈতা, প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥ মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজমুদ্ধে বনের দলন। প্রভুর হৈল দিবোানাদ, তিমু-মনের অবসাদ,

ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধো,

"হে দেব" হে কৃষ্ণ হে চপল হে কর্ফণৈকসিন্ধো।

ক্ষোক হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদায় ভবিতাসি পদং দুলোমে ॥ ১০ ॥ \*

<sup>\* (</sup>क) স্বোধনীটীকা।—পুনং ফ ্র্গুপগমে ভাবশাবলোদয়াৎ সদৈন্তমাহ হে দেবেতি প্রথম ক্রীড়ানলাবিষ্ট্রজামেতৎ ছংখং ন জানাসি ইতি সদৈন্তমাহ। হে দেব ক্রীড়াবিষ্ট। হে ইতি থেদে। ক্রিন্ কালে জং মে দৃশোঃ পদং গতিং স্থদ-প্রাপ্তিজামমুভবিষাসি। অত্র হেতু:—হে দয়িত দয়িততয়া তদমুভবে কুপাদুলং দৃগ্গোচয়ো ভবিষাসি, অভিপ্রায় ইতি তদ্বপাদয়য়াহ: ভ্বনানামেকঃ কেবলো নিম্বপাধিকো যো বৃদ্ধুং হে কৃষ্ণ সর্বাকর্ষকানন্দং অনামগুণাদিনা জগলাক্ষকরণা-জ্বগবদ্ধুং তহি কৃতো ছল্ল ভতা? তত্রাহ হে চপল অচ্ছন্দাচয়িত তহি কৃতঃ প্রাপ্ত্যালা? কর্মপৈবৈকা মুখ্যা যত্র হে তাদৃশমিলো। তত্রাজ্যনো বৈশিষ্টামাহ, হে নাশ ক্রমধ্যাকক। তদি কৃতঃ হে রমণ, মহাভীষ্টপতে, অত্রব নয়নয়োরভিরাম-রভিজ্যন।

<sup>(</sup>খ) বৈক্ষবস্থাৰা—হে দেব-বিলাদিন্, হে কৃষ্ণ আনন্দনন্দনন্দন, নতু ভোঁঃ কদ। মে দূলোঃ পদং ভবিভাদি, প্রাক্ষাদি, অন্তবতে প্রাপ্তর্থাধ। যদা অনুভবিভাদি । বদা উপ্সর্গেন ধার্মপ্রদাৎ সক্ষ্মকর্ম।

<sup>(</sup>গ) কন্তুচিৎ ট্রকা-হে সংবাধয়তি। দেবব্যুত্তত্ত্বৈর গচেত্তার্থঃ। হে

উন্মাদের লক্ষণ,

করায় কৃষ্ণ-শুরণ,

ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।

সোল্গ ভাৰত বিদ্যালয় বিদ্

কভু নিন্দা কভু ত সন্মান ॥

তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত.

তাহে কর অভীষ্ট ক্রীডন।

তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈদে তোমার চিত্ত,

মোর ভাগো কৈলে আগমন।

**ज्**वत्नत्र नात्रींगंग, गर्छा कंत्र व्याकर्षण,

তাহা কর সব সমাধান।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,

তোমারে বা কোন ক'রে মান॥

তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,

ভাতে ভোমার নাহি কিছু দোষ।

তুমি ত করণাসিল্লু, আমার প্রাণের বন্ধু,

তোমার মোর নাহি কভু রোষ॥

भविक उन्ह स्म व्यापमविष्ठाशिन कथा काकारम कपार्यना स्मिना स्मिना । (ह कूपरेनक-ৰন্ধো তথাত কো দোষঃ ? ডং কেবলং মমেব সর্বগোপীনামপি কিমুত তাদা-মেৰ বেণুনাদাকুষ্টানাং তদ্গতন্ত্ৰীণামপি বন্ধুরদি, তংদক্ষমমাধানার্থং গচ্ছ ইত্যর্থ:। হে কুঞ্ খ্যামহন্দর হৈ চিত্তাক্র্বক, চিত্তা ক্রয় ছঙ্ কিঃ মে মানেন তঃ मकुमित वर्गनः त्निश् इंडार्थः। 🛭 इंटिशन वस्तौतुम्बङ्क इंडानि ।

 <sup>&</sup>quot;(माज ठेरान" अ इंडि भादि हारिक सक छिल्द वर्ष उच्चलनीलभनि । ভঞ্জিরসমূতুনিকুতে জ্ঞতীয়।

ত্মি মাথ ব্ৰজ্ঞাণ, ব্ৰজেৱ কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
ত্মি আমার রমণ, স্থথ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, রুক্ত ছেড়ে গেল জানি
শুন মোর এ স্কৃতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হা হা পুন দেহ দরশন॥
তন্ত কম্প প্রয়েদ, বৈংণ্য অঞ্জ স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।

ছাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইভিউতি ধায়,

ক্ষ**ে ভ্**মে পড়িয়া মূচ্ছিত।

মুচ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হতকার, কহে—এই আইলা মহাশয়।

कृष्णित माधुती श्वरण, नाना जम इत्र मरन,

শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

মারঃ স্বয়ং মু মধুরদ্যোতিমণ্ডলং মু,

"बातः यगः" माध्रात्यच स मत्नानग्रनाम्छ स ।

নোক বেণীমূজো নুমম জীবিতবরতো নু, কুফোহরমভাদরতে মম লোচনার॥ #

 বৈশ্বরম্পদা— শীরাধিকা শীর্কং, বিলোকা দিশ্যমতো দলেহালকারেণ বিঠক্ষমার্থ মার ইতি! "মু" ইতি বিতর্কে। মুকিং বয়্যমেব মারঃ মারুটে বাধ- কর্মাৎ এই কি স্বয়ং মদন, জৎবা এটি কি একটি মধুরদ্যোতি মণ্ডল, জথবা ইছা কি মৃতিমান মাধুর্যা, কিংবা এটা জামার মন ও নয়নের জমৃত্ত-স্বরূপ, সথি ইনিই কি জামার বেণী-উন্মোচনকারী প্রাণবল্লভ ? সেই প্রক্রেফ কি সভাই জামার নেএসমকে উপস্থিত ইয়প্রনেন ? প্রীচরিভামৃতের পদবাখা এইরপ—

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, ছাতিবিম্ব মূর্তিমান, কি মাধুর্যা স্বয়ং মূর্তিমন্ত।

কিৰা মনোনেত্ৰোৎসৰ,

কিবা প্ৰাণবন্ধত,

সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥

প্রীচরিতমূতকার, ভাবরসময় ফ্রীই গৌরাঙ্গবিপ্রহের ভাবময়ী মৃত্তি নিরস্তঃ মানসক্ষেত্রে সন্দর্শন করিতেন। গভীরা-নীলায় মহাপ্রস্কৃ

ষতীতি মারকোমঃ— হয়মাগতঃ। তুকীংভুয় "জয়ং মাং প্রাপ্য প্রাথিয়িটার্ডি কিনিজায়াসাবাগতঃ তহি ক আগত ইত্যাহ মু মধুরগুতিমধলং পরিচিছয়ং দৃষ্ট ভিলিষিধাই, "মাধুর্যুমেনৰ" মুমধুরং ধ্র্ম এব মুরিমান্ ইত্যং। তফোরামকজ্যাধার করিবলাই ভাবাং তদপি নেত্যাই— "মন্দোনমনাহত্য" মুমনোনমনয়োয়ামক্লকং কিমপীতার্থঃ। ত্রেবিয়বল্য নালিদমাপি ক্লাহিছেত্যাই বেলিংক ইভি বেলিং মাইটিতি বেলিংক ইভি নেনাম মারিতি বেলিংক ইভি মুম্পাছত্বাং অতপ্রভাগে, অয়ং জীবিতইউভে বিশোর মম লোচমং মবাইভুং উভ্যাদ্যতে। যথা প্রিলীলাককঃ প্রস্থাবনং গ্রাম্ব ক্লাভ্রেমার বিতর্গ হল মুমার ইভি। অল মম জীবিতক প্রাণ্ডরপ্রায়াঃ উলাধাবছক ইভি। অল মম জীবিতক প্রাণ্ডরপ্রায়াঃ স্বাধাবছক ছেলেকি, ইভি

কৈ ভাবে দিনধামিনী যাপদ করিতেন, কবিরাজ গোস্বামী স্থানে া শানে ছই একটি মাত্র বাকো বছবার ভাষার পরিফুট প্রতিঞ্বি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানেও সেই ভার্বচিত্রের একটা আদর্শ শক্ষিত হইয়াছে যথা :--

> গুরু নানা ভাবগণ, শিশ্ব প্রভূর তত্মন; নানা বীতে সভত নাচায়। निटर्सन वियान देन अ, जाना हर्य देश या मण्डा, এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥ চণ্ডীদাস বিভাপতি, বান্নের নাটক-গীতি, ় কর্ণামূত শ্রীণীতগোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভূ রাত্রি দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ পুরীর বাৎদল্য মুখ্য, রামানন্দের ভদ্ধ স্থা, शावित्मत्र ७६ माश्र-द्रम्। शनायत्र जगनानन्त, विकाशन पूर्वा प्रमानन्त्र, এই চান্নিভাবে প্রভূ বশ ॥ শীলান্তক মর্ত্যজন, তার হয় ভাবোলান, ঈশবে সে ইথে কি বিশায়। ভাতেহ-মুখ্য র্গাঞ্জর, হইরাছেন সহংশ্র, ১ ৪ ৮০০ ১ তাতে: হয় পৰ্ক তাবোদ্য 🏗 👝 👉 🦠 'পুর্বের ব্রদ্ধবিলাসে, বেই তিন অভিনানে, याज्ञर साथाम नश्नि।

শ্ৰীয়াধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার, সেই তিন বন্ধ আমাদিল। ত্মাপনি করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী 1 দাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥ এই শ্বপ্ত ভাষদিদ্ধ. ত্রহ্মা না পায় বার বিন্দু, হেন ধন বিলাইল সংসারে। প্রছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা মাছি আর, গুণ কেই নারে বর্ণিবারে । কহিৰাৰ কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, ঐচে চিত্র চৈতক্তের রঙ্গ। দেই দে বৃথিতে পারে, চৈতক্ষের কুপা বারে, হয় তার দাদারদাদ দক্ষ ॥ চৈড্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাগুরে, उँटा बूरेना त्रयूनात्पत्र कर्छ। ভাহা किছু যে শুনিল, जारा रेश बिरव्रिलं, ভক্তগণ দিল এই ভেটে।

এই অধ্যায়ের উপদংছার এইরূপ-

শাঞা যার আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈক্ষবর্গণ,
বন্দো তার মুখ্য হরিদান ।

চৈতন্ত্র-বিলাস-সিস্কু, কল্লোলের একবিন্দু,

তার কণা কহে রফদাস॥

বাস্তবিকই এই লীলা, সিন্ধর হাম অপার ও অসীম, সিন্ধর হার গন্তীর ও উচ্ছাদময় এবং দিল্লুর ন্তায় নিত্য তরঙ্গময়। এই লীলা-সিন্ধুর কিন্দুকণা স্পর্শ করাও মাতুবের পক্ষে অসম্ভব।

প্রীষ্টরিতামতের অস্তালীলায় বর্ণিত শেষ ঘটনা এইরূপ:---বসন্তকাল বৈশাথ মাস, কৈশাথী পূলিমার শুত্র কিরণে ক্লিতলক্ষ্ণলতা গান। জগন্ধাথবল্লত উন্থান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে. বৃক্ষবল্লরী কুস্মদামে প্রফুল্লমাধুরী বিস্তার করিয়া পুরীধানে জ্রীরনদা-বনমাধুর্যা ছড়াইয়া রাথিয়াছে, শুক্সারী পিকবণ্ডু ও ভৃঙ্গগণের বঙ্কারে কানন সুথরিত হইয়া উঠিয়াছে, কুস্তুমবাসে চারিদিক আমোদিত: মলয়পবন, লভাবল্লরী ও বৃক্ষ শাপাপণকে নাচাইয় নাচাইয়া যেন ভক্তগণকে ভক্তির নৃত্যা শিক্ষা দিতেছে। রজত-শুভ চন্দ্রালোকে তরুলতা ঝলমল করিয়া একে অপরের গায়ে হেলিয়া চুলিয়া পড়িতেছে। জগন্নাথবন্ধন্ত উত্থানের এই রমণীয় বাসস্তীশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রুসময়বিগ্রহ শ্রীপৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহু কাননে প্রবেশ করিলেন। কানন-শোভা-সন্দর্শন করিয়া খ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের ;জয়দেবের ক্বন্ত "ললিতলক্ষলতা" গানটা মনে পড়িল, স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণকে ঐ পদটী গাইতে বলিলেন। স্বরূপ গাইলেন-

> ললিভলবন্ধলভা-পরিশীলন-কোমল মলয়-সমীরে। মধ্রের-নিকর করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কৃপ্ত কৃটিকে দ

শ্বরণের কণ্ঠ গুনিয়া পিকবর্ চমকিত হইল, উহার কণ্ঠ
শিক্তিত হইয়া গেল। মধুকরগণের কণ্ঠ-মাধুরীর সহিত কণ্ঠ নিশাইয়া
শ্বরূপ আবার তান ধরিলেন। বেণুরব-মুগ্ধ ভুজঙ্গের ছায় মহাপ্রভু
গানের দিকে কর্ণসংযোগ করিয়া রহিলেন, আর এক একবার দিক্ষিণে
ও বামে তাকাইতে লাগিলেন। শ্বরূপ, মহাপ্রভুর দিকে হস্তসঞ্চালন
করিয়া আবার গাইলেনঃ—

বিহরতি হণ্মিরহ সরস্বসস্তে। নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সধি বিরহিজ্ঞদশ্য হরতে॥

মহাপ্রস্থ চকিডের স্থায় শাঁড়াইলেন, ইতস্ততঃ ব্যাকুলভাবে পৃষ্টি করিতে করিতে তুইপদ অগ্রসর হইয়া বকুল-মূলে বসিয়া পড়ি-লেন, অলিকুলের তানে ও স্বন্ধপের গানে তাঁহার স্কৃদয়ে ব্রজন্ত্রস উচ্চৃসিত হইয়া উঠিল, স্বন্ধপ আধার গাইলেন:—

উন্ধাদমদন-মনোরথপথিক-বৰ্জনজনিতবিলাপে।
জালিকুল-সন্ধুল-কুসুমসমূহ-নিরাকুলবকুলকলাপে।
ছুগমদ-সৌরজ-রভস-ঘশছদ-মবদলমালতমালে।
যুবজন-জান্য-বিদারণ-মনসিজ-নথক্চি-কিংগুক-জালে।

পলাশের লোহিডরাগ, প্রভুর হৃদরে ব্রজরসের নঞ্জি রাগ বিকশিত করিয়া তুলিল। মহাপ্রভু বিবশভাবে বলিলেন "সবি ভার পদ্ন ?" স্বরূপ পদ ধরিলেদ—

> মদন-মহীপতি-কনক দশুর্কটি-কেশরকুসুমীদিকাশৈ। মিলিত-শিলীমুখ-পাটল-পটলকত-মন-তুপবিলাশে।

বিগলিত-লচ্ছিত-জগদবলোকন-তরুণকরুণকুওহাসে। বিরহি-নিকুন্তন-কুন্তমুখাকুতি-কেতকীদন্তবিতাশে॥

ভাববিবশ মহাপ্রভূ মাধবী-লতার তলে গিয়া বলিলেন "সথি এই যে মাধবীকে দেখিতে পাইতেছি, আমার প্রাণের মাধব কোথায়? এই মাধবীতলে আমার প্রাণবধু আমার লাগিয়া যোগীর স্থায় ধাান ধরিয়া বসিয়া থাকেন।" এই বলিয়া মহাপ্রভূ "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, স্বরূপ গাইলেনঃ—

নাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালতিজাতিস্থগন্ধে।
মূনি-মনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধে।
স্কুরদতিমুক্তালতাপরিরম্ভণ-মুক্লিত পুলকিতে চ্তে।
বুন্দাবন-বিপিনে পরিসরপরিগত-যমুনা-জলপুতে॥

মহাপ্রভূ বাহাজানবিহীনের স্থায় ইতন্ততঃ পদচারণা করিয়া বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, স্বরূপ মহাপ্রভূর বামদিকে বসিয়া গাইলেন—

শীলমদেব-ভণিতমিদম্দয়তি হরিচরণ-য়তিসারম্।
সরসবসস্ত-সমন্ত্র-বন-বর্গনমন্থগত-মদন-বিকারম্॥
য়রপের ঝলার সহলা থামিয়া গেল, সঙ্গে সমগ্র কানন
শীক্ষ সৌরতে যেন নীরব হইয়া পড়িল। মহাপ্রভূ এতক্ষণ
উন্নত্তা আড়নয়নে অশোক তরুর পানে তাকাইতে
ছিলেন। তিনি চকিতের স্তায় বলিয়া উঠিলেন, "স্থি, অই
সেই, অই ত বটে—অশোকের মূলে দাড়াইয়া,—ঐ দেখ" এই
বিলিয়া মহাপ্রভূ অশোক তরুর দিকে ধাবিত হইলেন, কিয়দুর

অগ্রসর হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হায় হায় একি হলো, এই যে নিঠুর শঠ এইখানে দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিতেছিল, আবার কোথায় প্লেল, হায় হায় রুষ্ণ কোথায় প্রশি, আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ—" এই বলিয়া মহাপ্রভূচনিয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছিত হইলেন, ম্থা প্রীচরিতামুতে:—

প্রতি রক্ষণন্নী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে রুঞ্চ দেখে আচ্নিতে।
ক্রম্ণ দেখি মহাপ্রভূ ধাইঞা চলিলা।
আগে দেখি হাসি ক্রম্ণ অন্তর্ধান হৈলা।
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভূ মূর্চ্ছিত হইঞা॥

শ্রীক্ষমের অঙ্গ-গদ্ধে মহাপ্রভুর মৃদ্ধ্য আরও গাচ্তর হইলা উঠিল। এইরূপ কিলংক্ষণ মৃদ্ধিত থাকিয়া, তাঁহার কিলিঃ চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি শ্রীক্ষমের অঙ্গগদ্ধ সহদ্ধে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার, স্বরচিত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ হইতে তন্তাবস্থাক একটা সংস্কৃত কবিতা ও উহার বাঙ্গালা-প্রত্যাথা শ্রীচরিতামৃতে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্যথা:—

কুরশ্বমদজিদ্বপু:পরিমলোর্শিক্টান্সনঃ
স্বকান্সনলিনাষ্টকে শশিষ্তাজগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্বরচন্দনাগুরুত্বগন্ধিচর্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সৃথি তনোতি নাসাম্পৃহাষ্ ধু

ইহার পদ্যামুবাদ, যথা শ্রীচরিতামূতে :—

কন্তরীলিপ্ত নীলোংপল, তার যেই পরিমল,

তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।

ব্যাপে চৌদ্দ ভূবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,

নারীপণের আখি করে অন্ধ।।

স্থি হে, কৃষ্ণ-গন্ধ জগত মাতান্ত্র।

मात्रीत मात्रांत्र रेशरम, नर्खकान जाहा रेवरम,

ক্লফ পাশে ধরি লঞা যায়॥

নেত্ৰ-নাভি-ৰদন, কৰ্-যুগ-চরণ,

এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।

কর্পুরলিপ্ত কমল, তার বৈছে পরিমল,

মে গন্ধ অষ্টপন্ন সঙ্গে।

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,

তাহা অগুরু কম্বুম কস্তুসী।

কপুর সনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,

মিলি ডাকাতি যেন কৈল চুরি॥

ছরে নারীর তন্ত্যন, নাসা করে ঘূর্ণন,

अभाग्र नौित ছूछात्र दक्षवस् ।

(मरे शरकद वर्ग नामा, मना करत शरकद आया,

কভূ পায় কভু নাছি পায়।

**শাইলে পিয়া পেট ভরে,** পিঙোপিঙো তভু করে,

ना भारेता ज्याम मति गांध।

মদন মোহনের নাট, প্রসারি প্রের হাট, জগরারী গ্রাহক লোভার। বিনি মূল্যে দেয় গন্ধ, পদ্ধ দিয়া করে অন্ধ, ঘরে ঘাইতে প্রথ নাহি পায়।

শ্রীপোরাঙ্গ স্থানর, ক্ষেত্র অঙ্গাদ্ধে কুস্থ্য-কাননে উন্মন্ত্রের স্থান্ধ বিচরণ করিতে লাগিলেন। মরীচিকালাস্ত ত্যাত্র মৃগ যেমন প্রোভাগে প্রসন্থানিলা তটিনীতরঙ্গ দেখিয়া প্রধাবিত হয়, কিন্তু ক্রমণঃ বছদ্র অগ্রসর হইয়াও আর জলের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয় না, অবশেষে তৃষ্ণায় ছট্কট্ করিতে থাকে, গৌরহরিও সেইরূপ ক্ষণে ক্রণোর চমকের স্থায় নবজলধর প্রামস্থানরের নয়নরঞ্জন শ্রীমৃত্তি দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলেম না, কেবল তাহার অঙ্গগদ্ধে ব্যাকুল হইয়া সেই জ্ঞোছনাপুলকিত্যামিনীটি সেই কুস্থম-কাননেই অতিবাহিত করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রায় রামানন্দ বিধিধ উপারে প্রাভ্রেকালে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

এইরূপে শেষ দ্বাদশবংসর শ্রীগোরাঙ্গস্থলর গন্তীরার কক্ষে প্রেমের বে গন্তীর লীলা করিয়াছিলেন আহাতে জীবের দহিত

এই ছানে পাঠকগণ বঙ্গের অমরকৰি শ্রদ্ধাশাদ শ্রীযুক্ত রবীন্ত্রনাথ
ঠাক্রের কৃত "তোমার রাগিণী জীবনক্ঞাে বাজে বেন দাা বাজে গো" এই
প্রবিধ্যাত গানটার অন্তর্গত "তব নন্দন গন্ধনন্দিত ফিব্রি স্কল্মর ভূবনে" এ
১৯পাটী প্রবণ করিতে পারের।

১

শ্রীভগঝনের মহামধুর দমন্ধ অতি পরিক্ট রূপে অভিব্যক্ত হইরাছে। তিনি এই লীলার শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা, শ্রীরুক্ষ-মাধুর্যা
এবং দেই মাধুরী-আস্বাদনে শ্রীরাধার স্থাতিশয় আস্বাদন করিয়াছেন; ইহা অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মহীয়সী গঞ্জীরালীলায় মানবীয় ভজনের চরম আদর্শ পরিক্টে রূপে প্রদর্শিত
হইয়ছে। প্রেমের ব্যাকুলতা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন অথবা সেই "রয়ো
বৈ সং" রসিক-শেথরের রুসাস্বাদন অন্ত কিছুতেই হয় না। এই
লীলা আমার অধম ও অসমর্থ ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। তথাপি
মৃকের রসাস্বাদন-প্রকাশের শ্রায় কথঞিৎ প্রকাশ-চেষ্টা করা হইল
মাত্র।

#### উপসংহার

শ্রীচরিতামৃতের অস্তালীলার উপসংহার পরিচ্ছেদে পূজাপাদ গ্রন্থকার-লিখিত শ্লোকটা এই—

প্রেমোদ্ধাবিতহর্ষের্ঘোদেগদৈন্মার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচক্রন্থ ভাগ্যবন্তির্নিষেব্যতে ॥
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-উদ্ধাবিত হর্ম-ঈর্যা উদ্বেপ-দৈক্ত ও
আর্তিমিশ্রিত প্রলাপ ভাগ্যবান্দেরই আস্বান্থ। গ্রন্থকার মহোদ্য
প্রারে ইহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তদ্ধথা:—

এই মত মহাপ্রভু বৈদে নীলাচলে।
রন্ধনী দিবদে কৃষ্ণ-বিরহ বিহ্বলে॥
স্বরূপ-রামানন্দ এই তুই জনার সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-মোক-আস্বাদনে॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈলোগেগআর্কি উৎকর্ষা সম্বোষ॥

স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভূর প্রীচরণ মূলে বসিয়া কি ভাবে দিনযামিনী আরুষ্ট থাকিতেন, তাঁহারা প্রীগন্তীরা-মন্দিরের প্রাস্থে
বসিয়া কি কার্য্য করিতেন, পরম কার্নণিক প্রেমভক্তির প্রকৃত
কবি-রাজ প্রীল ক্রঞ্চনাস স্থানে স্থানে হই একটা ছত্রেই সেই
দাদশ বংসরের প্রতিচ্ছবি ভজননিষ্ঠ স্ম্মদর্শী সাধকগণের নিমিত্ত
আঁক্রিয়া ভূলিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত ইইয়াছে, রামরায় রসময় ক্লফ-কথা বলিডেন,
ক্রিপাদ স্বরূপ রসকীর্ত্তন করিতেন, এইরূপে
দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন হইত, আর

ক্রিক্ষকথা ও রসময় সঙ্গীতের রসাস্থাদনে মহাপ্রভুর হৃদয়ে হর্ষ,
লোক, রোষ, দৈল্ল, উদ্বেগ, আর্ন্তি, উংকণ্ঠা ও সস্তোষ প্রভৃতি
ভাবোদগম হইত। মহাপ্রভু ভাবানুসারে নিজে শ্লোক-রচনা
করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া ছই বন্ধুকে (স্থরূপ ও রামরায়কে)
স্থানাইতেন, ইহারা ঐ সকল শ্লোকের বসাস্থাদন করিতেন,
তদযথা:—

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িরা।
শ্লোকের অর্থ আম্বাদয়ে ছই বন্ধু লৈঞা।
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আম্বাদিতে রাত্রি জাগরণ।

প্রভূ এক দিবদ স্বরূপ ও রায় রামানন্দকে আহ্বান করিয়া হর্ষভাবে বলিলেন, "স্বরূপ রামানন্দ, কলিকালের জীব নিস্তারের পথ কেবল একমাত্র নামদঙ্কীর্ত্তন," এই বলিয়া শ্রীমন্তাগবতের একাদশ স্কর্মের "কৃষ্ণবর্গং ভিষাকৃষ্ণং" শ্লোক পাঠ করিলেন। প্রভূ বলিলেন কণিকালে নাম্যজ্ঞই সর্ব্ধ-যজ্ঞদার। এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেই কলিতে শ্রীকৃষ্ণারাধনের বিধি নির্দিষ্ঠ ইইয়াছে। স্বতঃপরে তিনি নাম্যক্ষীর্তনে মহাযোর উল্লেখ করিয়া বলিকেন:—

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ। বর্মভভোদয় ক্রফপ্রেমের উলাস ঃ এই বিশিয়া স্বর্গচিত একটা সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তদ্যথা :—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রকাবিতরণং বিভাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্থিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্থাদনং
সর্ব্বাত্মশ্রমণনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সৃদ্ধীর্ত্তনম্॥

এইটা শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ইহাতে নাম-সন্ধীর্তনের, মাহাত্ম্য কীত্তিত হইরাছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্তন দারা বিমলিন চিত্তরূপ-দর্পণ বিমাজ্জিত হয়, সংসার-মোহরূপ দাবানল নির্বাপিত হয়, উহা দারা সর্বপ্রকার মঙ্গলের অভ্যাদয় হইয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্তন বিপ্তাবধূ সরস্বতীর জীবন স্বরূপ এবং উহা হইতে আনন্দ-সমূদ্র প্রবর্ধিত হয়, উহার প্রতিপদে পূর্ণামূতের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহার দ্বারা সকলের আত্মাই স্লিশ্ধ স্থপিত হইয়া শীতল হয়। স্ক্তরাং এই শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধীর্তন অতীব জয়য়্বক্ত হউন।

দিতীয় শ্লোকটি বিষাদ-দৈত্ত-স্চক ও নাম মাহাত্মা-প্রকাশক, তদ্যথা:---

> নামামকারি বহুধা নিজ সর্বাশক্তি স্তত্তার্ণিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কুপা ভগবন্মমাপি ছুইর্দ্দবমীদৃশমিহাজনি নামুরাগঃ॥

দ্বর্থাৎ হে, ভগবন্, তুমি বহুলোকের বহু বাঞ্-পূরণের জন্ত বছ-দ্বাদ প্রকটন করিয়াছ, সাবার সেই সকল নামে নিফের সকল শক্তিই অর্পণ করিয়াছ, অথচ দেই নাম-শ্মরণের জন্ম কালাকালের কোনও
নিয়ম বিধান কর নাই, অর্থাৎ সকল সময়েই তোমার নাম গ্রহণ
করা যাইতে পারে, ইহাতে শোচাশোচ-কাল-বিচার নাই। হে
দয়াময়, তোমার ক্রপা এতই প্রচুর! কিন্তু আমার আবার এমনি
ছদ্দৈব, তোমার এ হেন নামেও আমার অমুরাগ জন্মিল না।"

তৃতীয় স্লোকটী স্থবিখ্যাত "তৃণাদপি" শ্লোক। প্রভু বলিতেছেন—

যেরপে লইলে নাম হয় প্রেমোদয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
"তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই শ্লোকটী বৈষ্ণব-ধর্মের অধিকারিত্বনির্ণয়স্চক। বৈষ্ণব হইতে হইলে প্রথমতঃই এই সকল লক্ষণ-লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতে হইবে। এই সকল গুণসম্পন্ন না হইলে কাহারও হরিকীর্ত্তনে প্রেমলাভে অধিকার বা যোগ্যতা জন্মে না ।\*

অতঃপরে দৈক্ত ভাবের উদয়ে এীমৌর ভগবান্ শুদ্ধভক্তি-প্রার্থনার প্রাণালীপ্রদর্শন করার নিমিত উপদেশ করিয়াছেন,তদ্যথা:----

<sup>\*</sup> কলাপ ব্যাকরণে একটা হত্ত আছে :— "শকি চ কৃত্যা।" কুৎ। ৪২৬। বৃত্তিকার লিখিয়াছেন— "শকনং শক্, শক্তার্থবিশিষ্টান্ধাতোর্গর্হতার্থবিশিষ্টান্ধ কৃত্যা ভবান্ত।" অর্থাৎ শক্তি ও অর্হ (যোগ্য) অর্থে বর্তমান ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যার হয়। কৃত্য কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে বৈদ্যাকরণ শিবরাম শর্মা কৃম্মপ্ররীতে লিখিয়াছেন :—

তব্যানীয়ে কাপ্ ঘ্যণে যঃ পঠৈতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ। অর্থাৎ তব্য, দেনীয়, কাপ, ঘ্যণ, এবং যঃ এই পাঁচটা কুত্যসংজ্ঞক।

ন ধনং ন জনং ন স্থালরীং কবিতাং বা জ্ঞাদীশ কানস্থে।
মম জন্মনি জন্মনীখনে ভবতান্তক্তিরহৈতৃকী স্থায়।
কবিরাজ গোস্থানী ইহার বঙ্গামুবাদ করিয়া লিথিয়াছেন—
ধন জন নাহি মাগোঁ, কবিতা স্থালরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ করি॥

নামাল্ররের পরে শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা, ভাষার পরেই দাস্ত ভক্তির প্রার্থনা, ভদ্যপা—

অরি নন্দতক্ত কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাষু থৌ। রূপরা তব পাদপঙ্কজন্মিতধূলীসদৃশং মাং বিচিম্বর।

ইহার অনুবাদ এইরূপ:---

ভোমার নিত্যদাস মুক্তি ভোমা পাসরিয়া।
পড়িরাছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈকো॥
কপা করি কর মোরে পদ্ধ্লি সম।
ভোমার সেবক করেঁ। ভোমার সেবন ॥

ইহাও দৈন্তার্ত্তি। কিন্তু কেবল দৈন্তে ক্লফলাভ হয় না। দৈতের সহিত উৎকণ্ঠার প্রয়োজন। উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা ভিন্ন অভি-

"কীর্ত্তনীয়ঃ সৰাহরিঃ" এই লোক-পাদে আমরা "কীর্ত্তনীয়ঃ" এই কুদস্ত পদে বে "অনীয়" প্রতায় দেখিতে পাইতেছি। উহা "অর্হ" অর্থাৎ যোগ্য-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি তৃণ হইতে স্থনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, যিনি স্বানী এবং অপরের মানদ, তিনি হরিনাম কীর্ত্তনের যোগ্য। অর্থাৎ নামাশ্রয় করিতে হইলে এবং নাম-ভজনে প্রেমরূপ প্রুষার্থতা লাভ করিতে হইলে এই শক্তম শুণে আপুনাকে যোগ্য করিয়া ভুলিতে হয়। লষিত পদার্থের সাক্ষাৎকার ঘটে না। মহাপ্রাভূ শ্বরচিত পত্নে তাঁহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

নয়নং গলদক্রধারয়া, বদনং পদগদক্রদ্ধা গিরা।
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষাতি।
অর্থাৎ "হে নাথ, আমার এমন দিন কবে হইবে বে দিন তোমার
নাম গ্রহণকালে নয়ন-বুগল গলদক্রধারায় পরিসিক্ত হইবে, ক্রম্বাকো
দদন গদ্গদ হইবে, এবং পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হইবে।"

ইছা উৎকণ্ঠাময় দৈশ্য। এই উৎকণ্ঠাময় দৈশ্যই ভক্তভাবের উৎকণ্ট অভিবাক্তি। ইহার উপরের সোপাদই ভক্ত ও ব্রদ্ধবধ্দের প্রেদের মাঝামাঝি তটস্থ ভাবস্থাক। তদ্মধা:—

যুগায়িতং নিমিষেণ চকুষা প্রার্যায়িতম্।
শূভং মভে জগং সর্কং গোষিন্দ বিরহেণ নে ॥
অর্থাং "হে গোষিন্দ, তোমার বিরহে চিত্তের উদ্বেশ নিমেষ-কাল ও
ঘূগের স্থায় প্রতিভাত ইইতেছে, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারার স্থায় অঞ্ ধারা বর্ষণ ইইতেছে, হায় হায় সমস্ত জগৎ শূভ-শূভ বোধ ইইতেছে।"

এই অবস্থা হইতেই তক্তের আয়-বিশ্বতি আরম্ভ হয়, নিজের দৈহ গেছ ভূলিয়া যাইয়া সাধক ধীরে ধীরে শ্রীরুদ্দাবদের প্রেম-নিক্ঞে অতিখির বেশে দণ্ডায়মান হন। তথম ব্রজবধ্গণের ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গারিত হইয়া তিনি পূর্ণরূপে তদ্ভাব-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন, পুরুষ-ভাব তিরোহিত হয়, পার্থিব ভাষ ও প্রান্ধত জ্বগতের সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া সীধক আপনাকে শ্রীর্দ্দাবনের কেলি-নিক্রেরের সম্ভ্রী বুলিয়া মনে করেন। শিক্ষাইকের সর্বশেষ শ্লোকটীতে অন্তর্দশারচরম বিকাশ প্রদর্শিত ইইরাছে। ব্রজগোপীগণের মধ্যে প্রীমতী রাধার ভাক সর্বাপেকা শ্রেষ্ঠ ও উচ্জলতর। প্রীরাধার স্থান্য ক্ষণপ্রেমন্ডরঙ্গে নিরস্তর বিবিধ ভাবের উদয় হয়। দেই সকল ভাবরাশি মান্নবে সন্তবে না, মান্ন-বের ভাষাতেও অভিবাক্ত হয় না। এমন কি মান্নবের জ্ঞানবৃদ্ধিতে ঐ সকল ভাবের ধারণা করাও অসন্তব। কিন্তু বিনি শ্রীরাধার ভাব-মাধুরী এবং তাঁহার শ্রীক্ষান্নভাবজনিত স্থাস্থানন করিতেই অবতীর্ণ হইরাছিলেন, তাঁহারই রুপায় প্রেমিক ভক্তগণ দিব্যোনাদ-লীলার দেই নিগৃঢ় রসের কিঞ্জিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীটেতজ্ঞচরিতার্গতে ব্রজ্গীলা-রসাস্থাদী প্রম্কার্ফনিক গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজগোস্থানী অতি অরাক্ষরে উহার আভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যথাঃ—

হর্মা উৎকণ্ঠা, দৈক্ত প্রৌট্ বিনয়।
এতভাব একঠাঞি করিল উদয়।
এতভাবে রাধার মন ক্ষন্থির হইল।
সবীগণ জ্ঞাগে প্রৌট্ যে শ্লোক পড়িল।
দেইভাবে প্রভু সেই শোক উচ্চারিল।
ক্লোক উচ্চারিতে তজ্ঞপ জ্ঞাপনি ইইল।

শ্রীপৌরাঙ্গস্থলর শ্রীরাধিকার তাবকান্তি লইয়া অর্বতীর্ণ হন। প্রতর্গাং উচ্চার দীলার প্রগাঢ় ভাব—শ্রীরাধাতাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরাধাণ স্তাক্ষবিভাবিত শ্রীগোরাঙ্গ বলিতেছেন >— আনিষ্য বা পাদরতাং পিনন্তু মামদর্শনান্মর্মহভাং করোতু বা বথাতথা বা বিদ্যাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ। অর্থাৎ স্থি, আমি প্রীক্তফের চরণদাসী, তাঁহার প্রীপাদপত্মে আয়ুসমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার স্থ্যাশিস্বরূপ। তাঁহাকে ভিন্ন আমি অন্ত কিছু জানি মা। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আয়ুসাৎ করুন, কিংবা দেখা না দিরা আমার মর্ম্মহতা করুন, কিয়া সেই লম্পট যথেচ্ছ ব্যবহার করুন কিন্তু তথাপি তিনিই আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণবল্লভ। তিনি তো কোনরূপ আমার পর নহেন।

শ্রীচরিতামৃতে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাধ্যা আছে।\* এই

শ্রীচরিতায়তে উক্ত রোকটা নিয়লিথিত রূপে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে: — ২০০০ নালিক ক্রিকার কর্মানিক করে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত

লোকটাতে ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ প্রকটিত হইরাছে, ইন্থাতে আত্মস্থের গন্ধনাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। নিজের অনস্ত রেশণও যদি প্রণায়ীর স্থথ হয়, তাহাই স্থথকর বলিয়া স্বীকার্যা। প্রেমমন্ত্রী প্রীরাধিকা বলেন, "আমি আপনার হৃঃথ গণনা না করিয়া, কেবল রুফের স্থেই আমার স্থথ মনে করি। আমায় হৃঃথ দিয়াও যদি তাহার স্থথ হয় আমার পক্ষে তাহাই স্থথ।" ইহাই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম—এই অকৈতব প্রেম এ জগতে পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভূ দিবোলাদে এই মহাপ্রেমের বিবিধরস আস্বাদন করিয়া

কান্তা কৃষ্ণ করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, হৃষ্ণ পায় তাড়ন ভর্ম গনে।
বগাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে হুগপান, ছাড়ে মান অল সাধনে।
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে, তব্ কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজহুথে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়া সন্তোষ।
যে গোপী মোর করে ঘেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মৃঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবো দানী হঞা, তবে মোর হুথের উলাম।
কৃষ্টা বিপ্রের রমণা, পতিব্রতা শিরোমণি, পতিলাগি কৈল বেখা-সেবা।
ভাজল হুযোর গতি, জীয়াইল মৃতপতি, তুইকৈল মুখ্য তিন দেবা।
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
কার ইপরে ধরোঁ। সেব। করি হুপা করোঁ, এই মোর সদারহে ধ্যান।
মোর হুথ সেবনে, কৃষ্ণের হুথ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, তাহে হুয় দানী অভিমান।
কান্ত সেবা হুখপুর, সঙ্গম হইতে হুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীগ্রামাণী।
মারামণের স্কাদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দানী অভিমানী।

প্রশাপে অনেক গৃঢ়-রহস্থ অভিবাক্ত করিয়াছেন। ব্রজভাবে দিবানিশি বিভার থাকিয়া মহাপ্রভু অকৈতব রুফপ্রেমের যে অবল
কৌমদীছেটা ইহজগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, ভাহা প্রকাশের
যোগ্য ভাষা নাই, ধারণার উপষ্ক্ত হৃদয় নাই। শ্রীল কবিরাজ
বর্ধার্থই বলিয়াছেন:—

প্রভ্র গন্তীর-লীলা না পারি বৃশিতে।
বৃদ্ধিতে প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
শ্রীগোরাঙ্গ-চরিত স্বভাবত: কোটি কোটি সমুদ্রবং গন্তীর হইলেও
শ্রীরাধার ভাবচন্দ্রোদরে তাঁহার সেই সমুদ্রগন্তীর হৃদয়ও চন্দ্রোক্যারন্তে অনস্ত সমুদ্রের ন্তান্ত সমুদ্র্বিত ও তরন্ধান্তিত হইয়া উঠিত।
কেই ভাব-তরন্সের কণা মাত্র ধারণা করাও আমাদের ন্তান্ত জীবের
পক্ষে অসম্ভব। শ্রীমন্মদনগোপালের করধৃত বন্ধস্বরূপ শ্রীচৈতন্ত্রলীলা লেথক পরমভক্ত শ্রীল ক্ষণদাল লিখিয়াছেন:—

আমি অতি কুজজীব পক্ষী রাঙ্গাট্নী।
সে যৈছে তৃষায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিছ প্রভুর লীলার বিস্তার॥

স্থৃত্যাং আমার স্থায় পতিত-অধ্যের সম্বন্ধে আর কথা কি ?

শীরাধার মহাভাব, ভদ্লনের চরম আদর্শ। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে
সেই ভাব প্রকটন করেন। শীমন্তাগবতে, কৃষ্ণকর্ণামৃতে, গীত-গোবিন্দে, জগল্লাথবল্লভ নাটকে ও চণ্ডীদাস বিভাগতির পুদে বে
সর্কল ভাব পরিদক্ষিত হয়, শীরুষ্ণ-বিরহ্ব্যাকুল দিব্যোদ্মাদী শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সেই ভাবের প্লোক পাঠ করিয়া প্রিয়ত্তম সহচর
শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত হাদশ বংসরকাল দিন যামিনী
যে রুঞ্চরস আস্থাদন করিতেন, মাহুদের ভাষার তাহা প্রকাশ করা
অসন্তব। শ্রীল রুঞ্চনাস লিথিয়াছেন:—

যেই যেই শ্লোক জন্মদেৰ ভাগৰতে।
বাবের নাটকে যেই আর কর্ণামূতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আসাদন ॥
দাদশ বংসর ঐছে দশা রাফ্রি দিনে।
ক্রফ্ব-রস আসাদরে ছই বন্ধুসনে॥
সেই সব লীলারস আসনে অনস্ত।
সক্ত্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অস্ত ॥
জীব কুদু বৃদ্ধি তাহা কি পারি বণিতে।
ভার এক কর্ণা স্পর্শি আপন শোধিতে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্থানী উপসংহারে যাহা লিখিরাছেন, তাহা কেবল ভক্ত-কবির স্বভাবস্থলভ দৈন্ত-প্রকাশ নহে – তিনি প্রকৃত্ত কথাই বলিয়াছেন। সমুদ্রের তরক্ষের স্তায় রাধাভাবের যে উত্তালতরক্ষে মহাপ্রভুর হৃদয় দিবানিশি উদ্বেলিত হইত, গন্তীরার নিভ্তক্ষ্য-নিবাসী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায় সে তরঙ্গলীলা সন্দর্শনে বিশ্বিত ও শুস্তিত হইতেন এবং স্বনেক সময়েই কর্ত্তব্যতাবিধয়ে বিমৃত্ হইয়া পরিতেন। মহাপ্রভুর এই ছই হৃদয়-বন্ধই সেই মহীয়সী লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। প্রলিপের ছা-ছভাদে, —বিরহের মর্ম্বদাহা বিষাদক্ষালার, —উদ্মাদের

ৰিবিধ বিকার-চেষ্টায় এবং অন্তর্দশার পূর্বতম মৃচ্ছার—এই তুই
মর্ম-স্থল্ট নিরম্বর শ্রীচরণের নিকটে বিসিয়া শ্রীগোরাঙ্গের সেবা
করিতেন এবং বিরহ্বাথা ও মৃচ্ছা অপনোদনের উপায় করিতেন। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপাদ স্বরূপ স্বকীয় কড়চাগ্রন্থে এই লীলাপুত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ তাহারই আভাসে
দিব্যোন্মাদ-বর্ণনে অন্তর্গ লীলাটা প্রেমস্থাময়া করিয়া রাথিয়াচেন। আমরা প্রম কার্কনিক শ্রীল কবিরাজ মহোদয়ের মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া উপসংহারে বলিতেছি:—

জীব ক্ষুদ্ৰ বৃদ্ধি, তাহা কি পারে বর্ণিতে। তার এক ক্যা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥

শ্বত্ত কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম করিব ক্রিন ক্রিন করিব করি ন্মস্কারে ॥

দয়ানয় পাঠকমহোদয়গণের নিকট এই ধৃষ্ঠতার নিমিত্ত আমি কাতরকঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দূর হইতে এই লীলা স্থধা-সমুদ্রকে সভক্তি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ এই চির-আগ্রিতকে ক্ষমা করুন এবং অশীর্কাদ করুন, শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তগণের চরণে যেন অধ্যের কিঞ্ছিৎ ভক্তির উদয় হয়।



## প্ৰীৱাৰ ৱামানন্দ।

শ্রী শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রেমিক ভক্ত শ্রীরায় রামানন্দের জীবন ও বৈষ্ণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্বলিত ৫৫০ পৃষ্ঠের অধিক বিপুল গ্রন্থ। ইহা বৈষ্ণবগণের অবশ্য পাঠ্য অতি স্থন্দর ও সরল ভাষায় লিখিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রণীত। মূল্য ভাল বাঁধাই ৩ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২ টাকা। ভিঃ পিঃ ডাক মাওল। চারি আনা।

# ঠিকানা—শ্রীরদিকমোহন বিদ্যাভূষণ,

২৫ নং বাগবাজার খ্রীট, কলিকাতা।

## শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত।

রঙ্গপুর-নিবাসী পূ**জ্**যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত যাদ**েবশ্ব**র তর্করত্ন মহাশয়

নিধিয়াছেন—"ব্রঃ মহাপ্রভু বাঁহার মহান্য বাড়াইবার জন্ম বাঁহার নিকটে
শিক্ষা-লাভের ভান নেথাইয়াছেন, কায়ত্ব হইলেও বিনি প্রকৃত ব্রাক্ষণ্যলাত
করিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিখাদ; যাঁহার আলিগনে ভক্তপ্রাণ মহাপ্রভু ভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন; আপনি সেই মহাভক্ত মহাকৃত্বি,মহাভাবুক মহবিত্ল্য মহান্যার জাবন চরিত লিথিয়া বঙ্গদেশের,বঙ্গভাবার,ভক্তলগভিত্ত যে উপকার সাধন করিয়াছেন, এক মুখে তাহা বলিতে পারি না। এই কার্যা আপনার লেখনীকে ধন্ত করিয়াছে, এবং নিজেও ধন্ত হইয়াছেন, ভক্ত-সমাজ ধন্ত করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে একগণ্ড পুত্তক দিয়া আমাকেও ধন্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মা যাহাকে ভাতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে পবিত্র কমগুলুতে যত্নের সহিত রাথিয়াছেন, জগৎকে পাপে তাপে সন্তপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মাই আবার আজ তাহা জগতে ঢালিয়া দিয়াছেন। আমি

\* \* আমিও তাহার সংস্পর্শে, পবিত্র হইলাম। যেমন বিচার, লিবাও সেইরপ; এরপ ভাবপূর্ণ, উচ্ছ্যোসপূর্ণ ভাষা অরলোকের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে। তুর্ভাগ্য এই যে, রংপুর এইরপ স্থলেথককে হারাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিত্যুতের মত রঙ্গপুরের ক্ষণিক সোভাগ্যও গিয়াছে। এক হইয়া যিনি শত কর্ম্ম করিতে পারেন, এইরপ কর্মেঠ লোকও আর দেখি নাই।"

হাইকোর্টের ভৃতপূর্ব্ব স্থাবিখ্যাত জজ, প্রবীণতম সাহিত্যিক সাহিত্য-পরিষদের স্থবোগ্য শ্রদ্ধাম্পদ সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়

লিথিয়াছেন:—প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—এতদিনে "শ্রীরায় রামানন্দের"
কথা পুড়িরা শেষ করিলাম। এরূপ স্থন্দর ভক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক রহস্য
সমন্বিত গ্রন্থ অনেক দিন পড়ি নাই। ইহাতে উপদেশ ও অমুসন্ধান
একত্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ অত্যক্ত বিরল। আগদিন
পূজ্পাদ, তাহার উপর গ্রন্থ লিথিয়া বিশেষ ধন্যবাদাহ হইয়াছেন।

#### বস্থমতী।

১৯১১ সালের ৯ই মার্চের সংখ্যায় স্থবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশ্য লিখিয়া-ছেন, "ধান্ত∳ড়িয়ার স্থপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বদান্ত জমীদারপ্রবর শ্রীব ∻ বাবু উপেজ্ঞনাথ সাউ মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখানি ভক্তিগ্রন্থ। অসাধারণ ভক্ত গৌরাঙ্গ-প্রেমিক পরমভাগবত প্রীল রায় রামানন্দের জীবন-কথাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামানন্দ রায় জাভিতে কায়স্থ ছিলেন। বিদ্যাবিশ্বা, বুদ্ধমন্তা ও ভগবস্তক্তির প্রভাবে তির্নি মহাপ্রভুর ও সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জীবন-চরিত ও তাঁহার জ্বসাধারণ ক্লফ্ব-প্রেমের কথা এই গ্রন্থ-পাঠে সকলেই বৃথিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ভিন্ন গ্রন্থগানিতে বৈশ্বব-ধর্মের ও ভজিতত্ত্বের অনেক গৃঢ় রহস্ত বিশদরপে বৃথাইয়া দেওয়া হইরাছে। এই'
প্রস্কেরিদক-বাব্র অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্ত-সাধারণ পৌরাঙ্গ-প্রেমের'
পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে এইরপ গ্রন্থের যতই প্রচলন হয়. ততই
মঙ্গল। শুনিয়া হথী হইলাম যে, ধান্তক্তিয়ার ছ্পপ্রসিদ্ধ জমীলার বলান্ত
লোকপালক ও স্বধর্মনির্ফ শ্রেমান্ উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয় এই গ্রন্থপ্রধারনের সম্পূর্ণ বায় ভার বহন কারয়া ভক্ত-সমাজের আশীর্কাদভাজন
হইয়াছেন। তাঁহার সাহায়্য বাতিরেকে এই অম্ল্য প্রস্থ হয় ত জনসমাজে প্রকাশিত হইত না। আমরা শুনিলাম, এই গ্রন্থখনির বিক্রয়জাত মর্থে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর কয়থানি বৈশ্বব গ্রন্থ প্রকাশিত
করিবেন। আশা করি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই অম্ল্য গ্রন্থের
শীঘ্রই দিতীয় সংস্করণ করিতে হইবে।

গৌড়ার বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্ধ-সমাদৃত সর্বজ্ঞন-পঠিত শ্রীবৈষ্ণব সন্মিলনী-পত্রিকার স্থবিজ্ঞ ভক্তপ্রবর সম্পাদক মহাশ্য

উক্ত পত্রিকার ৬র্চ খণ্ডের ২।০ সংখ্যার লিথিয়াছেন—জীবিঞ্পপ্রিয়।
ও আনন্দবালার পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত জীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
প্রাণীত। 'জীগোরাঙ্গ-ভাণ্ডারে এই জীগ্রন্থানি উপহার প্রাপ্ত হইয়।
আমরা পূজাপাদ গ্রন্থকারকে আন্তরিক ক্বতক্ততা ও ধ্যাবাদ জানাইতেছি।

শ্রীরামানন্দ রায়ের চরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক সারসিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সকলিত হইয়াছে। ভূবনপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভূর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের যে ইউ-গোষ্ঠী হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্মের অমৃত্যয় সারত্ব। এই ক্লাভ্র সমূহের দর্শন, বিজ্ঞান ও ভুক্তিশান্ত্র- সম্মত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেখিয়া স্থুখী হইলাম। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের ভিক্তিতবে গভীর জ্ঞানবন্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞীক্ষণতব্ ও জ্ঞাগোরাঙ্গতব্ সম্বন্ধে বহুল যুক্তিপ্রমাণ, পহিলহি রাগ' গানের পর্য্যালোচনা. অপ্রাক্ষত নবীনমদন, কামবীজ্ঞ ও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা. অতি স্থুন্দর হইয়াছে। সখীভাবেব ভজন এবং প্রহায়মিশের মিলন পরিছেদে দেবদাসী ও ভাবপ্রকটন-লাস্থের সদ্-ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে সে সকল উচ্চ বৈষ্ণৱ সিদ্ধান্তের স্থুমীমাংসা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আমরা তাহার কণিকামাত্র পাইলেও কৃতার্থ হইয়া যাই; স্বতরাং তাহার সমালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ অনধিকারী। আশা করি, জ্রীগোরাঙ্গ স্থুন্দরের প্রিয়তম পার্যদের এই লীলামৃত ভক্তজনমাত্রেই অবশ্রু পাঠ করিবেন। গ্রন্থের আয়তনের পরিমাণে ও অঙ্গুসার্চ্চবে ৩ টাকা মূল্য কিছু বেশী নহে, পরস্তু বিষয়্থণে অমূল্য। বিক্রন্থলক্ক অর্থ বারা ভবিষ্যতে রচয়িতা আরও বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশ করিবেন। তাহার এই মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, অসমর্থ ভক্তগণকে ২, টাকা মূল্য কুইশত থণ্ড মাত্র বিক্রীত হইবে।

ধান্তকুড়িয়ার বদান্তবর জমিদার শ্রীযুক্ত উপেজনাথ সাউ মহাশয়ের ব্যায়ে এই শ্রীপ্রস্থানি বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার-কল্পে এইরূপ নিঃস্বার্থ সান্থিক দানের নিমিত্ত উপেজ্র-বাবু সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের স্বাশীর্কাদ ও ধন্তবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

#### স্থরাট হইতে <u>শী</u>যুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধাায় এম এ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

মহোদয়, আপনার প্রণীত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম এ পর্যান্ত আমি যে দকল গ্রন্থ পাঠ

করিয়াছি, তাহার কোন খানিতেই বৈষ্ণাৰ্শের এমন স্ক্রতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে ভক্তিতৰ ও বৈষ্ণব দর্শনের অতি হক্ষ কথা গুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এমন কঠোর বিষয় এমন সরল-ভাবে লিখিতে কেবল আপনিই সমর্থ। আমি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কিস্কু আপনার শ্রীরায় রামানন্দের লিখিত রুষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাপ তত্ত্ব ধেরুপ দার্শনিক ভাবে লিখিত হহয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, আমরা যাহা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া বুঝি, তাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিক্ট। কৃষ্ণ-তত্তেই ব্রহ্মতত্ত্বের চরম পরিণতি। আরও আশ্চয্যের বিষয় এই ষে भाख वाका श्वन द्यन निश्चितात मभरत व्यापनात स्वधानिः मामनी त्वधनीतः অগ্রে বিরাজ করিতেছিল। যথন যে বিষয়ের প্রমাণ আবশ্রক হইয়াছে, আপনি বেদ-বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শন শান্ত হইতে সেই সকল প্রমাণ তংক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রয়ে লিখিত ভক্তিতত্ব বা সাধন-তত্ত শ্ৰীকৃষ্ণতত্ত ও শ্ৰীগোৱাঙ্গতত্ত্ব বা সাধ্যতত্ত্ব আমি এই সময়ের মব্যে তিনবার পাঠ করিয়াছি। আমার বিখাস ছিল, এীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা ও ধর্ম এক প্রকার ভাবের আবেগে পূর্ণ। কিন্তু এক্ষণে আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃঝিতে পারিলাম যে ইহা গভীর দার্শনিক ভাবে পরিপূর্ণ। অথচ ভাষার সরলতায়, ভাবের মাধুর্য্যে ও ভক্তির সরস व्यवाद्य श्रम्थानि कि देवकव कि व्यदेवकव नकलत्रहे हिखाकर्वक हहें-ব্লাছে। আমি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সবিশেব উপকৃত হইলাম, ভক্তি-সিদ্ধান্তের ও মধুময় ভগবতত্ত্বের আভাস পাইলাম।

# गछी बाग्न और गाबाक ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্তিকা হইতে উদ্ধৃত এবং বহুল সংবাদ পত্ত ও বহুল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসিত।

"আমাদের অতি সাধের ধন,—বহু সাধনের ধন "গস্ভারায় খ্রীপোরাক"
গ্রন্থ ধান্তক্তিয়ার অক্সতম পরোপকারী জমীদার প্রীযুক্ত বাবু দেবেলা
নাথ বল্লভ মহোদয়েব সাহায়ে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভাগীরখী-তটে
প্রেমের যে কুলুকুলু ধ্বনির আরম্ভ, নীলাচলে স্থনীল সমুদ্রের ভটপ্রাস্তে
সেই প্রেমের গভীর রস কি প্রকারে মহাকল্লোলে পরিণত হইয়াছিল,
এই গ্রন্থে তাহার বছুল বিবরণ নিখিত হইয়াছে। প্রীরাধাপ্রেমের মনস্ত বৈচিত্রময় ভাবপ্রবাহ অন্তালীলায় প্রীগোরাক স্বন্ধং আস্থাদন
করিয়াছিলেন, ভক্তগণকে যে রসমাধুর্যা আস্থাদন করাইয়াছিলেন,
এই গ্রন্থে হাহাই বির্ভ হইয়াছে। তাই বলিতে হয় এই গ্রন্থে বৈক্ষব
মাজেরই সাধের ধন—সাধনার ধন। শ্রীপোরাক্রের লীলা-ঘটনা-মাত্রই
মধুর। কিন্তু গন্তীর-লীলার উাহার লীলার যে রস-মাধুর্যা পরিলক্ষিত
হয়, তাহার তুলনা নাই। প্রেম-সাধনার প্রমন প্রণালী আর কোনও
ভাষার কোথাও দেখিতে পাওয়া ষায় না।

, শ্রীগোরাঙ্গ-প্রেমের অবতার। তিনি শ্রীরাধা-প্রেমের প্রকট মৃস্তি। পূজাপাদ কবিবর বাস্থগোর লিধিয়াছেন—

ৰদি গৌৱ না হ'তো, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা,

জগতে জানাত কে।

यश्व व्यम्-

বিপিন মাধুরী-

প্রবেশ চাতুরী-সার।

বরজ-যুবতী-

ভাবের ভকতি

শকতি হইত কার।

**"গন্ধীরায় শ্রীগোঁরাঙ্গ"** গ্রন্থে এই চির-সত্য কবি-বাক্যে**র প্রকৃত** সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে এক অতি সুন্দর মধুময় নিতাধামের আভাস দেখিতে পাইবেন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-সাধনার এই তিন পথ। এই তিন পথের মধ্যে ভজির সাধনাই শ্রেষ্ঠতম। গ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ কেমন মধুর, কেমন খনিষ্ঠ —প্রেমভক্তির সাধনাতে তাহা পরিফুট হয়, ় এই গ্রন্থে তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

**এ**ভগবান কত সুন্দর, **এ**ভিগবান কত মধুর, এভিগবান ক**ত রসম**য়, তিনি যে অনন্তগুণে অনন্ত রূপ-মাধুর্য্যে জীবদিগকে তাঁহার শ্রীচরণের **অ**ভিমুখে আকর্ষণ করেন, আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় আনন্দময়ও প্রেমময় অনন্ত রমণীয় রাজ্যের মহামাধুর্য্য প্রদান করিয়া ক্লতার্থ করেন, প্রেমভক্তির সাধনে তাহা জানা যায়। স্বয়ং ভগবান্ নিজে এরাবাপ্রেম ও শ্রীরাধার পেমমহিমা গস্তীরা লীলায়-আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীভগ-বানের রস-মাধুর্য্য কি প্রকারে অত্মতব করিতে হয়,কি প্রকারে আস্বাদন क्तिए रम्न, ज्लुगन्त छाहा गञ्जीतानीनात्व दिनगहेमाह्न, त्याहेमाह्न, নিজে শিকা দিয়াছেন। ভল্পনের বাহা চরমসীমা,—রসাম্বাদনের যাহা শেব-পরিণতি,-শ-মানব আত্মার বাহা শেষ লক্ষ্য--গন্তীরা-লীলা ডাহা

অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে পাঠক ইহার আভাস ব্ঝিতে পারিবেন, খ্রীগৌরাঙ্গস্তুন্দরের ক্নপায় উহার কিছু কিছু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

অনন্ত বিষয় কোলাহলের মধ্যেও সময়ে সময়ে বুঝা যায়, আমাদের আত্মা যেন কাহাকে চায়, কাহার সঙ্গলাভের জন্ম কণেকের তরে ব্যাক্ত হয়,—কাহার বাঁশরীর দ্রাগত ক্ষীণধ্বনি শুনিয়া বংশীরবমুগ্ধা মৃগীর ন্তায় চকিত প্রাণে স্থগিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায়।

প্রিয় পাঠক—আপনি অবশুই জীবনে এইরপ বাঁশরীর আহ্বান গুনিরাছেন,—আপনি হয়ত, সংসারের কোলাহলে উহা গ্রাহ্থ করেন নাই, কিন্তু রসিকশেথর বংশীবদন, স্থধায় বংশীরবে আপনার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ক্লণেকের তরেও আপনার প্রাণকে বাঁশীর গানে তাহার পানে ফিরাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু আপনি হয়ত গুনিয়াও তাহা গোনেন নাই। খ্রামস্থদরের মোহন বাঁশী সর্ব্ধিয়াও তাহা বোঝেন নাই। খ্রামস্থদরের মোহন বাঁশী সর্ব্ধিয়াও লহা বলে ও মনে — অনবর্তই সেই চির-স্থলরের মোহন বাঁশী বাজিতেছে। বছ জন্মের সংসার-সংস্কারে আমরা সে ধ্বনি গুনিতে পাই না।

এই ভীষণ সংসার-কোলাহলের মধ্যেও মাহুষের প্রাণ চকিতের স্থায় সময়ে সময়ে তাঁহার জন্ম ব্যাকৃল হয়, তাঁহার মধুময় শ্রীচরণ-দর্শনের জন্ম অজ্ঞাতসারে তদীয় চরণ-পানে আকৃষ্ট হয়। গন্তারা-লীলায় এই রূপ প্রেমভক্তিরপূর্ণ কুর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়।

"গন্তীরায় শ্রীগোরাক" গ্রন্থানিতে ব্রন্ধরের মধুর ভজনের কথা সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের রসতত্ত্ব সাদা কথায় সকল শ্রেণীর পাঠকগণের বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ৪২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ ইইয়াছে। কাগজ অতি উত্তম। বাধাই ভাল, স্পার্ধদ শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর হাফটোন্ চিত্র সমলস্কৃত মূল্য আড়াই টাকা। সম্প্রতি ছই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পাঠকগণের অবস্থা অফুসারে কিঞ্চিৎ কম মূল্যের বাবস্থা রাথা হইয়াছে। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্ব।

প্রাপ্তি স্থান—গ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

ে ২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা।

Sir,

I bow down to you according to our oriental custom and though I am not personally acquainted with you I hope you will not fail to accept my Bijoya pronam to you.

I have gone through your book—the life of Ray Ramananda— I have not command of language sufficient enough to praise it in terms it deserves. The get-up of the book is all that can be expected. Its nice binding, its beautiful printing, the sweet and easy style in which it is written, I do not know which to praise most. I am struck with the indomitable energy, perseverance and patience which you have brought into requisition in order to compare and weigh even the smallest reference to be found in the various books noticed by you. By its publication you have laid the Baishnava world and the educated public under deep obligation. None but you could have done full justice to the various intricate subjects dealt with in the book. I have known many men who desisted from reading books relating to Baishnav religion simply because of their bad style and bad printing but now I am full of hope that the labours of workers like yorself in the field of Baishnava religion are sure to draw the attention of all educated men to the religion of love preached by our Lord Gouranga.

But while praising you so much for the publication of the life of Baishnava devotee, I would be failing in my duty, if I do not, at the same time, praise Babu Upendra Nath Saoo, the learned Zamindar of Dhanyakuria but for whose generous liberality a poor man like myself would have been deprived of the heavenly enjoyment. May God give him long life, sound health and heavenly love.

I know that praise from a humble man like myself would be of no avail to you and that you will smile when you go through it, but still I could not help writing to you, I cau't describe to you the fealing which goaded me, as it were to write it and when I finished writing drove me to post it. I hope you will pardon me for my inpertinence.

I have been anxiously waiting for the publication of your Gomvirai Shri Gouranga. I have read your Sharup Damodor. Kindly send me per V. P, P. one copy of your Shri Maddas Goswami if you have it in your stock.

Yours Obediently,
UPENDRA NATH DAS, B.L. Pleader,
BANKURA

(Babut Akhoy Kumer Coo-or, writes from 113, Clive Street Calcutta, dated 18th November 1910, to Babu Upendra Nath Shaoo, Zamindar, Dhanyakuria, 24 Perganas.)

Through the kindness of my most revered friend and preceptor Pandit Russick Mohan Bidyabhusan, Editor of the Vernacular weekly "Sree Sree Vishnupriya & Ananda Bazar", I have been placed in possession of a copy of his latest work "Ramananda" brought out under your noble auspices. Pandit Russick Mohan, as one of the leaders of the present Vaisnavic Renaissance is a man of vast erudition and unquestioned Prem & Bhakti, and I, an unclean Jib that I am, should be committing an act of the gravest aspardha if I were to offer any comments on the merits of the work. This

much I am allowed to say that it will prove a beacon-light to many tossing in the surging sea of worldliness and materialism.

My object in addressing you these lines is to thank you from the bottom of my heart for the service you have rendered to the cause of Vaisnavic Revival by nobly coming forward to bear the cost of publication of the above work. This shows the stuff that is in you, Sir, and I endorse every word which the learned author has said in regard to your honoured self in his dedication.

#### (THE AMRITA BAZAR PATRIKA, 16-10.)

Babu Upendra Nath Shaoo—the noble-minded and highly cultured Zamindar of Dhankuria, 24 Perganas, has rendered a very good service to the Vaisnava literature by helping financially Dr. Rasikmohun Bidyabhusan in publishing his masterly work "The Life and teachings of Raja Ramananda Ray" who was a constant companion and a devoted disciple of Shri Gauranga—the last and the greatest Avatar. Raja Ramananda served as Governor of Bidyanagar under Maharaj Prataprudra Deo of Orissa. He was a good governor, a renowned savant and above all a devoted Bhakta. We find in his life a harmonious development of superb intellect and Divine Emotion combined with a vast amount of learning.

This big volume written in elegant Bengalee with profuse quotations from various Sanskrit Shastric authorities contains a vast mine of informations regarding Vaisnavism—its rituals and philosophy, ethics and ideals, ways and means of attaining

salvation, the notions and conceptions regarding God, the individual soul and the Cosmos and various other important points. The able author with his extensive and profound knowledge of the Vaisnava philosophy and Vaisnava doctrines combined with the knowledge of other branches of the Hindu Shastras and Western philosophy has thrown a flood of light almost on every subject that he has so masterly handled, which, we doubt not, would apear to be almost unparalleled in the works of this nature. Every lover of our vernacular literature, whether Vaisnava or non-Vaisnava, is sure to profit by perusing this important volume which is rich with the doctrines of Bhakti and Prem-the best means of attaining God as taught by Sri Gauranga, the greatest Avatar, the world has ever seen. The author has also given an excellent portrait of the donor Babu Upendra Nath Shaoo on the frontispice The price is Rs. 3 only. Two hundread copies only will be sold at Rupees 2 to those who are not in a position to pay the full price. The sale-proceeds would be appropriated to the publication of some other books of this nature. The book is to be had of 1)r. Rasik Mohun Bidyabhusan, 25, Bagbazar Street, Calcutta.

(THE INDIAN DAILY NEWS, 18th Nov. 1910.)

"Shree Rai Bamananda."—By Pundit Rasik Mohon Vidyadhusan of Bagbazar, Calcutta, Price Rs. 3:, published by the author through the help of the zemindar of Dhaukuriya, Babu Upendra Nath Shaoo. The book contains the life and teachings of the illustrious disciple of Chaitanya Deb. The volume of 548 pp. is an able and the most methodical exposition

;

of the Vaishnava replete with apt quotations philosophy. from renowned Sanskrit authors. Raja Ramananda, was the governor of Bidyangara under the then king of Orrisya, Raja Prataprudra. He was the great savant of his age in whose life and teachings one can find a harmonious development of the three mental faculties-a keen intellect, whole-hearted devotion, and exceptionally high emotions-in a healthy body. The learned author Pandit Rasik Mohon Vidyabhusan is to be congratulated on the success of this his latest work and no student of Hindu Philosouhy or literature should be without a copy. It is, as alreaday stated, a brilliant example of the author's treatment of Vaishnavite philosophy, its ethics, its lofty ideals, its rituals and above all the final emancipation of the soul through faith and devotion by the teachings of Chaitanya. The author in supporting his position has brought in copious illustrations from the standard writers of Western thought. Pandit Rasik Mohon Vidyabhusan has established for himself a name which will go down to posterity who will undoubtedly profit by the Pandit's intention of bringing out other works by means of the sale-proceeds of this book.

#### THE INDIAN EMPIRE, APRIL 4 1911.t

We owe an apology to PunditRasik Mohan Bidyabhusan for the delay in reviewing his erudite masterly life of Rai Ramanund This contribution to the Bengali and Baishnava literature alone should hand down his name to the remotest posterity; but as is wildly known his other works on religion are equally precious and we may have to notice a few of them in future issue. "Sree Rai Ramananda is a fairly large volume, well printed and bound,—the whole cost of the publication having been met by that truly noble Zemindar and merchant, Babu Upendra Nath Saoo of Dhankuria-a Nature's nobleman in every sense of the word, whose silent charity, unostentatious beneficence, sincere patronage of letters, and simple life should stand out as ideals to most of our big men of higher castes. The book before us is not merely a biography of a great man-of one of the associates of Sree Gouranga Deb as also one of the greatest administrators of the age he lived in— it is not merely a critical study such as the Bengalee literature is not over burdened with -it is not merely a learned discourse on Baishnay religion and philosophy but it is all these and more in one and the same book. The learned author had laid under contribution the unlimited range of sanskrit works of the highest perennial interest, and has placed before the reader a perfect store-house of knowledge regarding Baishnay religion and rituals, history and philosophy, ethics and ideals, notions and conceptions of the Godhead, way and means of attaining to salvation, so on and so forth. There is an idea prevalent that the Baishnave literature does not contain much of philosophic depth and degree : but works like the present dissipate such notions and prove the thoroughly philosophic base of the religion. The value of sree Rai Ramananda" has been much enhanced by the learning and erudition of its author in other systems of Hind philosophy and cults of Hindu religion, in the eyes and estimation of other sects. From a historical and critical point of view the work has considerable importance as it throws a flood of light on the time it treats of It is certainly book of this character wich enriches our literature and give us a better opinion of our literary activity. Though it is not high priced at Rs. 3, two hundred copies of it will be given away for

Rs. 2 per copy to persons who are not in a position to pay the full price. We thank Pundit Rasik Mohan for his splendid work and hope that he will continue to render equally valuable services to religion and literature. The book is to be had of the author at 25 Bagbazar Sareet, Calcutta.

## শ্রীরায় রামানন্দ

**(**@

## গন্ডীরায় এলৈগারাঙ্গ

এই তুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও বহুল প্রশংসা-পত্র আছে।

# মহীয়াড়ি সাধারণ পুস্তকালয়

### निक्षांत्रिण मित्नत भतिष्य भव

| বৰ্গ সংখ্যা | পরিগ্রহণ সংখ্যা · · · · · · · · · |
|-------------|-----------------------------------|

এই পৃস্তকথানি নিমে নির্দারিত দিনে অথবা তাহার।পূর্ব্বে প্রস্থাগারে অবশ্য ফেরড দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা ছিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

| নির্দ্ধারিত দিন | নির্দ্ধারিত দিন | নিদ্ধারিত দিন নিদ্ধারিত দিন |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 8 MAY 2002      |                 |                             |
| 8 MAY 2002      |                 | i.                          |
|                 |                 | 141                         |
|                 |                 | ;                           |
|                 |                 | 0                           |
|                 |                 |                             |
|                 |                 |                             |
|                 |                 |                             |
|                 |                 |                             |
|                 |                 |                             |

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগত ভাবে কোন ক্ষমতা প্রদন্ত প্রতিনিধির মারফং নির্দ্ধারিত দিনে তাহার পুর্বেকেরং হইলে অথবা অশু পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃস্ত হইতে পারে।

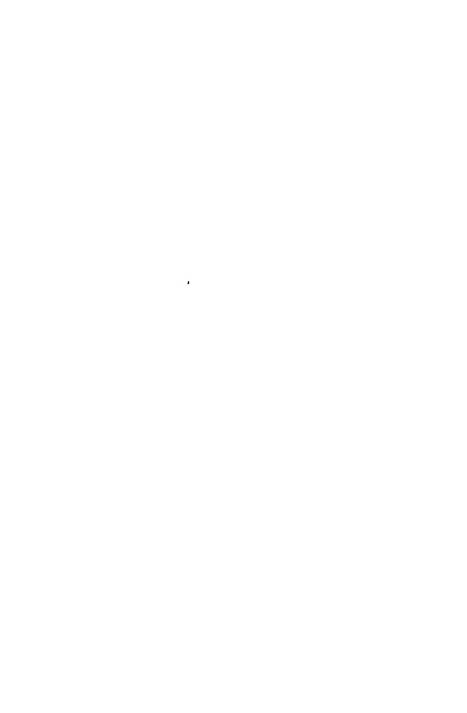